# আল-হিদায়া

প্রথম খণ্ড

শাস্ক্র্ল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবৃ বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র)

> মাওলানা আবৃ তাহের মেছবাহ্ অনৃদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



# ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-হিদারা (প্রথম খণ্ড) শারবুল ইসলাম বুরহান উদীন আবুল হাসান আলী ইব্ন আবু বকর আল-কারগানী আল-মারগীনানী (ম) মাওলানা আবৃ তাহের মেছবাহ্ অন্দিত

গ্রন্থস্থত ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

ইফাবে অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৫০ ইফাবা প্রকাশনা : ১৯০০/৩ ইফাবা গ্রন্থাদার : ৩৪০.৫৯ ISBN : 984-06-0420-1

প্রথম প্রকাশ জনহারি ১৯৯৮

চতুর্থ সংকরণ মে ২০০৭ জ্যৈষ্ট ১৪১৪ বব্রিক সানি ১৪১৮

মহ'পরিচালক মোঃ কজলুর রহমান

প্ৰকাশক মোহান্দৰ আবদুৱ বৰ পহিচালক, প্ৰকাশনা বিভাগ ইফলমৈৰ ফাউনেধন বাংলাদেশ আগংগাঁও, পেৱেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ফেন্ড ৮১২৮০১৮

দুলা ও বাধাই মুহ'খদ আবদুর রহীম শেখ প্রবাহ ব্যবস্থাপত, ইসলামিক ফাউডেশন প্রেস আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ কেন ঃ ১১১১১ ৭১

মৃল্য: ১৯০.০০ টাকা মাত্র

AL-HIDAYA (1st. Volume) (A Commentary on the Islamic Laws): Written by Shaikhul Islam Burhan Uddin Abul Hassan Ali Ibn Abu Bakar Al-Farganee Al-Marginanee (Rh.) in Arabic, translated into Bangla by Maulana Abu Taher Mesbah, Edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Shere-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8128068

40

E-mail: info@islamicfoundation-bd.org Website: www.islamicfoundation-bd.org

Price: Tk 190.00: US Dollar: 7.00

## সূচীপত্ৰ

| শিরোনাম           |   |                                          | পৃষ্ঠা       |
|-------------------|---|------------------------------------------|--------------|
|                   |   | অধ্যায় ঃ তাহারাত ₋৫                     | Į♥.          |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | উযু ভংগের কারণসমূহ                       | L            |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | গোসল                                     |              |
| প্রথম অনুচ্ছেদ    | 8 | পানি                                     |              |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | কুয়ার মাসআলা                            |              |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি                         | ·· ·· * * ·· |
| দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ | 8 | তায়ামুম                                 |              |
| তৃতীয় অনুচ্ছেদ   | 8 | মোজার উপর মাস্হ                          |              |
| চতুৰ্থ অনুচ্ছেদ   | 8 | হায়য ও ইসতিহাযা                         |              |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | মুসতাহাযা                                | മ.≼.         |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | নিফাস সম্বন্ধে                           |              |
| পঞ্জম অনুচ্ছেদ    | 8 | বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পৰিক্ৰতা অৰ্জন |              |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | ইসতিনজা                                  |              |
|                   | ٠ | Q-110-1011                               | <b>ee</b>    |
|                   |   | অধ্যায়ঃ সালাত - ৫৭                      |              |
| প্রথম অনুচ্ছেদ    | 8 | সালাতের সময়সমূহ                         | e>           |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | সালাতের মুসতাহাব ওয়াক্ত                 |              |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | সালাতের মাকর্ব ওয়াক্ত                   | <u>ن</u> ي   |
| দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ | 8 | আযান                                     |              |
| তৃতীয় অনুচ্ছেদ   | 8 | সালাতের পূর্ববর্তী শর্ভসমূহ              | 90           |
| চতুৰ্থ অনুচ্ছেদ   | 8 | সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ                  | 90           |
| পরিচ্ছেদ          | 8 | কিরাড                                    |              |
| পঞ্চম অনুচ্ছেদ    | 8 | ইমামভ                                    |              |
| ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ     | 8 | সালাতের মধ্যে হাদাছ হওয়া                |              |

| <u> শিরোনাম</u>          |   |                                                | পৃষ্ঠা          |
|--------------------------|---|------------------------------------------------|-----------------|
| সন্তম অনুচ্ছেদ           | : | যা সালাতকে ভংগ করে এবং যা সালাতকে<br>মাকরহ করে |                 |
| পরিচ্ছেদ                 |   | সালাতের মাক্রহ                                 | 778             |
| পরিক্ষেদ                 | 8 | পায়খানায় কিবলামুখী বসা                       | ٩٤٤             |
| অষ্টম অনুচ্ছেদ           | 8 | সালাতুল বিত্র                                  | 77pc            |
| নবম অনুচ্ছেদ             | 8 | নফল স্থালাত                                    | 25°             |
| পরি <b>ছে</b> দ          | 8 | কিরাত সংক্রান্ত                                | 757             |
| পরিচ্ছেদ                 | 8 | কিয়ামে রমাযান                                 | ५२७             |
| দশম অনুচ্ছেদ             | 8 | জামা'আত পাওয়া                                 | 7 <i>5</i> ð    |
| একাদশ অনুছেদ             | 8 | কাষা সালাত                                     | 707             |
| ঘদশ অনুচ্ছেদ             | 8 | সাজদায়ে সাহ্ও                                 | 20C             |
| ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ        | 8 | অসুস্থ ব্যক্তির সালাত                          | 785             |
| চতুৰ্দশ অনুচ্ছেদ         | 8 | তিলাওয়াতের সাজদা                              | 38₽             |
| পঞ্জনশ অনুচ্ছেদ          | 8 | শুসাফিরের সালাত                                | 2¢.0            |
| ষোড়শ অনুচ্ছেদ           | 8 | সালাতৃল জুমুআ                                  |                 |
| সন্তদশ অনুচ্ছেদ          | : | দুই ঈদের বিধান                                 | <i>\&amp;</i> 2 |
| পরিক্ষেদ                 | 0 | তাকবীরে তাশরীক                                 |                 |
| अहोान <b>न अनुरक्</b> ष  | : | সালাতৃল কুসৃফ                                  | <i>بلياد</i>    |
| টনবিংশ <b>অনুচ্ছে</b> দ  | 8 | ইসতিস্কার সালাত                                |                 |
| বিংশ <b>অনুচ্ছেদ</b>     | 0 | ভয়কালীন সালাত                                 |                 |
| ্রুবিংশ অনুচ্ছেদ         | 8 | সালাকুল জানাযা                                 | ۲۵۲             |
| পরি <b>চ্ছে</b> দ        | ° | কাফন পরান                                      | 29£             |
| পরিচ্ছেদ                 | : | মাইয়েতের উপর সালাত আদায়                      | 298             |
| প্রি <b>ক্তে</b> দ       | 8 | कानाया वरुन                                    | 299             |
| প্রিক্তেদ                | 0 | দাক্ষ্ম                                        | ٩٩.             |
| দ্ববিংশ <b>অনুচ্ছে</b> দ | : | শহীদ                                           | Z9%             |
| ক্রয়োবিংশ অনুক্ষেদ      | 0 | কা'বার অভ্যন্তরে সালতে                         | \k2             |
|                          |   | অধ্যার ঃ বাকাত - ১৮৩                           |                 |
| প্রথম অনুচ্ছেদ           | : | গৰাদি পত্নর যাকাত                              | 797             |
| পরিক্ষেদ                 | : | উটের যাকাত                                     |                 |

| শিরোনাম           |     | % हो।                                          |
|-------------------|-----|------------------------------------------------|
| পরিচ্ছেদ          | 8   | গৰুর যাকাত১৯২                                  |
| পরিচ্ছেদ          |     | বকরীর যাকাত ১৯৪                                |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | ঘোড়ার যাকাত ১৯৫                               |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | যে সব পতর ক্ষেত্রে যাকাত নেই১৯৫                |
| দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ | , 8 | সম্পদের যাকাত২০১                               |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | রূপার যাকাত২০১                                 |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | স্বর্ণের যাকাত                                 |
| পরিচ্ছেদ          | •   | পণ্যদ্যব্যের যাকাত                             |
| তৃতীয় অনুচ্ছেদ   | 8   | উশর উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী২০৫      |
| চতুৰ্থ অনুচ্ছেদ   | 8   | খনিজ-সম্পদ ও প্রোথিত-সম্পদ২১০                  |
| পঞ্চম অনুচ্ছেদ    | 8   | ফসল ও ফলের যাকাত১১৪                            |
| ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ     |     | যাকাত-সাদাকা কাকে দেয়া জাইয বা জাইয নয় ২২০   |
| সপ্তম অনুচ্ছেদ    | 8   | সাদাকাতুল ফিত্র২২৭                             |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও সময় ২৩০             |
|                   | -   |                                                |
|                   |     | অধ্যায় ঃ সিয়াম - ২৩৩                         |
| প্রথম অনুচ্ছেদ    | 8   | যে কারণে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়২৪৪        |
| পরি <b>চ্ছে</b> দ | 8   | রোযা ভংগ২৫১.                                   |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | সে সিয়াম প্রসঙ্গে যা চান্দা নিজের উপর ওয়াজিব |
| <u> </u>          |     | করে১৬১.                                        |
| দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ | 8   | ই'তিকাফ১৬৪.                                    |
|                   |     |                                                |
|                   |     | অধ্যায় ঃ হচ্ছ - ২৬৮                           |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | ইহরামের স্থানসমূহ১৭৪                           |
| প্রথম অনুচ্ছেদ    | :   | ইহরাম                                          |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | উকুফের সাথে সংশ্লিষ্টএ০১                       |
| দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ | 8   | কিরান৩০৬.                                      |
| তৃতীয় অনুচ্ছেদ   | 8   | হজ্জে তামাপু                                   |
| চতুর্থ অনুচ্ছেদ   | 8 - | অপরাধ ও ক্রটি                                  |
| <b>পরিক্ছে</b> দ  | 8   | ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সম্ভোগএ২৭                |
| পরি <b>ত্তে</b> দ | 8   | তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ সংশ্লিষ্ট বিষয়৩৩০      |
| পরিচ্ছেদ          | 8   | শিকার                                          |

| শিরোনাম        | ्रव्हें<br>१ व्हें             | ij |
|----------------|--------------------------------|----|
| পঞ্চম অনুচ্ছেদ | ইহরাম ছাডা মীকাত অতিক্রম করা৩৫ | ą. |

দশম অনুচ্ছেদ ঃ হাদী সম্পর্কে .......৩৭২
বিবিধ মাসআলা - ৩৭৭
www.eelm.weebly.com

### মহাপরিচালকের কথা

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় প্রামাণ্য ফিকাহ গ্রন্থ। এই প্রস্থের প্রপেতা ইমাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আনৃ বকর ৫১১ হিজরী মোতাবেক ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের মারগীনান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৯৩ হিজরী মোতাবেক ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর (৪) ছিলেন একাধারে হাচ্চেক্তে কুরআন, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ এবং নীতিশান্ত্রবিদ।

হিজরী ষষ্ঠ (ঘাদশ খ্রিস্টান্দ) শতকে রচিত এই গ্রন্থটির বিশয়কর জনপ্রিয়তা লেখকের ব্যাপক ও গভীর পাণ্ডিতা, ফিকাহ্ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে। বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর (র)-এর সৃদীর্ঘ ১৩ বছরের পরিশ্রমের ফসল এই আল-হিদায়া'ই তাঁকে বিশ্বের দরবারে অবিশ্বরণীয় করে রেখেছে তিনি তাঁর এই গ্রন্থটিতে অতি নিপুণভাবে সংক্ষিপ্ত বাক্যে গভীর ও ব্যাপক ভাব প্রক্রম করেছেন।

আল-হিদায়া ইসলামী আইন শান্তের একখানি নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ: গ্রন্থকার বুরহান উদ্দীন আবৃল হাসান আলী ইবনে আবৃ বকর (র) তাঁর এই গ্রন্থখানিতে ইসলামী আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায়, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য ইমামের মভামত, দলিন-প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন।

হানাফী মাযহাবের রায় ও সিদ্ধান্তসমূহ পর্যায়ক্তমে উপস্থাপন করে এ সবের সমর্থনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এমন সব অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছেন, যাতে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এবং রায়সমূহই সঠিক, অধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে।

গ্রন্থানিতে কোথাও ইমাম আবৃ হানীফা (র), কোথাও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র) এবং কোথাও ইমাম মুহাম্ম (র)-এর সিদ্ধান্তকে যুক্তি-প্রমাণসহ প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে:

ইসলামিক ফাউন্তেশন বাংলাদেশ এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে চার খঙে প্রকাশ করেছে। এর প্রথম খণ্ডটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সাথে সাথে এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর ১০০ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এ মূল্যবান গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক, সম্পাদক এবং গ্রন্থানি প্রকাশনার ক্ষেত্রে হাঁর' সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আত্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অসাধারণ কাজের জন্য বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর (ব)-কে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত নসীব করুন। আমীন !

মোঃ ফজলুর রহমান মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউডেশন বাংলাদেশ

#### প্রকাশকের কথা

অ'ল-ছিল'র' হ'নাস্কী মাধহাবের একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ফিকাই রাস্থ। এটিকে হানাস্কী ফিকাইর বিশ্বকোষও বলা যেতে পারে। ইমাম বুরহান উদ্দীন আলী ইবনে আবৃ বকর (র) কর্তৃক ছাদশ শতান্দীতে প্রণীত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামী আইনের একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে আদৃত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিহানে মুসলিম আইনের নির্ভরবাগ্য পাঠাবই হিসেবে পঠিত হচ্ছে।

অম্যাদের জনামতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার এ পর্যন্ত গ্রন্থটির ও৬টি ভাষা, ৯টি টীকা ভাষা, ৫টি সার-সংক্ষেপ এবং ১৬টি পরিনিষ্ট রচিত হয়েছে: বৃটিশ শাসনামনে মুসলিম মাইন প্রণয়ন এবং আইন শিক্ষাব্যাদের সুবিধার্যে বংলার তবকালীন গ্রন্তর্মর জেনারেল লও ওয়ারেন হেন্টিংসের নির্দেশে জর্জ হ্যামিন্টান এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষার অমুবান করেন

বিশ্বর বহু ভাষার গ্রন্থীর অনুবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষার ইতিপূর্বে এর অনুবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষার ইতিপূর্বে এর অনুবাদ প্রকাশিত হলেও প্রকাশিক ফাউন্তেশন বাংলাদেশ এর অনুবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আল্লাহ্ ভামালার আশ্বর আহরবানীত আমরা ইতিমধ্যে এর অনুবাদের কান্ধ সমাও করে চার বাং প্রকাশ করেও সক্রম হয়েছি প্রথম বঙটি ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ের যায়। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং এর চর্ত্তর্থ সংক্ষরণ প্রকাশ করা হলো।

মছীর এই বাঙর অনুবাদক মাকলানা আবু তাদের মেছবার, সম্পাদনা পরিষদের নিসা মার্কলানা ববছনুল হক ও তা কাজী দীন মুবছন এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে বি অবনান হোবাছন। তাদের সকলের প্রতি আমরা কৃতঞ্জ: গ্রন্থটি নির্ভূলভাবে প্রতাশের প্রায়টি অমানের কোন প্রকাশ প্রায়টি অমানের কোন প্রকাশ পর্যায়টি অমানের কোন প্রকাশ পর্যায়টি বি শার্ভাল অনুগ্রহ করে আমানের তা অবহিত করলে পরবর্তী সংক্ষরদে তা সংশোধন কর হবে ইনশাআল্লাহ

মানুহ তামালা আমানেরকৈ ভাল বই প্রকাশের তওফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ ইসলামিক ফাউতেশন বাংলাদেশ

## অনুবাদকের শোকর

আন্হামদু লিল্লাই, বহু প্রতিক্ষার পর ইসলামী ফিকাই শাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ আন-হিদায়া আজ বাংলা ভাষার 'বর্গ-অলংকারে' সজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, নিজের যাবতীয় দৈন্যের সম্যক অনুভৃতি সন্ত্বেও এজন্য আমি কৃতার্থ যে, আল্লাই তা'আলা পরম অনুথহে এ মহান বিদমতের তাওফীক দান করেছেন। সূতরাং আর কিছু বনতে নেই, তথু শোকর আল্হামদু লিল্লাহ।

নাম জানা ও নাম নাজানা যারা যারা এ মহৎ উদ্যোগে যুক্ত ২ হয়েছেন আল্লাহ্ তাদের সকলকে আপন স্থান মুতাবিক জাযা দান ককন। আয়ীন।

> বিনীত অনুবাদক

#### অনুবাদ প্রসংগে

ঞ্চিকাহর জগতে আল-হিদায়া গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতা, খ্যাতি ও মর্যাদা অতুলনীয়। এর প্রশংসায় একজন বিশিষ্ট-মনীধী বলেছেন ঃ

ان الهداية كالقران قد نسخت ، ما صنفوا قبله في الشرع من كتب فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها ، يسلم مقالك من زيغ ومن كنب

- অপ্রতিয়ন্দিতার দিক থেকে কুরআনের মতই আল-হিদায়া গ্রন্থ রচিত হয়েছে।
   শরীআতের বিষয়ে এর আগে এ ধরনের কোন কিতার কেউ রচনা করেন নি।
- ভূমি এ নীতিমালা সংরক্ষণ কর এবং এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর, তোমার অভিব্যক্তি বক্রত: ও মিথ্যার স্পূর্শ থেকে নিরাপদ থাকবে।

গ্রন্থকার ফিকাহ্ শান্ত্র বিষয়ে প্রথমে বিদায়াতৃল মুবতাদী' শিরোনামে একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। পরে 'কিফায়াতৃল মুনতাহী' নামে আশি বালামে এর বিরাট শরাহ বা বাাখাগ্রাস্থ প্রণয়ন করেন। সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে তিনি সে আশি বালাম সম্বলিত গ্রন্থের নির্মাস হিসাবে আল-হিদায়া রূপে ফিকাহ্ অনুরাগীদের সমুখে উপস্থাপন করেন। কাজেই গ্রন্থের ভাষ্য সহজ ও সুলত মনে হলেও এ 'বিরাট মহাসমুদ্রকে একটি ক্ষুদ্র কজায় পুরে দেওয়ার প্রয়াসের কারণে এর মর্ম উনঘাটন অতিশয় জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই আরবী ভাষার গ্রন্থাদির অনুবাদকদের মধ্যে অনেককেই আল-হিদায়ার অনুবাদে হিমশিম খেতে দেখা যায়।

এ প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ আল-হিদায়ার অনুবাদক মাওলানা আবৃ তাহের মেছবাহ বস্তুত একারণে প্রশংসাযোগ্য যে, তিনি মূল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততা রক্ষা করে তার মর্ম অনুবানে বাক্ত করতে, ইনশাআল্লাহ, অনেকখানি সমর্থ হয়েছেন। তবে সাধারণ পাঠকের পক্ষেদ্ল গ্রন্থ পুরোপুরি বোধগম্য করে তোলার জন্য স্বত্ত্ব বিস্তান্থিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন রয়েছে, যা অনুবাদের সাথে সংযোজিত হলে এর কলেবর অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। আর তা অনুবাদ প্রকাশনা পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে না বলে এ বঙ্গানুবাদে কেবল অনুবাদের উপর নির্ত্তর করা হয়েছে। তবে অতি জটিল এবং সন্দেহ সৃষ্টির আশংকাজনক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত টিকা সংযোজিত হয়েছে।

মনেশ্য কিত্যবের মর্ম সহজে বোধগম্য ইওয়ার জন্য পূর্বাক্লেই কিছু পরিভাষা ও গ্রন্থকারের বিশেষ রাতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

- ك. ظاهر الرواب জাহিরে রিওয়ায়াত। গ্রন্থে এ শব্দটি গ্রন্থকার বহবার ব্যবহার করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল ইমাম মৃহাখদ (র.)-এর রচিত প্রসিদ্ধ ছ'খানি কিতাব থেকে সংগৃহীত মাসআলা বা মতামত। এ 'ছ'খানি কিতাব হল ঃ (১) মাবস্ত, (২) থিয়াদাত, (৩) জামেউস দগীর. (৪) জামেউল কবীর, (৫) সিয়ারে সগীর, ও (৬) সিয়ারে কবীর।
  - ২. الاصل । মার্দশের (१०डनवनछडन)-এর ক্ষেত্রে এ শব্দের উদ্দেশ্য হল উল্লেখিত

#### | এগার |

কিতাবসমূহের মধ্যে 'মবসূত' কিতাব থেকে উদ্ধৃত। এখানে 'আসল' শব্দ দারা 'মবসূত' বুঝানো হয়েছে।

৩, المختصر মুথ্তাসার। এ শব্দের দ্বারা সাধারণত 'মুখতাসার কুদ্রী' বুঝানো হয়েছে।

8. عال (বলেছেন)। বহু মাসআলার প্রারম্ভে গ্রন্থকার 'কালা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল এ মাসআলা 'কুদুরী' বা 'জামে'উ সগীর' এর মূল কিতাব থেকে উদ্ধৃত।

৫. صاحبين সাহেবাইন। অর্থাৎ ইমাম আবৃ ইউসৃফ (র.) ও ইমাম মুহামদ (র.)। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে شيخين (শারেখাইন) ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহামদ (র.) পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এ অনুবাদে এ দু' পরিভাষার পরিবর্তে ইমামদরের নামই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল-হিনায়া এন্থে অনুসূত অন্যান্য পরিভাষাও বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত আলোচনা, ইনশাআল্লাহ্ শেষ দু'বালামের ভূমিকায় পাওয়া যাবে।

> কাজী দীন মুহম্মদ সদস্য সম্পাদনা পরিষদ

উবায়দুপ হক সভাপতি সম্পাদনা পরিষদ

# সম্পাদনা পরিষদ

সদস্য সচিব

www.eelm.weebly.com

জনাব মুহামদ লতফুল হক

## গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

১. ফিকাহ্ শাস্ত্রের জগতে, বিশেষতঃ হানাফী ফিকাহ্র পরিমণ্ডলে আল-হিদায়া একটি মৌলিক ও বুনিয়ানী এছ। এক কথায় এ মহাগ্রন্থকে হানাফী ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা য়য়। বস্তুতঃ সুদীর্ঘ অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অনাহত ভাবে এ মহাগ্রন্থ ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের হানাফা মামহাবের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এমন কি পাক-ভারত উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনকালেও বিচার বিভাগে আল-হিদায়াকে সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। পৃথিবীর বহু প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-হিদায়ার ইংরেজী অনুবাদ অভিতক্তত্বের সাথে পড়ানো হয়ে থাকে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিদ্যাংগনে আল-হিদায়া অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ মহাগ্রন্থকে কেন্দ্র করে ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপর এ পর্যন্ত যত গ্রেষ্থা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে এবং যত ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ও পর্যালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা অন্য কোন ফিকাহ্ গ্রন্থের ক্রেক্তে এবং যত ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকা ও পর্যালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা অন্য কোন ফিকাহ্ গ্রন্থেরে ক্রেক্ত হয়নি।

গবেষক ও আধ্যাত্মিক সৃক্ষদর্শী আলিমগণ আল-হিদায়ার এ অসাধারণ জন-প্রিয়তার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ কিতাবের নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য। সাহিবুল হিদায়া নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, হানাফী ফিকাহর 'মতন' (বা মূলগ্রন্থ)-গুলোর মাঝে প্রামাণ্যতা, ব্যাপকতা, সার্বিকতা ও সুসংক্ষিপ্ততার দিক থেকে الجامع الصغير এবং مختصر القدوري শীর্ষস্থানীয়। তাই তিনি এদুটোকে সামনে রেখে من المستدى নামে একটি نت (বা মূল গ্রন্থ) সংকলন করেছেন। ফলে তাতে দু'টি মূল গ্রন্থের যাবতীয় গুণ ও পূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছে। এরপর তিনি প্রায় আশি খণ্ডে উক্ত মূল গ্রন্থটি সুবিশদ ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। کفایة المنتهی নামক এই সুবিশাল ব্যাখ্যা গ্রন্থে তিনি ইসলামী ফিকাহ্-ভাগ্ররের যাবতীয় গবেষণালব্ধ ও ইজতিহাদভিত্তিক আলোচনার অবতারণা করেন। এই সুবিশাল গ্রন্থ বর্তমানে যদিও বিলুপ্ত কিন্তু তাঁর সম-সাময়িক যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ্গণ অতি উচ্ছাসিত ভাষায় এর প্রশংসা করেছেন এবং একে 'মানব সাধ্যের চূড়ান্ত কালে' বলে অভিহিত করেছেন: এরপর আশি খণ্ডের এই সূবিশাল গ্রন্থের মহাসমুদ্রের নির্যাস নিয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত কলেবরে চার খণ্ডের এ গ্রস্থখানি সংকলিত করেছেন। এখানিই এখন উন্মতের সন্মুখে আল-হিদায়া নামে বিদ্যমান। চার খন্তের এ আল-হিদায়া প্রণয়নে তিনি সুদীর্ঘ তের বছর ব্যয় করেছেন; তিনি এর রচনায় কী অসাধারণ সাধনা করেছেন, এতেই- তা প্রতীয়মান হয়। যার অমর ফসল রূপে আল-হিদায়ার মত মহামূল্য 'হাদিরা' উন্মতের সন্মুখে উপস্থাপিত। তাছাড়া ফিকাহ শান্তের জগতে আল-হিদায়া হচ্ছে একমাত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থ যেখানে পক্ষ-বিপক্ষ প্রত্যেক ইমামের প্রতিটি মাসআলার সর্মধনে دلائل نقلية অর্থাৎ উৎস-ভিত্তিক প্রমাণের পাশাপাশি دلائل عقلية অর্থাৎ যুক্তিগত প্রমাণ

উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং তাতে এর যাবতীয় সূত্র ও পদ্ধতি অনুসূত হয়েছে। ফলে পাতাবিক কারণেই কিতাবখানি সকল মহলে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এ প্রসংগে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ্ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আল-হিদায়ার বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহল কাদীরের মত উত্থানের কিতাবে রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর কিনা। তিনি বললেন, খুবই সম্ভব। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, আল-হিদায়ার মতো কোন কিতাব লেখা তার পক্ষে সম্ভবপর কিনা। তিনি পরিহার ভাষায়্য জবাব দিলেন, আমার পক্ষে এর এক ছব্র লেখাও সম্ভবপর নয়।

বলাবাহল্য যে, যুগশ্রেষ্ঠ ইমামের এ মন্তব্য মোটেই অতিশয়োক্তি নয়, বরং এ ছিলো এ গ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়ন:

ছিতীয় যে, কারণটি আলিম, ফকীহ্, ও বিদগ্ধ সমাজে বহু শতাশীব্যাপী অনন্য সাধারণ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছে তা হলো গ্রন্থকারের অনন্য সাধারণ ইখলাস, তাকওয়া ও আল্লাহ্ প্রেমে পূর্ণ আত্মনিবেদন। একটি মাত্র ঘটনা থেকে সাহিবুল-হিদায়ার জীবনের এই মত্যজ্জ্বল দিক সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

অংল্লামা আবদুল হাই লখনবী (র.) বলেন, আল-হিদায়া কিতাবের মাকবৃলিয়াত ও সর্বস্থীকৃতির গুঢ়-রহস্য এই যে, সুনীর্ঘ তের বছর তিনি বিরতিহীন সিয়াম পালনে রত থেকে এ গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁর সিয়াম পালন এমনভাবে গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁর নিজস্ব বাদিমও তা জানতে না পারে। খাদিম যধন খানা নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন, রেখে যাও। পরে কোন তালিবুল ইল্ম, মুসাফির কিংবা আলে-পালের কোন ফকির মিসকীনকে ডেকে সে খাবার দিতেন। খাদিম যথা সময়ে ফিরে এসে শূন্য বর্তন নিয়ে যেতে। এবং ভাবতো যে, তিনি থেয়ে নিয়েছেন।

এই হলো সলফে সালেহীন এবং বর্তমান যুগের লেখক গবেষক ও পণ্ডিতদের মধ্যে পার্থক্য। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদতী এ গৃঢ়-বহস্য এ বলে ব্যক্ত করেছেনঃ কী যেন একটা তাদের মাঝে ছিলো আর কী যেন একটা আমাদের মাঝে নেই।

আল-হিদায়া সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ এরপ সমালোচনা করা হয় যে, সাহিবুল হিদায়া হানাঞ্চী মাযহাবের পক্ষে প্রমাণ রূপে পেশ কৃত হানীছের মধ্যে দুর্বল হানীছও রয়েছে। এতে মনে হয়, হাদীছ শান্তে তার গভীর জ্ঞানের অভাব ছিলো। এই অভিযোগের উত্তরে হাদীছ শান্তের বহু ইমাম আল-হিদায়ার হানীছসমূহের 'তা<রীজ্ঞ' বিষয়ক বিভিন্ন মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ প্রথয়ন করেছেন এবং মূল সূত্র ও উৎস উল্লেখ করে প্রভিটি হানীছের প্রামাণিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছেন।

২. الجراهر المضيئة এছে আল-হাকিম আবনুল কাদির আল-কুরালী (র.) সাহিবুল, হিদায়ার পরিচয় এভাবে পেশ করেছেন, আলী ইবৃন আবৃ বকর ইবৃন আবনুল জ্ঞলীল, ভিনি হয়রত আবৃ বকর দিন্দীক (রা.)-এর বংশধর। ফারগানা প্রদেশের মারগীনান শহরের অধিবাসী

হিসাবে তাঁকে মারগীনানী বলা হয়, আবুল হাসান তাঁর উপনাম, এবং বুরহান উদ্দীন তাঁর উপাধি। পাঁচশ' এগার হিজারীর রজব মাসের আট তারিখ সোমবার আসারের পর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। আর ৫৯৩ হিজারীর যিলহাজ্জ মাসের চৌদ্দ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রে তিনি ইস্তিকাল করেন। সমরকদ' শহরে তাঁকে করবন্ধ করা (আল্লাহ তাঁর করবকে নরে পরিপূর্ণ কর্মন)।

আলী মারগীনানী হাদীছ, তাফসীর, ফিকাহ, আদব, মানতিক, ফালসাফাসহ সে যুগে প্রচলিত শাস্ত্র, শীর্ষস্থানীয় বিশারদগণের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং সম-সাময়িক আলিম ও বিদশ্ব সমাজের প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেন। তার বিখ্যাত কয়েকজন উন্তাদ ছিলেন ঃ

- নাজমুদ্দীন আবৃ হাফ্স উমর নাসাফী (ইনি আকাঈদ বিষয়ক বিশ্ববিধ্যাত নাসাঞ্চিয়া থান্তের প্রণেতা)।
- ২. ইমাম দাদরুশ শাহীদ হুসামুদ্দীন উমর ইবৃন আবদুল আযীয।
- ৩. ইমাম যিয়াউদ্দীন মহাম্মদ ইবনুল হুসায়ন।
- ৪. ইমাম কিয়ামুদ্দীন আহমদ ইবুন আবদুর রশীদ।
  - ৫. আৰু লায়ছ আহমদ নাসফী
  - ৬. আবু আমর উছমান আল-বায়কানী
  - ৩. ফিকাহ্ শান্ত্র জগতে ফকীহ্গণের সাতটি স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা –

প্রথম স্তর হলো মুজতাহিদে মতলক বা মুজতাহিদ ফিল উসূল। অর্থাৎ যাদের আল্লাহ্ তা'আলা ইজতিহাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা দান করেছেন, ফলে তাঁরা কুরআন ও সুনাহর উৎস থেকে মাসায়েল আহরণ এবং এর প্রয়োজনীয় নীতিমালা নির্ধারণ করছেন। তাঁরা হলেন, চার ইমাম ঃ ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.) এবং সে যুগের আরো কতিপয় ইমাম এ শ্রেণীভুক্ত।

ছিতীয় স্তর হলো মুজভাহিদ ফিল মাযহাব। অর্থাৎ যারা ইমামের নির্ধারিত মূলনীতি অনুসরণ করে সে আলোকে ইজতিহাদ— পূর্বক ক্রআন ও সুনাহ থেকে মাসায়েল আহরণ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার, ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (র.) প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় স্তর হলো মুজতাহিল ফিল মাসায়েল। তাঁদের কাজ হলো প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ইমামগণের পক্ষ থেকে যে সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে ইমামের নির্ধারিত মূলনীতি অনুসরণ করে মাসায়েল আহরণ করা। পকান্তরে ইমামের বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও মতামতের বিষয়ে দ্বিমত পোষণের অধিকার এই মুজতাহিদগণের নেই। ইমাম তাহাবী (র.) ইমাম কারবী (র.) ইমাম সারাধসী (র.) ও অন্যান্যরাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

চতুর্থ স্তর হলো আসহাবে তাধরীব্ধ তাঁদের কান্ধ হলো পূর্ববর্তী ইমামগণের অস্পষ্ট

সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যাদান এবং দ্বার্থবোধক বিবরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র নির্ধারণ। এই পর্যায়ে ফকীন্থ কোন প্রকার ইছাতিহাদের অধিকারী হন না। ইমাম আবৃ বকর জাস্সাস রাষীর মত ব্যক্তিত্ব এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক।

পঞ্চম স্তর হলো আসহাবে তারজীহ (অগ্রাধিকার নির্ধারণকারী)। তাঁদের কাজ হলো, ইমামের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে বর্ণিত একাধিক মতামতের কোন একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। ইমাম কুদুরী প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ ন্তর হলো আসহাবে তামীয (পার্থক্য নির্ণয়য়ের অধিকারী)। তাঁদের কাজ হলো ইমামগণের সিদ্ধান্ত ও মতামতসমূহের দলীলের তিন্তিতে কোন্টি সবল এবং কোন্টি দুর্বল তা নির্ণয় করা।

সপ্তম স্তর হলো নিছক মুকাব্রিদীনের স্তর। তাঁরা ফিকাহ্র নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবের অনুসরণে মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করেন।

## ফিকাহ্ শাস্ত্রের কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য

বাংলাভাষায় ফিকাহ শাস্ত্র চর্চার যেহেতু কোন ভিত্তি এখনো পর্যন্ত গড়ে উঠেনি সেহেতু আল-হিদায়ার মত অভীব গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক গ্রন্থ (এর অনুবাদ) অধ্যয়নের বিষয় বেশ দুব্রহ ও ঝুঁকিপূর্ণ বলেই মনে হয়। সে জন্য প্রাসংগিক কিছু বিষয় জেনে নেয়া জরুরী। নিয়ে আমরা অতি সংক্ষেপে সেগুলো আলোচনা করতে চাই।

#### ফিকাহ্ শান্তের সংজ্ঞা

এএকটি আরবী শব্দ এর অভিধানিক অর্থ হলো জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি, শরীআতের পরিভাষায় যে শান্ত ঘারা বিশদ প্রমাণাদি যোগে শরীআতের 'অমৌল' আহকাম ও বিধান জানা যায় তাকে ইলমুল ফিকাহ বলে :

'অমৌল' অর্থ যে সকল আহকাম ও বিধানের সম্পর্ক হলো আমল ও মুআমালার সংগ্রে, আকাসদের সংগ্রে নয়।

'বিশান প্রমাণাদি' অর্থ ক্রআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এই চারটি স্ত্র, প্রথম দৃ'টি হলো মূল সূত্র। পক্ষান্তরে শেষ সূত্র দৃ'টির ভিত্তি হলো প্রথম সূত্রহয়: এগুলোকে নির্দান বা বিলম্বল ফিকাহ্র 'মূল উৎস চতুষ্টয় বলা হয়, এ প্রসংগে 'হাদীছে মু'আয' উল্লেখ করা যেতে পারে। রাস্বুল্লাহ্ (সা.) যখন হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়ামান অঞ্চলের বিচারক নিমৃক্ত করে পাঠালেন তখন তিনি (পরীক্ষামূলকভাবে) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে মু'আয! কিসের ভিত্তিতে তুমি 'সমাধান' করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ্র ভিত্তিতে। রাস্বুল্লাহ্র (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি (কিতাবুল্লাহ্য়) কোন সমাধান না পাও তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্লের সুন্নাহ্র ভিত্তিতে। রাস্বুল্লাহ্র স্নাহ্র ভিত্তিতে। রাস্বুল্লাহ্র ভিত্তিত ভানি ক্রেছ্ন ভিত্তিত ভানি হববেত মুঁআয় বিলিল তাতে সমাধান না পাও? ভিনিবললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ 'ও কিয়াস বরোগ করবো। তখন তিনি হববেত মুঁআয় (রা.)-এর সিনায় হাত রেবে বললেন, সমন্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তার রাস্লের 'প্রেরিত জনকে' রাস্লের সন্তুষ্টি মূতাবিক সিদ্ধান্তের তাওকীক দান করেছেন।

## ইলমূল ফিকাহ্র আত্মপ্রকাশ

ক্ষিকাহ ও মাসায়েল সংক্রান্ত আলোচনা ও চর্চা তো স্বয়ং নবী (সা.)-এর পবিত্র যুগেই তক্ষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামকে মাসায়েল শিক্ষা দান করতেন তবে ফর্য, ওয়াজিব, সূন্নত মুন্তাহাব, শর্ড, রুকন ইত্যাদি বিভাজন ছিল না। উদাহরণ স্বত্রপ নবী (সা.)-এর উযু দেবে সাহাবায়ে কিরাম উযু শিক্ষা করতেন তন্ত্রপ সাহাবায়ে কিরামের উযু দেবে তাবেঈন উযু শিক্ষা করতেন। নামায সম্পর্কেও একই কথা। রাস্বুরাহ্ (সা.)-এর ইরশাদ ছিলোঃ অধ্যাক্ষিক করতেন। নামায সম্পর্কেও একই কথা। রাস্বুরাহ্ (সা.)-এর ইরশাদ ছিলোঃ

১. ইজতিহাদ কুরআন ও সুনুাহুর ভিক্তিতে গবেষণা করা।

२. कृतजान, जुन्नाइ ७ देखिकिहास्मद्र जारमारक कारना विरस्त्र जामृनापृत्मक निकास धरूप रुखा

#### ্র আঠারো 🖠

নামায পড়ো : তখনজার সহজ সরল জীবনে এর বেশী কিছুর প্রয়োজনও ছিলো না । কিছু ব্যাপক বিজয়ভিযানের মাধ্যমে যখন ইসদামী উত্যাহর পরিধি সুবিশ্বত হলো এবং বিচিত্র সব সমস্যার উদ্ধব হলো এবং সমাধান ও সিদ্ধান্ত প্রদারের প্রয়োজন দেখা দিলো । ফলে ইজতিহাদ প্রয়োগ জনবার্য হয়ে উঠলো । এজন্য উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণেরও প্রয়োজন দেখা দিলো । আব বলা বাহুলা যে, ইজতিহাদের পস্থা ও পদ্ধতি এক ও অভিনু হওয়াও সম্ভব ছিলো না এবং শরীআতের সেটা চাহিদাও ছিলো না । কেননা, বনু কুরায়্যার অবরোধ ঘটনায় নবী (সা.) সকলকে আসরের নামায বনু কুরায়্যার বিজতে পড়ার আদেশ করেছিলেন । কিছু পথিমধ্যে কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের আসরের নামায হয়ে গোলো । তখন একদল সাহাবা নবী (সা.)-এর বাহিকে আনেশের উপর আমল করে বনু কুরায়্যার বন্ধিতে গিয়েই আসর পড়লেন । কিছু একদল সাহাবা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নবী (সা.)-এর আদেশের উদ্দেশ্যে তোছিলো এই যে. চেষ্টা করো যাতে আসরের সময় হওয়ার পূর্বে বন্ধিতে পৌছতে পারো । এ উদ্দেশ্য ছিলো না যে, অনিবার্য কারণে পথি মধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেলেও নামায বিলম্বিত করতে : সুতরাং তারা পথেই নামায পড়ে নিয়েছিলেন, নবী (সা.)-এর বিদমতে যখন বিধন্নটি পেশ হলো তথন তিনি উভয় পক্ষের চিন্তাকেই অনুমোদন করেছিলেন কাওকে তিরক্সার করেন নি

বিজয়াভিয়ান কালে যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন সেহেতু ইজভিহাদগত পার্থক্য দেখা দেয়াও স্বাভাবিক ছিলো। মোটকথা সাহাবা যুগেই নিত্য-নতুন ঘটনা, সমস্যাও জটিল উদ্ধুত হয়েছিলো এবং সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ ইজভিহাদ মুতাবিক ফায়সালা ও সমাধান পেশ করেছিলেন। এভাবে সাহাবায়ে কিরামের যুগেই কিকাহ্ ও মাসায়েলের একটা উল্লেখযোগ্য ভাঙার তৈরী হয়ে গিয়েছিলো।

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ফিকাই ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্ট স্থান ছিলো তাঁদের কয়েক জন হলেন, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাই ইব্ন মাস'উদ, হযরত আবদুলাই ইব্ন আব্বাস ও হয়রত আবদুলাই ইব্ন উমর (রা.)।

## হানাফী ফিকাহ্র আন্তপ্রকাশ

ফিক্হে হানাফীর সনন ও পরিচয় সূত্র এরপ হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা হতে, তিনি হান্দান হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি ইব্ন মাসাউদ (রা.) হতে। এরা সকলেই ছিলেন কৃষ্ণার অধিবাসী। সেই হিসাবে কৃষ্ণা হচ্ছে হানাফী ফিকাহ্র উৎসভূমি। সূতরাং এবানে আমরা প্রথমে হানাফী ফিকাহ্র উৎস ভূমি কৃষ্ণার ইল্মী মর্যাদা এবং ফিকাহ্ ও ইছতিহাদের জগতে তাঁর অনন্য সাধারণ ভূমিকা সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। এবপর হানাফী ফিকাহ্র সনদের সাথে সম্পৃক্ত পাঁচ-ব্যক্তিত্বের পরিচয় ভূলে ধরবো, যাতে হানাফী ফিকাহ্র সনদের সাথে সম্পৃক্তি ও প্রকৃত স্বরুপ কৃষ্টে উঠে।

কুকা

ইরাক বিজয়ের পর ১৭ হিজরীতে হযরত উমর (রা.)-এর আদেশে কৃষ্ণা শহরে সেনাছাউনী হওয়ার সুবাদে বভাবতঃই কৃষ্ণা হয়ে উঠে ছিলো বহু সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশ
ক্ষেরে। সমর্ম ইরাকের কথা বাদ দিলেও তথু কৃষ্ণা শহরে পনের 'শ' সাহাবী স্থায়ী অধিবাস গ্রহণ
করেছিলেন বলে ইতিহাস্ময়েন্থর বর্ণনা থেকে জানা যায়। তলাংগে সত্তরজন ছিলেন বদরী সাহাবী,
এছাড়া বহু সাহাবী তথায় সাময়িক অবস্থান করতেন। ২০ হিজরীতে হয়রত উমর (রা.) হয়রত
আবদুরাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-কে দীন ও শরীআতের মুআল্লিম ও শিক্ষক রূপে কৃষ্ণা প্রেরণ
করেছিলেন। সে সময় তিনি কৃষ্ণাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ নাম্ন তিনি কৃষ্ণাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন । বস করলার তিনি কৃষ্ণাবাসীদের উদ্দেশ্যে করেছিলেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে
আর্যাধিকার প্রদান করলাম।

এরপর হ্যরত আলী (রা.)-এর ততাগমনে তো কৃফার ইলমী রওনক এমন পর্যায়ে পৌছে ছিলো যে, শীর্ষ পর্যায়ের চার ফকীহ্ সেখানে অবস্থান করতেন এবং চার হাজার শিক্ষার্থী ইলুমল হাদীছ অধ্যয়ন করতেন।

হ্যরত আবুদল্লাই ইব্ন মাস'উদ (রা.) রাসূলুল্লাই (সা.)-এর অন্যতম প্রিয় সাহারী। তিনি ছিলেন হানাফী ফিকাই শাক্তের উৎসপুরুষ প্রথম পাঁচজনের পর ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিপেন। বালক বয়সেই নবী (সা.) অতি সোহাগ ভরে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাঁকে বলেছিপেনঃ انك غليم معلم –হে প্রিয় বাচ্চা তোমাকে অনেক ইল্ম দান করা হবে।

তিনি ও তার আমা নবী (সা.)-এর গৃহে এত ঘনিষ্টভাবে যাতায়াত করতেন যে, ইয়ামান থেকে আগভ হযরত আবৃ মূসা আলআরী (রা.) বলেন, দীর্ঘদিন আমরা এটাই ভেবেছি, যে তারা নবী পরিবারেরই সদস্য। একবার তিনি তাঁর কুরআন তিলাওয়াত তনে সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন ঃ আর্থনা করো দান করা হবে। তখন তিনি এই প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আমি এমন ঈমান প্রার্থনা করি যা কখনো ক্ষেত্ত নেওয়া হবে না এবং এমন নিয়ামত যা কখনো শেহ হবে না এবং অনন্ত জল্লাতে তোমার নবী (আ.)-এর সান্নিধ্য কামনা করি।

ইমাম নববী ও আক্লামা সৃষ্তী (র.) বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত মাসরুক (র.)-এর মন্তব্য বর্ণনা করেন ঃ

"আঞ্চাবির সাহাবায়ে কিরামের যাবতীয় ইল্ম ও প্রজ্ঞা ছয়ন্তম সাহাবায়ে কিরামের মানে একত্র হয়েছিলো। এই ছয়ন্তনের ইল্ম এরপর হয়রত আলী ও হয়রত আবদুদ্রাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর মাঝে সীমাবন্ধ হয়েছিল।

#### হয়কত আলকামা

হানাফী ফিকাহ্র দ্বিতীয় উৎসপুরুষ হয়রত আলকামা হলেন শীর্ষস্থানীয় আকাবির তাবিই এবং ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ । রাস্পুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র যুগেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন । চার ধনীফাসহ বহু সাহাবায়ে কিরাম এবং বিশেষভাবে হয়রত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর নিকট তিনি ক্রআন, সুনাত ও ফিকাহ্ শিক্ষা করেন এবং তাঁর বিশিষ্ট শিয়ে পরিণত হন । হয়রত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, আমি যা কিছু পড়ি ও জানি তিনিও তা পড়েন ও জানেন । আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন, সকল আচার-আচরণ এবং জ্ঞান ও গুলের ক্ষেত্রে হয়রত আবদুলায় ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর 'সাদৃশ্য' ছিলেন, অর্থাৎ রাস্পূল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হয়রত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর যে বৈশিষ্ট্য ছিলো । হয়রত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর মে বৈশিষ্ট্য ছিলো । কাবুস ইব্ন আব্ মিবয়ান বলেন, আমি আমার আব্বাকে জিল্কাসা করলাম, রাস্পূল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবায়ে কিরামের পরিবর্তে আলকামার নিকট কেন আপনার যাতায়াত্য তিনি বললেন, প্রিয় বৎস, বহু সাহাবায়ে কিরামেও তাঁর নিকট মাসায়েল ও ফাতওয়া জিল্কাসা করেন তাই আমিও তাঁর নিকট হতে ইলম শিক্ষা করি। ৬৪ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন ।

### ইবরাহীম নাখঈ

শৈশবে তিনি হয়রত 'আইশা (রা.)-এর খিদমতে হাযির হয়েছেন। তাহযীবুপ্তায়ীব কিতাবে বর্ণনা রয়েছে যে, জ্ঞানে-গুণে হযরত আলকামা যেমন হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর নমুনা ছিলেন তেমনি ইবরাহীম নাখঈ যাবতীয় ইলমের ক্ষেত্রে হয়রত আলকামার নমুনা ছিলেন। ৯৫ হিজরীতে হয়রত ইবরাহীম নাখঈ (র.)-এর জানাযায় শরীক হয়ে ইমাম শাআবী (র.) বলেছিলেন তোমরা হাসান বসরীর চেয়ে বড় ফকীহুকে এমন কি বসরা, কৃষ্ণা, শাম ও হিজামের শ্রেষ্ঠ ফকীহকে আজ দাফন করছো।

#### হামাদ ইবন সুলায়মান

তিনি ইমাম নাখাঈ ও ইমাম শা'আবী (র.)-এর ঐ নিকট হতে ফিকাহ্ হাছিল করেছেন। 
হযরত হাত্মাদ (র.)-ই ছিলেন হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.)-এর ফিকাহ্, ফাতওয়া ও
ইজতিহাদের সর্বোত্তম আমানতদার, এ বিষয়ে সকলে একমত ছিলেন, তাই তাঁর ওফাতের পর
সর্বস্থাতিক্রমে হাত্মাদ (র.) তাঁর মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন, স্বয়ং হযরত ইবরাহীম নাখঈ
(র.) বলেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা হাত্মাদ এর নিকট ফাতওয়া ও মাসায়েল
জিক্কাসা করে।

মোট কথা হথরত আবদুদ্রাহু ইবন মাস'উদ (রা.) যিনি সকল সাহাবায়ে কিরামের ইল্ম নিজের মাঝে ধারণ করেছিলেন, তাঁর ফিকাহ্ ও ইজতিহাদ ফাতওয়া ও মাসায়েলের এক বিরাট

ভাধার হয়বত আলকামা (র.) গ্রহণ করেছিলেন, হয়বত আলকামা (র.)-এর ইজতিহানগুলো তা আরো সমৃদ্ধ হয়ে হয়বত ইবরাহীম নাখঈ (র.)-এর নিকট অর্পিত হয়েছিল। এর পর হয়বত হামাদ (র.) যথন তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তখন তা আরো সমৃদ্ধ হলো এবং হবরত হামাদের মৃত্যুর পর তার প্রিয়তম শিষ্য ইমাম আবু হানীফা (র.) এক সুদীর্ঘ ঐতিহাের এবং বহু যুগের সঞ্চিত এক সুসমৃদ্ধ ভাধারের উত্তরাধিকারী হলেন।

#### ইমাম আবু হানীফা

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) তাঁর যুগের সর্বজন খীকৃত ও সর্বজন শ্রদ্ধের আলিম ও ফর্বাহ ছিলেন। এ যুগের প্রচলিত সকল জ্ঞান ও শারাই তিনি চর্চা করেছিলেন এবং কালাম শারা ও যুক্তিবিদ্যার বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। যুবক বয়সেই সমকালীন বিভিন্ন বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে বির্তক করে তাদের লা জ্বাব করেছেন। পরবর্তীতে অবশ্য সম্পূর্ণ কপে ফিকাই চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং ফিকাই ও ইজতিহাদ জগতের দিকপালগণের অকুষ্ঠ খীকৃতি অর্জন করেছেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর সহজাত যুক্তিজ্ঞান ও বির্তক-প্রতিতা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলো। ইমাম মালিক (র.) বলেছেন আবৃ হানীফা (র.) যদি এই মসজিদের খুঁটিকে সোনা বলে প্রমাণ করতে চান তাহলে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দিতে পারবেন।

পক্ষান্তরে তাঁর তাকওয়া পরহিষণারির অবস্থা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, হযরত ফুযায়েল ইবন ইয়ানের মতো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বলেছেন ঃ

আবু হানীফা হলেন মহান ফকীহু, দিন রাত ইল্ম চর্চায় নিমপু, ইবাদত গুজার, নীরবতঃ প্রিয়, তবে হারাম-হালালের বিষয়ে সত্য কথা বলে দিতে কখনও দ্বিধা করেন নি।

আমীরুল মু'মিনীন ফিল হানীছ হযরত আবদুরাহ ইবনুল মুবারক বলতেন, আরু হানীফা হলেন ইলমের নির্যাস। সত্যের জন্য তিনি ছিলেন আপোধহীন, হক ও সত্যকে সমুনুত রাখার জন্য যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করার হিমত তাঁর ছিলো। ইমাম নফসে যাকিয়া যখন ধানীফার বিক্লছে জিহাদ করলেন তবন তিনি তাঁকে সমর্থন করেছিলেন এবং বিপুল অর্থ সাহায্য পেশ করেছিলেন। বলীফা আল-মানসূর যখন প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণের প্রক্তাব পেশ করেছিলেন। বলীফা আল-মানসূর যখন প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণের প্রক্তাব পেশ করেছেন তবন তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যন করেন যে, যিনি এতটা সংসাহসের অধিকারীকে ধলীফার বিপক্ষেও শরীআতের ফায়সালা জারী করতে পারেন তিনিই এই পদের উপযুক্ত আমার সেই সাহস নেই, সুতরাং আমি এ পদের উপযুক্ত নই। এজন্য তিনি ধলীফার চাবুক ব্যেছেল জেল-জুলুম ভোগ করেছেন এমন কি জেলখানায় বিষ প্রয়োগের কারণে সিজদারত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন কিন্তু আপন সিদ্ধান্ত হতে বিচ্যুত হন নি।

পারিবারিক সূত্রেই জিনি বিরাট ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি التبدر সং ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবসায়ী)-এর বাস্তব নমুনা ছিলেন, যাদের সম্পর্কে সুসংবাদ রয়েছে যে. জান্লাতে তারা নবী, সিন্দীক ও শহীদগণের সংগী হবেন। এ সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, উল্লেখ্য যে, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ও মুআমালা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ফিকাহ্ ও ইন্ধতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর জন্য বেশ সহায়ক হয়েছিলো।

হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদ ওরাতিন্তিক ইজতিহাদ আল্লামা সৃষ্তি (র.) বলেন, ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ইলমে শরীজাতকে সংকলন করেছেন এবং শারীয় রূপ দান করেছেন এবং তিনিই একমাত্র ইমাম যিনি ফিকাহ ও ইজতিহাদের জন্য চল্লিশ জন বিশিষ্ট ফকীহ্-এর এক মজলিস গঠন করেছিলেন, সেখানে সৃক্ষ গভীর আলোচনা পর্যাপোচনার মাধ্যমে দালায়েল থেকে মাসায়েল আহরণের উস্ল ও মূলনীতি নির্ধারণ করা হতো, কিয়াস প্রয়োগের নিয়মনীতি প্রণীত হতো। এরপর একেকটি মাসআলা সম্পর্কে দিনের পর দিন এমনকি মাসাধিককালও আলোচনা হতো, এরপর থখন পূর্ণ ইতমিনান হতো তখন তা লিপিবদ্ধ করা হতো। মুয়াফ্কাক মক্কী (র.) বলেনঃ

ইমাম আবৃ হানীফা তাঁর মাহ্যাবের ক্ষেত্রে তধু নিজস্ব মতামতের উপর নির্ভৱ করেন নি বরং মজলিনে তরা গঠন করে সকলের মতামত ও যুক্তি গতীর মনোযোগের সাথে ভনতেন। সর্বশেষে নিজের মতামত ও পিদ্ধান্ত নিতেন, সাধারণতঃ তাঁর ইজতিহাদের উপর সকলেই আশ্বন্ত হতেন এবং তা লিপিবদ্ধ হতো। কিন্তু তারপরও যদি কারো দ্বিমত বজায় থাকতো তাহলে সেটাও লেখা হতো। এতাবে এই আজীমুশ্শান কাজ সুদীর্ঘ বিশা বছরের চিন্তা গবেষণা এবং ইজতিহাদ ও মুজাহাদার মাধ্যমে আঞ্জাম পেয়েছে। এতাবে যে বিশাল ফিকাহ্ভাণ্ডার তৈরী হয়েছিলো তাতে কম করে হলেও তিরাশি হাজার মাসআলা অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং ইমাম মুহাম্বদ (র.)-এর বিখ্যাত ছয়টি গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে, এগুলো যে। এনে এইনাম প্রসিচত।

বস্তুত ঃ ইমাম আবৃ হানীফা (র.) তাঁর অনন্য সাধারণ ইজতিহাদের মাধ্যমে কুরআন-সুনাহর উৎস থেকে মাসায়েল আহরণের যে গৌরবপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন তার তুলনা ইসলামের ইতিহাসে তেমন নেই।

#### একটি ভ্রান্ত অভিযোগ

ইমাম আৰ্ হানীফা (র.) ও তাঁর ফিকাহ্ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত অতিযোগ করা হয়ে থাকে ে. ইমাম সাহেব হাদীছ শাস্ত্রের দুর্বল ছিলেন এবং তাঁর হাদীছ সংগ্রহ ছিলো নগণ্য তাই দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব বিতদ্ধ হাদীছ নির্ভর নয় বরং দুর্বল হাদীছ নির্ভর।

এ অভিযোগের বিস্তারিত জবাব জানতে হলে মাযহাব কি ও কেন (প্রকাশ মুহাম্মনী লাইব্রেরী চকবাজার) গ্রন্থের হানাফী মাযহাবে হাদীছের স্থান অধ্যায়টি পড়ে দেখুন। এখানে ওধু সংক্ষেপে বলতে চাই যে, হাদীছের বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হলো সনদ, সুতরাং কোন হাদীছ বুবারী, মুসলিম বা সিহাহ্ সিন্তাহ্য় বর্ণিত না হলেও সনদগত বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হলে অবশাই তা গ্রহণ করতে হবে। হানাফী ফিকাহ্র ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। ইমাম তাহারী, আল্লামা, যায়লাঈ, আল্লামা আয়নী, আল্লামা জা'ফর আহমদ উছমানী (র.) সহ বহু মুহাদিছ তাঁদের হাদীছ সংকলনে এটা প্রমাণিত সত্য রূপে তুলে ধরেছেন।

ষিতীয়ত ঃ ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর ইজতিহাদী দৃষ্টিকোণ এই যে, একটি বিষয়ের সমগ্র হাদীছের উপর তিনি আমল করতে চান। এজন্য প্রয়োজনে তিনি সনদগত বিচারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীছ মূল ধরে বিশুদ্ধ হাদীছের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করে থাকেন। পক্ষান্তরে অন্য মুজতাহিদ্দগণ একটি মাত্র হাদীছকে আমলে এনে অন্যগুলোকে 'মইফ' বলে এড়িয়ে যান। বলাবাহল্য যে, মূলনীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ইমামেরই শরীআত সম্বত দলীল রয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ ইমাম আবু হানীফা (র.) সংগৃহীত হাদীছ যেহেতু সুলাছী (বা ব্রিমাতৃক) সেহেতু সেগুলো বিতদ্ধ হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক, কিন্তু পরবর্তীদের হাদীছ সংগ্রহ ছিলো চার পাঁচ বা ছয় জরের দীর্ঘ সন্দা বিশিষ্ট, ফলে আবু হানীফা (র.)-এর বহু বিতদ্ধ হাদীছ তাঁদের নিকট (পরবর্তী বর্ণনাকারীর দুর্বলভার কারণে) দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে, বলাবাহল্য যে, এটা ইমাম আবু হানীফা বা হানাফী মামহাবের দোষ নয়। তাছাড়া হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের অত্যুক্ত মর্যাদা এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যে যুগে বুখারী, মুসলিম দুরের কথা, হাদীছ শাস্ত্রের প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থতলোর অন্তিত্ব ছিলো না। সে সময় ইমাম আবু হানীফা (র.) প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীছ থেকে চয়ন করে কিতারল আছার প্রস্থুটি সংকলন করেছিলেন।



# بِسُمِ اللهِ الرَّحْسَ الرَّحِيْمِ ٥

॥ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ নামে (ভরু) ॥

# وَمَن يُتُوكُ ل عَلَى اللَّهِ فَهُوحَ سبُّه

যারা আল্লাহ্র উপর তাওয়াকুল করে তাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট হন :

সমন্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি ইলমের নিদর্শন ও দৃষ্টান্তসমূহ 'সমুন্নত' করেছেন এবং যিনি শরীআতের বিধান ও নিদর্শনাবলী সুপ্রকাশিত করেছেন, আর সভ্যের পথ প্রদর্শনকারী রূপে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, (তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত বর্ষিত হোক) আর যিনি আলিমগণকে তাঁদের স্থলবর্তী করেছেন যারা তাঁদের সুনুতের পথের দিকে আহ্বান করেন। যে সকল বিষয়ে তাঁদের পক্ষ থেকে কোন বাণী বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষত্রে ইজতিহাদের নীতি অনুসরণ করেন এবং সে বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট পথ-নির্দেশ প্রার্থনা করেন। আর আল্লাহ্র সঠিক পথ প্রদর্শনের অধিকারী।

আর তিনিই প্রাথমিক যুগের মুজতাহিদগণকে বিশেষতাবে তাওফীক দান করেছেন, ফলে তাঁরা সুম্পাই ও সৃষ্ধ সকল প্রকার মাসআলা সন্নিবেশ করেছেন। তবে যেহেতু ঘটনাবলী পরম্পারায় ঘটমান এবং 'আলোচ্য বিষয় অব্যাহত সমস্যাবলী বেইন করতে অক্ষম উপরত্ন উৎসন্থল থেকে বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহ আহরণ করা এবং সদৃশ মাসআলাসমূহের উপর কিয়াস করে সিদ্ধান্ত প্রহণ করা অতি কামিল লোকদের কীর্তি-রূপে স্বীকৃত। আর মাসায়েলের উৎসসমূহ সম্পর্কে অবগতির মূলে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সম্ভব হয়, উল্লেখ্য যে, 'বিদায়াতুল মুবতাদী' নামক কিতাবের ভূমিকা অংশে আমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাওফীক দান করেন তাহলে "ফিকায়াতুল মুনতাহী' নাম- করণপূর্বক উক্ত কিতাবের একটি ব্যাখ্যামন্থ রচনা করবো। অতএব আমি শরাহ্ লেখতে আরম্ভ করলাম, যদিও কৃতপ্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য-বাধকতা ছিল না। অবশেষে যখন রচনা কার্য থেকে অবসর হওয়ার কাছাকাছি উপনীত হলাম তখন তাতে কিছু 'বিশদতা' অনুভব করলাম এবং আশংকা করলাম যে, একারণে শ্রন্থখনি পরিত্যাক্ত হতে পারে। তাই আল-হিনায়া নামকরণপূর্বক আর একটি ব্যাখ্যামন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিলে এর প্রতি অধ্যায়ে অতিরিক্ত বিষয় পরিহার করে আমি সুনির্বাচিত বর্ণনা এবং অকট্য দলীলসমূহ সমাবিষ্ট করবো। এ জাতীয় বিহয়ে অতিবিশদ আলোচনা উপেক্ষা করে চলবো। তবে এমন সকল মুলনীতি তাতে

আল-হিদায়া

ş

সন্নিবেশিত হবে যার উপর ভিত্তি করে বহু আনুষঙ্গিক বিষয় আহরিত হবে। আল্লাহ্ তা আশার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে তা সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন এবং তার সমান্তির পর যেন সৌভাগোর সাথে আমার জীবনের অবসান ঘটান।

অতএব অধিক জ্ঞান অর্জনের উকস্পৃহা যাদের হবে তারা সাগ্রহে সুদীর্ঘ ও বৃহত্তর ব্যাখ্যা গ্রন্থখনি অধ্যয়ন করবে। আর যাদের সময়ের তাড়াহুড়া থাকবে তারা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র পরিধির ব্যাখ্যা প্রস্থের কির্দের কিরবে। 'আর এটকার আরুক্র ভূকির করবে। 'আরুক্র করবে। আরুক্র করবে। আরুক্র করবে। আরুক্র করবে। অর্ক্রিক্র করবে। আরুক্রিক্র করবে। আরুক্রিক্র করবে। অর্ক্রিক্র করবে। অর্ক্র করবে। অ

এরপর আমার কভিপয় সূহৃদ প্রাতা অনুরোধ করলেন, যেন আমি তাদের জন্য উক্ত থিতীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করি। সূতরাং আমি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করে আবার তা আরম্ভ করলাম, তার দরবারে সকাতর প্রার্থনা সহকারে, যেন আমার প্রয়াস সহজ করে দেন। তিনিই সকল কঠিনকে সহজ করেন। তিনি তো যা ইচ্ছা করেন, তাঁর উপর ক্ষমতাবান এবং দু'আ কবুলের যোগ্য কেউ নেই। আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উপ্তর্ম কর্ম-বিধায়ক।

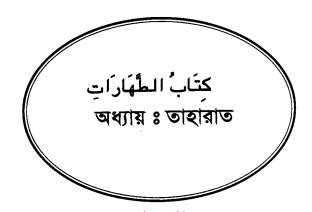





## অধ্যায় ঃ তাহারাত

## অাল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يًا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَّنُوا إِذَا قُمُتُمْ إِلَى الصَّلُوة فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمُ الاية -

হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াতে মনস্থ কর তখন নিজেদের মুখমওল ধৌত কর ...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, উবৃতে তিনটি অংশ ধোয়া এবং মাধা মাস্হ করা করব<sup>২</sup>।

غسل (ধারা, (পানি) প্রবাহিত করা। আর ক্রান্ত (ভিজা হাত) দাগান। আর ম্বমপ্রলের সীমা (কপালের উপরের) চুলের গোড়া থেকে চিবুকের নীচ পর্যন্ত এবং উভয় কানের লতি পর্যন্ত (কননা, مراجبة মুখমন্তপ) শব্দটি مراجبة (মুখমন্তম) থেকে উদ্ভূত। আর এ পুরা অংশের দ্বারাই সামনা সামনি হওয়া সংগঠিত হয়।

কনুইৰয় ও গোড়াগিৰয় খেঁত করার বিধানের অন্তর্ভূক । আমাদের তিন ইমামের মতে। যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সীমানা তার পূর্ববর্তী অংশের (بنيا) অন্তর্ভূক হয় না, যেমন সাধম সম্পর্কিত বিধানে রাগ্রি অন্তর্ভূক নয়। আমাদের যুক্তি এই যে, এ সীমানার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরবর্তী অংশকে বহির্ভূত করা। কারণ, যদি সীমানার উদ্বেখ না থাকত তবে ধোয়ার ভূক্ম পুরো হাতকে শামিল করতো। পক্ষান্তরে সাধমের ক্ষেত্রে সীমানা উদ্বেশের উদ্দেশ্য হল সে পর্যন্ত ভক্তমের বিস্তার ঘটানো। কেননা ত্রুলের উদ্দেশ্য হল সে পর্যন্তর বিক্তির উপর ব্যবহার হয়।

غور মাদের আভিথানিক অর্থ পরিজ্ঞানতা, পরিক্রতা। পারিভাষিক অর্থ- শরীআত নির্ধারিত পত্নার عبارة ।
 بواحد पुर कরা।

ير براي শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ধারণ। শরীআতের পরিভাবার এমন বিধান, বা সুনিন্দিত সন্দেহাজীত প্রমাণ ছারা প্রমাণিত এবং তা অবীকার করা কুকরীর অন্তর্গুক। একে متنادى فرض মেদে অকীনা ও আমদ উত্তর দিক দিরে বাখ্যতামূলক। অপর্যাতি হল ما يعلى فرض الله বা ব্যাছিব-এর উপরও বাব্যুর হয়আমদের ক্ষেত্রে তা করব ভূল্য এবং বর্জনকারী শান্তিবোগা; কিন্তু বিশ্বানের দিক নিরে অকাট্য নর; তাই অবীকার করা কলম নব।

বিতদ্ধ মতে کیب পায়ের গোড়ায় বের হয়ে থাকা হাড়। এ থেকে উদ্ভিন্ন ন্তন তরুণীকে کاعب বলা হয়।

গ্রন্থকার বলেন, মাখা মাস্হ-এর ক্ষেত্রে ১৯০০ অর্থাৎ মাখার এক-চতুর্থাৎশ পরিমাণ স্পর্শ করা ফরম। কেননা মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুহাহ (সা.) একবার বন্তির আর্বজনা ফেলার হানে এসে পেশাব করে উয্ করলেন। তবন তিনি মাধার সম্ম্বভাগ এবং মোজা মাস্হ করলেন।

থেহেতু আল-কুরআনের বক্তব্য এখানে পরিমাণের দিক থেকে অম্পষ্ট, সেহেতু আলোচ্য হাদীছটি তার ব্যাখ্যা রূপে যুক্ত করা হয়। এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) কর্তৃক তিন চুলের ছারা নির্ধারণের বিপক্ষে প্রমাণ। তদ্ধপ ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ মাস্হ শর্ত করার বিপক্ষে প্রমাণ।

কান কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আমাদের ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ ফর্য মাসহর হাতের তিন আংগুল পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। কেননা তা প্রকৃতপক্ষে যে অঙ্গ ছারা মাস্হ করা হয়, তার সিংহতাণ।

গ্রন্থকার বলেন, উ*যুর সুত্রত***ু হলো** ঃ

(১) পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর আগে উভয় হাত ধোয়া, যখন উযুকারী ভার নিদ্রা থেকে উঠে। কেননা রাসূলুরাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا اسْتَيْقَطَ أَحْدُكُمْ مِنْ مَنَامِمِ فَلاَ يَقْمِسَنُ ۚ يَدَهُ فِي الْأِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلاَّا فَإِنَّهُ لاَيْتُرِي أَيْنُ بِاتْتُ يَدُهُ.

তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ডুবায়। কেননা, সে জানে না, নিদ্রিত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিলো (অর্থাৎ কোন অংগ স্পর্শ করেছিল)। তাছাড়া হাত হলো তাহারাত সম্পাদনের উপকরণ। সুতরাং তার পবিত্রকরণের মাধ্যমে তক করাই সুনুত। এ ধৌত করার পরিমাণ কবজি পর্যন্ত। কেননা, তাহারাত সম্পাদনের জন্য অত্যুকুই যথেষ্ট।

- (৩) মিসওয়াক করা। কেননা নবী (সা.) সব সময় তা করতেন। মিসওয়াক না থাকলে
  আংগুল ব্যবহার করবে। কেননা নবী (সা.) এরপ করেছেন।

এর অভিধানিক অর্থ-পথ ও পছা। পারিভাষিক অর্থ হলো নবী (সা.) যা নিয়মিত পালন করেছেন, তবে
মাঝে মধ্যে তরকও করেছেন যাতে উন্নতের জন্য বাধ্যতামূলক না হয়ে যায়।

(৪) কুলি করা ও (৫) নাকে পানি দেয়া। কেননা নবী (সা.) সবসময় উভয়টি করেছেন। এ দু'টির পদ্ধতি এই যে, তিনবার কুলি করবে এবং প্রতিবার নতুন পানি নিবে। একইভাবে নাকে পানি নিবে। নবী (সা.)-এর উয়্তে এরূপ বর্ণনাই এসেছে।

- (৬) উভয় কান যাস্থ করা। মাধা মাস্থ এর (অবণিষ্ট) পানি দারা তা সম্পাদন করা সুন্রত। ইমাম শাফিঈ ভিনুতম<sup>8</sup> পোষণ করেন। আমাদের দলীল হলো নবী (সা.) বলেছেন ঃ بالأنان من الرأس بالأنان من الرأس কর্ম মাধারই অংশ বিশেষ। এর উদ্দেশ্য হল শরীআতের হুকুম বর্ণনা করা, সৃষ্টির্গত অবস্থা বর্ণনা করা নয়।
- (৭) দাড়ি খেলাল কর। কেননা হযরত জিবরীল নবী (সা.)-কে তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি আবু ইউসুফের মতে সুনুত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও মুহামদ (র.)-এর মতে তা (সুনুত নর) বৈধ মাত্র। কেননা, সুনুত হল এমন কাজ, যা দ্বারা ফরয়কে তার হানে পূর্বতা দান করা হয়। অথচ দাড়ির ভিতরের অংশ (মুখরুল ধৌত করা) ফরয়ের স্থান নয়।
- (৮) আংশুল খেলাল করা। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের আংগুলসমূহ খেলাল কর, যাতে জাহান্নামের আগুন তাতে প্রবেশ না করে। আর এ ভাষ্য যে, এ দ্বারা ফরয়কে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হচ্ছে।
- (৯) তিনবার পর্যন্ত পুনঃ খৌত করা— কেননা, নবী (সা.) একেকবার করে খৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা এমন উযু, যা না হলে আল্লাহ্ সালাত কর্লই করবেন না। আবার দু' দু'বার করে খৌত করেছেন এবং বললেন, এটি ঐ ব্যক্তির উযু, যাকে আল্লাহ্ বিভগ বিনিময় দান করবেন। এরপর তিন তিন বার খৌত করে বললেন, এটা আমার উযু এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উয়। যে এর বেনী বা কম করবে, সে সীমালংঘন করল ও অন্যায় করল।

অবশ্য এই কঠোর ইশিয়ারি হচ্ছে তিনবার করে ধোয়াকে সুনুত বলে বিশ্বাস না করার জন্য।

## **উ**युकादीद खना मुखाशाय श्ला ३

- (১) পৰিত্ৰতা অৰ্জনের নিয়াত করা। আমাদের মতে উমুতে নিয়াত হলো সুনত। আর ইমাম শান্দিঈ (র.)-এর মতে তা ফরয। কেননা, উয় একটি ইবাদত, সুতরাং তারাত্মমের মতো উয়ুও নিয়াত ছাড়া তক্ষ হবে না। আমাদের দলীল এই যে, নিয়াত ছাড়া উয় ইবাদতরূপে গণ্য হবে না ঠিকই, তবে সালাতের প্রবেশ-মাধ্যমন্ত্রপে অবশ্যই বিবেচিত হবে। কেননা, পবিত্রতার উপকরণ (পানি) ব্যবহারে পবিত্রতা অর্জিত হবে। তারাত্মমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সালাত আদায়ের নিয়াত ছাড়া অন্য অবস্থায় মাটি মূলত পবিত্রতা সৃষ্টিকারী নয়। তাছাড়া কেননা, সালাত আদায়ের নিয়াত ছাড়া অন্য অবস্থায় মাটি মূলত পবিত্রতা সৃষ্টিকারী নয়। তাছাড়া
- (২) সম্পূর্ণ মাধা মাস্থ করা। এটাই হচ্ছে সুনুত। আর ইমাম শাফিন্স বলেন, সুনুত হচ্ছে প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাস্থ করা। মাস্থকে তিনি ধোয়ার অংগগুলোর উপর কিয়াস করেন। আমানের দলীল এই যে, আনাস (রা.) মুখ, হাত, পা তিন তিনবার করে

জার মতে কানের ভিতরের ও বাইরের অংশ নতুন পানি দ্বারা মাস্হ করা সুলুত ;

ধূয়ে উয়্ করলেন আর মাথা একবার মাস্ত করলেন। তারপর তিনি বললেন, এ হলো রাস্লুরাহ (সা.)-এর উয়। আর তিনবার মাস্ত করার যে হাদীছ বর্গিত আছে, তা মূলত একবারের পানির ব্যবহারের উপর ধরা হয় এবং ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত মত অনুযায়ী তাও শরীআত সমত।

তাছাড়া ফর্য হলো মাস্হ করা। অথচ বারংবার মাস্হ করলে তা ধোয়াতেই পরিণত হয়ে যাবে। সূতরাং তা সুন্নত হতে পারে না। অতএব মাথা মাস্হ মূলতঃ মোজার উপর মাস্হ করার সদৃশ। অংগ ধৌত করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বারংবার তা দ্বারা ধোয়ার হুকুমের ক্ষতি হচ্ছে না।

- (৩) তরতীবের সাথে উযু করা, অর্থাৎ আল্লাহ্ যেতাবে বর্ণনা ভক্ন করেছেন, সে ধারায় ভক্ন করা এবং

আর ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাই সব বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করেন। এমনকি জুতা পরিধান করা চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও।

## পরিচ্ছেদ ঃ উযু ভংগের কারণসমূহ

- 🔰 ০ হংগের কারণগুলো যথাক্রমে ঃ
  - وُ ) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে যে কোন কিছু বের হওয়া। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন है। وَا الْمُنْطَالِمُ مِنْ الغَائِطَ ضَاءَ الحَدَّ مِنْدَكَ الغَائِطَ ضَاءَ الحَدَّ مِنْدُكَ الغَائِطَ ضَاءَ الحَدَّ مِنْدُكَ (الغَائِطَ রানুবুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো مَنْدُكَ (উযু ভংগের কারণ) কিঃ তিনি বললেন ঃ مَنْدُخْرُعُ مِنْ السَّيْقِلَيْنِ –পেশাব ও পায়খানা দুখারে যা বের হয়।

আলোচ্য হাদীছের L. যা কিছু) শব্দটি ব্যাপকতা জ্ঞাপক। সূতরাং প্রকৃতিগত ও অপ্রকৃতিগত সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

- (২) দেহের কোন অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে যদি পাক করার বিধান প্রয়োজ্য হয় এমন স্থান অতিক্রম করে।
- (৩) মুখ ভর্তি বমি। ইমাম শাফিঈ (র.) বঙ্গেন, পেশাব পায়খানার রান্তা ছাড়া (দেহের অন্য কোন স্থান থেকে) কিছু বের হলে উযু ভংগ হবে না। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) বমি করে উযু করে নি।

ভা ছাড়া যে স্থানে নাজাসাত স্পর্শ করেনি, তা ধৌত করা যুক্তি-উর্ধ্ব করণীয় বিধান।<sup>৫</sup>

সূতরাং শরীআতের নির্দেশিত স্থানে তা সীমিত থাকবে। আর তা হল প্রকৃতিগত পথ। আমাদের প্রমাণ হলো, রাস্লুৱাহ (সা.) বলেছেন ঃ (الوُمْسُو،ُ مِنْ كُلُو نَمْ سَائِيلُ ( الدار قطني) নসকল প্রবাহিত রক্তের জনাই উযু আবশ্যক। তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَنْ قاءً اوُ رَعَفَ فِي مَنَاتَتِهِ فَلَيَنْصَرِفٌ وَلَيْتَوَضَّا وَلْيَبِّنِ عَلَى صَالَتِهِ مَالَمٌ يَتَكَلُّمُ. (ابن ماجة)

-সালাত অবস্থায় কারো বমি হলে কিংবা নাকে রক্ত ঝরলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযু করে এবং পূর্ববর্তী সালাতের উপর 'বিনা<sup>ও</sup> করে যতক্ষণ না কথা বলবে।

আর মুক্তি হল। নাজাসাত নির্গত হওয়া তাহারাত ও পবিত্রতা ভংগের কারণ মূল আয়াতের এতট্কু তো যুক্তিসংগত। অবশ্য নির্দিষ্ট চার অংগ ধোয়ার নির্দেশ যুক্তির উর্দেষ্ট। কিন্তু প্রথম বিষয়টি স্থানাজরিত হওয়া অনিবার্য হবে। তবে নির্গত হওয়া তবনবার্য হবে। তবে নির্গত হওয়া তবনবার্য হবে, যখন তা তাহারাতের হকুমভুক্ত কোন অংশে গড়িয়ে পৌছবে। আর বনির ক্ষেত্রে যখন তা মুখ ভরে হবে। কেননা, 'আবরণত্বক' উঠে গেলে রক্ত বা পুঁজ স্বস্থানে প্রকাশ পায় মাত্র: নির্গত হয় না।

পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার পথ দু'টি বাতিক্রম (অর্থাৎ সেখানে নাজাসাত দেখা গেদে উয্ তংগ হয়েছে বলে ধরা হবে) কেননা, তা নাজাসাতের প্রকৃত স্থান নয়। সুতরাং সেখানে নাজাসাতের প্রকাশ থেকেই তার 'স্থানচ্যুতি' ও নির্গত হওয়া প্রমাণিত হবে।

মুখ ভরা বমির অর্থ হলো, অনায়াসে যা আটকানো সম্ভব নয়। কেননা, দৃশ্যতঃ তা নির্গত হতে বাধ্য। সুতরাং নির্গত হয়েছে বলেই গণ্য হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, অল্প ও বিস্তর বন্দি সমপর্যায়ের। অদ্রূপ (রক্তের ক্ষেত্রেও তিনি) প্রবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না। পেশাব-পায়খানার স্বাভাবিক নির্গত হওয়ার স্থানের উপর কিয়াস করে।

তাছাড়া নবী করীম (সা.)-এর নিমোক্ত বাণী ؛ الفُلَسُ حُدُثُ (বিমি উযু ভংগের কারণ) <sup>९</sup> হচ্ছে শর্ডমুক্ত।

আমাদের প্রমাণ হল নবী করীম (সা.)-এর হাদীছ ঃ

৫. সাধারণ মৃত্তির দাবী হচ্ছে, নাজাসাত দেশে যাওয়া অংশ ধোয়া। অথচ উব্ব ক্ষেত্রে রয়েছে এর বিপরীত। তবে বেহেত্ব আমরা আল্লাহর বান্দা, সেহেত্ব বকেণীর স্বাভাবিক দাবী হচ্ছে, মৃত্তি ও বৃদ্ধিকে প্রাথানা না দিয়া আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেওয়া। তবে এ ধরনের হকুম দারীআতের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ক্ষেত্রেই সীমাবক আক্রাহের নির্দেশ করেই কুলি সম্বাধিত আল্লাহতে বেহেত্ব পেশাব-পাছবানার স্বাভাবিক পথে নির্দাত নাজাসাতের কথা রয়েছে, তাই এর বাইরে উয়্ব ভঙ্গর বিধানকে প্রয়োগ করা যাবে না।

৬. পূর্ব ভাহরীয়ার ভিত্তিতেই অবশিষ্ট সালাভ আদায় করে নিবে। নত্ন করে সালাভ তম্ব করতে হবে না। মধ্যবর্তী সময়ট্রুতে কথা বলে ফেললে (বা উদ্ ভংগের নতুন কোন করেণ দেখা দিলে) নতুন করে ভাহরীয়া বেধে পূরো সালাভ আদায় করতে হবে, ৩৬ অবশিষ্ট অংশ আদায় করলে চলবে না।

अवादिण ना राल لَيْسَ فِي الْفَطْرَةِ وَالْفَطُرَتَيْنِ مِنَ الدُّم وُضُنُّوا الاَّ أَنْ يَكُوْنَ سَائِلاً وهُ وَ اللهُ عَلَيْتِ مِنَ الدُّم وَضُنُّوا الأَ أَنْ يَكُوْنَ سَائِلاً अक म' रहेंगे तक दब राल खेय जावनाक नय़ الله

এবং হযরত আলী (রা.) উযু ভংগের সবক'টি কারণ গণনা প্রসংগে বলেছেন, أَوْ سَسَعُ (কিংবা মুখ ভরা বমি) এখানে যখন হাদীছগুলো পরস্পর বিরোধী তখন (সমন্বরের জন্য) ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছকে অল্প রমির উপর এবং ইমাম যুফার বর্ণিত হাদীছকে বেশী বমির উপর ধরা হবে। পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার রাস্তা এবং অন্যান্য স্থান থেকে নাজাসাতে নির্গত হওয়ার পার্থক্য ইতোপুর্বে আমরা বলে এসেছি।

যদি বিভিন্ন দফায় এভ পরিমাণ বমি করে যে, একত্র করা হলে তা মুখ ভর্তি পরিমাণ হবে, তখন ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থানের অভিন্নতা বিবেচ্য  $^{5}$  হবে। এবং ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে বমনোদ্রেককারী হেতৃ অর্থাৎ উদগারের অভিন্নতা বিবেচ্য। $^{50}$ 

ইমাম আবৃ ইউসুফ থেকে বর্ণিত যে, যে নির্গত পদার্থ উযু ভংগের কারণ নয়, তা নাপাকও গণ্য নয়; এবং এটাই বিভন্ধ মত। যেহেতু তার দ্বারা তাহারাত ভংগ হয় না, তাই শরীআতের বিধানে নাপাক না হওয়া প্রমাণিত হয়।

এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যখন পিত্ত বমি বা খাদ্যদ্রব্য বা সাধারণ পানি বমন হয়। আর শ্রেছাবমন হলে ইমাম আবৃ হানীকা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা কোন অবস্থাই উযু তংগকারী নয়। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন, এটিও মুখ ভর্তি হলে উযু তংগের কারণ হবে।

এ মতপার্থক্য হচ্ছে উদর থেকে উঠে আসা শ্লেমার ব্যাপারে। মাথা থেকে নেমে আসা শ্লেমার ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বসম্মত মতেই তা উয়্ ভংগের কারণ নয়। কেননা, মাথা নাজাসাতের স্থান নয়। ইমাম আবৃ ইউসুফের যুক্তি এই যে, (উদরস্থ) শ্লেমা নাজাসাতের সংস্পর্শহেত্ব্ নাজাসাত রূপে গণা।

আর অন্য দুই ইমামের যুক্তি এই যে, এই শ্লেমা যেহেতু পিছিল। কাজেই তাতে নাজাসাত প্রবেশ করে না। যাওবা এর সাথে লেগে থাকে তা অতি অল্প। আর বমির ক্ষেত্রে অল্পত উন্যু ভংগকারী নয়।

আর যদি কেউ রক্তবমি করে এবং তা জমাট হয়, তবে এতে মুখ ভরতি বিবেচনা করা হবে। কেননা মূলতঃ তা পিন্ত-নিঃসৃত গাঢ় কাল পদার্থ। আর যদি তরল হয়, তবে ইমাম মূহামদ (র.)-এর মতে, অন্যান্য প্রকার বমির নিরিখে এক্ষেত্রেও অনুরূপ মুখ ভর্তি হওয়া বিবেচা।

অন্য দুই ইমামের মতে, যদি স্বতঃক্ষ্ঠ বেগে প্রবাহিত হয় তাহলে অল্প হলেও উয়ু ভেংগে যাবে। কেননা পাকস্থলী রক্তের স্থান নয়। সূতরাং তা উদরস্থ কোন ক্ষত থেকে নির্গত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৮. দারা-কুডনী:

৯. অর্থাৎ একই কারণে বা বিভিন্ন কারণে একই মন্ধলিসে যত দফাই বমি হোক সেগুলোর সন্ধিলিত পরিমাণ বিবেচনা করা হবে ;

১০. অর্থাং একই মছালিসে বা বিভিন্ন মছালিসে একই কারণে যত দক্ষাই বমি হোক, সেওলোর সন্মিলিত পরিমাণ বিবেচনা করা হবে। www.eelm.weeblv.com

(আর রক্ত) মাধার ভিতর ধেকে গড়িয়ে নাকের নরম অংশ পর্যন্ত উপনীত হলে সর্বসন্ত্বত মতে উর্ ভেলে যাবে। কেননা তা তাহারাতের হক্মভুক্ত অংশে চলে এসেছে। সতরাং নির্গত হওয়া সাব্যন্ত।

(৪) ছুমানো- কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেন দিয়ে বে, তা সরিয়ে দিলে নে পড়ে যাবে। কেননা, পার্ছ শয়ন শরীরের প্রস্থিতলোর শিবিলতার কারণ। ফলে এ অবস্থা স্বতারতঃই কিছু (বায়ু) নির্গত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর স্বতারতঃ যা বিদ্যমান তা ইয়াকিনী বিষয় বলে গণা।

স্বার তা হেলান অবস্থায় ঘূম আসলে ভূমির সাথে নিতম্বের সংলগ্নতা না থাকার কারণে জাধ্যতাবস্থার নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়। আর কিছুতে উক্ত প্রকার ঠেস দিয়ে ঘূমালে অংগ শৈথিল্য চরমে পৌছে যায়। ঠেকনাটি তার পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাথে পক্ষান্তরে (সালাতে বা সালাতের বাইরে) দাঁড়ানো, বসা, ফক্ ও সাজনা অবস্থার ঘূম তেমন নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, আংশিক নিয়ন্ত্রণ তথনো বহাল থাকে, তা না হলে তো পড়েই যেতো। সুতরাং পুরোপুরি অঙ্গ শিথিল হয় না। এ বিষয়ে মূল ভিন্তি হলো নবী (সা.)-এর বাণী ঃ

لاَ وَمُنُوَّءَ عَلَىٰ مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًاء أَوْ رَاكِعًا أَوْسَاجِدًا ، اِنْمَا الْوَصْنُوَّءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضَاطَجِعًا ، قَانَه إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا استَرَحَتْ مُفَاصِلُه .

-দাঁড়িয়ে, বসে, রুকুতে বা সাজদায় যে ঘুমায়, তার উপর উয় আবশ্যক নয়। উয়্ আবশ্যক হলো তার উপর, যে পার্ছে ভর দিয়ে ঘুমায়, কেননা পার্ছের উপর ঘুমোলে তার এছি শিথিল হয়ে পড়ে।

- (৫) এমন সংজ্ঞাহীনতা, যাতে বোধ-দোপ পাম এবং (৬) অপকৃতিস্থতা। কেননা, এগুলো অংগ শৈথিল্যের ক্ষেত্রে পার্ধ শয়নের চাইতেও বেশী ক্রিয়াশীল। সংজ্ঞাহীনতা সর্বাবস্থায় উযু তংগের কারণ। মুমের ক্ষেত্রও কিয়াস ও যুক্তির দাবী এটাই ছিল। কিন্তু মুমের ক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য আমরা হাদীছ থেকে পেয়েছি। সংজ্ঞাহীনতা কে আবার নিদ্রার উপর কিয়াস করার সুযোগ নেই। কেননা তা নিদ্রার চাইতে বেশী প্রবল।
- (৭) ককু-সাজদাবিশিষ্ট সালাতে অটুহাসি। অবশ্য কিয়াস ও যুক্তির দাবী হল উয় ভংগ না ব্রুয়া। ইমাম শাফিঈ (য়.)-এর মতও তাই। কেননা তা নির্গত নাজাসাত নয়। এ কারণে সালাত্বল জানাযায়, তিলাওয়াতের সাজদায় এবং সালাতের বাইরে তা উয়ু ভংগের কারণ নয়।

ভামাদের দলীল হলো রাস্লুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ؛ مَنْ صَحَٰتِ مَنْكُمْ فَلَهُ فَلْمُبِيدِ وَ الْمُسْلُوا مُ مَنْ صَحَٰتِ مَا الْمُسْلُوا مُ مَنْ صَاعِدَ مَا الْمُسْلُوا مُ مَنْ مَالِمَا لُوَا مُمْسِيعًا وَالْمَالُوا مُ مَنْسَبُعًا وَالْمَالُوا مُ مَنْسَلِعًا مُ مَنْسَلُوا مُ مَنْسُلُوا مُ مَنْسُلُوا مُ مَنْسُلُوا مُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

১১. ভিন্ন শব্দে সমার্থক হাদীছ আবু দাউদ ও ভিরমিথীতে রয়েছে।

১২. দারা কৃতনী ও তাবারানী।

বলাবাহল্য যে, এ ধরনের (মশহুর হাদীছ) দারা কিয়াস পরিহার করা হয়ে থাকে। তবে হাদীছটি যেহেত্ পূর্ণ আকারের সালাত সম্পর্কিত, সেহেতু তার হকুম তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

वा 'অग्रेशिन' হলো যা নিজে এবং পাশ্ববর্তী তনতে পায়। আর صدك বা হাসি হলো যা নিজে শোনতে পায়, কিন্তু অন্যরা তনতে পায় না। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, হাসি দ্বারা উযু নই হয় না, কিন্তু সালাত ফাসিদ হয়ে যায়।

(৮) শিছনের রান্তা দিয়ে কোন কীট বের হলে তা উত্ব ভংগকারী হবে। তবে ক্ষতস্থান থেকে কীট বের হলে বা মাংসখন্ত খনে পড়লে উত্ব ভংগ হবে না।

মূল পাঠে 'দাববা' থারা উদ্দেশ্য 'কীট' কেননা (মূলতঃ কীট নাজাসাত নয় বরং) তার দেহে লেগে থাকা পদার্থ হলো নাজিস বা নাপাক এবং তা অতি অল্প। আর অল্প নাজাসাত পেশাব-পায়খানার রান্তায় নির্গত হওয়া উয়্ ভংগের কারণ। কিন্তু অন্য স্থান থেকে অল্প বের হওয়া উয়্ ভংগের কারণ নয়। তাই (অন্যস্থান থেকে অল্প বের হওয়া) চেকুরের সঙ্গে জুলনীয়। ১০ পকাভরে কারণ নয়। তাই (অন্যস্থান থেকে অল্প বের হওয়া) চেকুরের সঙ্গে জুলনীয়। ১০ পকাভরে নারী অথবা পুরুষের পেশাবের রান্তা দিয়ে নির্গত বায়ু উয়্ ভংগকারী নয়। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট নয়। তবে 'উভয় পথ সংযুক্ত এমন কোন নারীর বায়ু নির্গত হলে তার জনা উয়্ করে নেয়া মুসতাহাব। কেননা, সেটা পিছনের রান্তা দিয়ে বের হওয়ার সঞ্ভাবনা বিদামান।

কোন ফোঁড়া-ফোকার চামড়া তুলে ফেলার কারণে তা থেকে পানি-পুঁজ ইত্যাদি গড়িয়ে যদি ক্ষতস্থানের মুখ অতিক্রম করে তাহলে উযু ডংগ হবে, আর যদি অতিক্রম না করে তবে উযু ডংগ হবে না।

ইমাম যুফার (রা.)-এর মতে উভয় অবস্থায় উয়্ ভংগ হবে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে উভয় অবস্থাতেই উয়্ ভংগ হবে না। মূলতঃ এটা পেশাব-পায়বানার রাস্তা ছাড়া ভিন্ন পথে নাজাসাত নির্গত হওয়ার মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। এই সমস্ত পানি পুঁজ ইত্যাদি অবশ্যই নাজিস। কেননা এণ্ডলো মূলতঃ রক্ত, যা পর্যায়ক্রমে পক্ত হয়ে নির্গত ক্রেদ এবং আরো বেশী পক্ত হওয়ে পর পুঁজ, এরপর এই পার্থক্য তবনই হবে যবন আবরণ-তৃক সরিয়ে ফেলার কারণে তা আপনা আপনি বের হয়। পক্ষান্তরে চিও দেওয়ার কারণে বের হলে উয়্ ভংগ হবে না। কেননা (হানীছে চুটা। বা নির্গত শব্দ রয়েছে, অথচ) এটা চুটা বা নির্গত নয়, বরং চুট্র বা নির্গব করা হয়েছে। ১৪ আলাহই সর্বজ্ঞ।

১৩. অর্থাৎ দৃদ্ বাতকর্মে নির্গত নাজাসাত অতি অল্প হলেও পায়খানার রাষ্ট্রায় বলে তা উ

নৃতবাং পায়খানার রাজ্য দিয়ে নির্গত জীটও উ

নৃতবাং পায়খানার রাজ্য ছা

আল্প নাজাসাত উ

নৃতবাং পায়খানার রাজ্য ছা

আল্প কান স্থান থেকে নির্গত জীট উ

ত্থাকারী হবে ন।

১৪. বিতদ্ধ মত এই যে নিঃসারিত হলেও তা উব্ ভংগের কারণ হবে। কেননা ক্রবান, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এই দশীল চতুষ্টা যুগপৎ প্রমাণ করে যে, নির্গত পদার্থের নাপাকিত্বই হলো উব্ ভংগের কারণ, আর এই নাপাকিত্বের তথ নিঃসারিত পদার্থেও বিদামান।

#### পরিক্ষেদঃ গোসল

भामान क्रम इन कृषि क्रमा, नात्क भानि मिख्या এवर ममछ भन्नीत स्थाया।

ইমাম শান্তিষ্ট (র.)-এর মতে গোসলের মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া সুন্ত। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন : غَشَرُ مِنْ الْفَطْرَة -দশটি বিষয় ফিডরাত অর্থাৎ সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন ঃ এ কারণেই উযুতে এ দু'টিকে সুনুত গণ্য করা হয়।

आभारात मनीन राना आज़ार् जा आनात देवभान ॥ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنِيْا مُنَامُّمُ وَأَلَّ كَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهِ তোমরা জুনুবী <sup>১৫</sup> ২ও তাহলে পূর্ণ রূপে তাহারাত হাসিল কর ।

এখানে পূর্বরূপে তাহারাত হাসিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার মর্ম হল সমস্ত শরীর পবিত্র করা।  $^{36}$  তবে যেখানে পানি পৌঁছানো দুঙ্কর, সেগুলো (ধোয়ার আওতা থেকে) বহির্ভত।

উযুর অবস্থা ভিন্ন। কেননা, উযুর মধ্যে وراية (চেহারা) ধোয়া ওয়াজিব। আর আভিধানিক অর্পে (চেহারার) দ্বারা এতট্টকু অংশ বুঝার, যা মূখোমুখিতে প্রকাশ পায়।) আর মুখ ও নাকের অভ্যন্তরের মধ্যে মুখামুখির অবস্থা অনুপত্তিত।

(ইমাম শাঞ্চিই (র.) কর্তৃক) বর্ণিত হাদীছটির উদ্দেশ্য হচ্ছে উযু ভংগের অবস্থা। এর প্রমাণ হল নবী.(সা.)-এর বাণী।

कृषि করা ও নাকে পানি দেওয়া - إِنَّهُمَا فَرُضَانِ فِي الْجَنَابَةِ سُنْتَانِ فِي الْوُضُوَّ، উভয়টি জানাবাতের গোসলে ফরয এবং উযুতে সুন্নুও ।

শোসদের সুরুত এই যে, গোসলকারী প্রথমে দুই হাত এবং লক্ষাস্থান ধূবে। আর শরীরে
নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করবে, অতঃপর সালাতের উধূব অনুরূপ উযু করবে, তবে
পদ্বয় ধূবে না। এরপর মাথায় ও সারা শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করবে। এরপর গোসলের
স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'পা ধূয়ে নেবে।

মায়মূনা (রা.) রাস্পুল্লাই (সা.)-এর গোসলের অনুরূপ বিবরণই দিয়েছেন। পা ধোয়া সর্বশেষে করার কারণ এই যে, পা দুটো ব্যবহৃত গানি জমা থাকার জায়গায় থাকে। তাই আগে ধোয়াতে কোন লাত নেই। এমনকি তন্তার উপরে (বা উচু স্থানে) দাঁড়িয়ে গোসল করলে তখন পা ধোয়া বিপাধিত করবে না।

প্রথমে হাকীকী নাজাসাত (নাপাক পদার্থ) দূর করে নেয়ার কারণ এই যে, পানি লেগে তা যেন আরো ছড়িয়ে না পড়ে।

ন্ধী লোকের জন্য গোসলের সময় বেণী খুলে নেওয়া জরুরী নর, যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। কেননা রাসুলুরাহ্ (সা.) উত্মু সালামা (রা.)-কে বলেছেনঃ

১৫. অর্থাৎ হার উপর গোসল ফর্ম হয়েছে।

১৬. কেননা ,১৯১ র। মাসদারটি তাশদীদের কারণে প্রবণতা জ্ঞাপক।

يكُفيْكِ إِزَّا بِلَنَغَ الْمَاءُ أُصِيلُ شَعْرِكِ (رواه مسلم) চুলের গোড়ায় পানি পৌছকেই ভোমার জনা যথেষ্ট হবে ।

বেণী ভিজানেও ব্রীলোকের জন্য জরুরী নয়, এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা তা কষ্ট সাধ্য দাড়ির ব্যাপার অবশ্য ভিন্ন। কেননা দাড়ির ভিতরে পানি পৌঁছানো কষ্টদায়ক নয়।

্র্যাম কৃদূরী বলেন, গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ হল ঃ

. (১) জাগ্নত বা নিদ্রিত অবস্থায় নারী বা পুরুষের সবেগ ও সকাম বীর্যশ্বলন।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে, যে কোন অবস্থায় বীর্যঞ্চলনেই গোসল ওয়াজিব হয়।
কেননা রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ (مَن الْمَاءِ (مَسلم اللهُ الْمَاءِ) —পানির কারণে পানি
আবশাক; অর্থাৎ বীর্যঞ্জলনের কারণে গোসল আবশাক। আমাদের দলীল এই যে, পবিত্রতা
অর্জনের নির্দেশ 'জুনুবীর' সাথে সম্পর্কিত। جناية শব্দের আতিধানিক অর্থ 'সকাম অবস্থায়
বীর্যঞ্জলন'। (উদাহরণতঃ) أَجِنْ الْرُحِلُ (লোকটি জুনুবী হয়েছে) তখনই বলা হয়, যখন লোকটি
বীর সাথে কাম-ইম্প্র চরিতার্থ করে।

উক্ত হাদীছ সকাম বীর্যঞ্চলনের অর্থেই ব্যবহৃত। তবে ইমাম আবৃ হানীকা ও মুহামদ রে.)-এর মতে মূল স্থান থেকে বীর্যেরঞ্চলনকালে কামোন্তেজনা থাকাই যথেষ্ট।

ইমাম আবৃ ইউসৃফ (র.)-এর মতে বীর্যের প্রকাশ বা নির্গমন কামোন্তেজনাসহ হওয়া শর্ত। তিনি নির্গমন অবস্থাকে মূল স্থান থেকে শ্বলন অবস্থার উপর কিয়াস করেন। কেননা গোসলের সম্পর্ক উভয়ের সাথে।

উক্ত দুই ইমামের যুক্তি এই যে, যখন গোসল ওয়াজিব হওয়ার এক কারণ বিদ্যমান তখন সতর্কতার চাহিদা হল গোসল ওয়াজিব সাব্যস্ত করা ।<sup>১৭</sup>

वीर्यश्वलन गाणिततक मूरे अरशात "मिनन"। त्काना नवी कत्रीम (त्रा.) वलाहन ।
 اذا التَقْق الخَتَانَان وَعَابَت الحَشْقةُ وَجَبُ الفَسْلُ أَنزَلَ أَوْ لَم بِنُزلُ (رواه ابن وهب في مسنده)

উডয় খাতনা স্থান <sup>১৮</sup> যখন মিলিত হয় এবং পুরুষাংগের মাথা 'অদৃশ্য' ইয়ে যায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়: বীর্যঞ্জলন ঘটক কিংবা না ঘটক।

আর এ জন্য যে, দুই অংগের মিলন হল বীর্যখলনের কারণ। আর পুরুষান্স রয়েছে তার দৃষ্টির অগোচরে। পরিমাণ অল্প হলে ঋলন তার অজ্ঞাতও থাকতে পারে। কাজেই কারণকে ঋলনের স্থলবর্তী ধরে নেওয়া হয়েছে। তহাদ্বারে প্রবেশ করানোরও একই তৃকুম। কেননা ঋলনের কারণ এখানেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আর যার সাথে একাঞ্জ করা হয়, সতর্কতাকরণ তার উপরও গোসল ওয়াজিব।

১৭. মত পার্থকোর ফল এই যে, কেউ দদি স্থালিত বীর্থ কোন উপায়ে রোধ করে রাবে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পর তা বেরিয়ে আনে তাহলে আরু ইউসুফ (য়.)-এর মতে তার উপর পোসল ওয়াজিব হবে দা এবং ইমাম আরু হানীফা ও মুহাফদ (য়.)-এর মতে পোসল ওয়াজিব হবে।

১৮, সেকালে আরবে মহিলাদের খাতনা করার রেওয়াথ ছিল :

অধ্যায় ঃ তাহারাত

পত সংগম ও যৌনাঙ্গ ছাড়া মৈথুন এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে স্থলনের কারণ দর্বল।

(৩) ঋতুদ্রাব (এর সমান্তি) কেননা- আল্লাহ্ তা আলা বলেছেন ঃ

এ عَنَّى بَطُّوْنُ (بالشَّسيد) - ط) عَنِّى بَطُّوْنُ (بالشَّسيد) अत किंद्राष्ठ जनूगाय़ी) यज्कन ना जाता উত্তমরূপ পবিত্রতা অর্জন করবে।

(8) ज्रुक्त भर्वमच्च घटा निकाम ७ (श्रमव भन्नवर्णी न्रञ्जाव) ३

আর রাস্পুরাহ (সা.) গোসল সুন্নত করেছেন, জুমুআ, দুই ঈদ, আরাফায় অবস্থান ও ইংরামের জন্য গোসল।

মূল গ্রন্থকার (ইমাম কুদ্রী) স্পষ্ট সুনুত বলেছেন। কারো কারো মতে এই চার সময়ের গোসল মুসতাহাব। মূল (মাবস্ত) গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) জুমুআর গোসলকে উত্তম বলেছেন। আর ইমাম মালিক বলেছেন ওয়াজিব। কেননা রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ون الجمدة المنافضة المنا

আমাদের দলীল এই যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعة فَبِهَا وَنَعْمَتْ ، وَمَنْ أَغْتَسِلَ فَهُو أَقْضَلُ ( ابو داود ترمذي)

—জুমুআর দিন যে উয় করে, তা তার জন্য যথেষ্ট ও তাল। আর যে গোসল করে তা উত্তম। (সমন্ত্র সাধনের উদ্দেশ্যে) ইমাম মালেক বর্ণিত হাদীছের নির্দেশকে মুসতাহাব অর্থে নেওয়া হবে: কিংবা রহিত বলে গণা।

আর ইমাম আবৃ ইউসুফের মতে এই গোসল হল সালাভূল 'জুমআর জন্য এবং এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা সময়ের ভুলনায় তার ফ্বীলত অধিক। তাছাড়া সালাতের সাথেই তাহারাতের বিশেষ সম্পর্ক। এ বিষয়ে ইমাম হাসান এর ভিন্নমত রয়েছে।

দুই ঈদ ও জুমুআর মতই। কেননা, উভয় ঈদেই বড় সমাবেশ হয়। সৃতরাং দুর্গদ্ধজনিত কষ্ট দুর করার জন্য তাতে গোসল মুসতাহাব।

আরাফা ও ইহরামের গোসল সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ হজ্জের বিষয় প্রসংগে আলোচনা করবো।

কুদ্রী (র.) বলেন, 'মথী' ও 'জদী' বের হলে তাতে গোসল আবশ্যক নয়, তবে উযু আবশ্যক।

#### পানি

र्य भानित्व উयु कार्डेय এবং स्य भानित्व উयु कार्डेय नग्न।

আসমানের (বৃষ্টির) পানি ঘারা, উপত্যকায় জমা পানি ঘারা, ঝরনার পানি ঘারা, কুপের পানি ঘারা ও সমূদ্রের পানি ঘারা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা জাইয়। কেননা আরাহ পাক বলেছেন । أَيْدَرُنْنَا مِنَ السَّمَاءُ مَاء طَهُورًا ﴿ صَالِمَاءُ مَاء طَهُورًا ﴿ صَالَّمَاءُ مَاء طَهُورًا ﴿ صَالَا لَعَلَيْهُ مَاء طَهُورًا ﴿ وَالْتَرَافُ مِنَ السَّمَاءُ مَاء طَهُورًا ﴿ وَالْتَرَافُ مِنَ السَّمَاءُ مَاء طَهُورًا ﴿ وَالْتَرَافُ مِنَ السَّمَاءُ مَاء طَهُورًا وَالْتَرَافُ مِنَ السَّمَاءُ مَاء طَهُورًا وَالْتَرَافُ مِنْ السَّمَاءُ مَاء طَهُورًا وَالْتَرَافُ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءُ مَاء طَهُورًا وَالْتَرَافُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

রাসূলুরাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

الماءُ طَهُورٌ ۗ لأَيْنَجِّسُه شَيُّ الاَّ مَا غَيْر لَوْنَه أَوْ طَعْمَه أَوْ ريحه غريب بهذا اللفظ ، وروى ابن ماجة مافي معناه ـ

-পানি পবিত্র, কোন কিছু তাকে না পাক করে না, কিন্তু যে অপবিত্র বন্ধু তার বর্ণ, স্বাদ বা গন্ধ পবিবর্তন করে দেয়।

জন্য হাদীছে সমূদ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ (رواه المُهُوّرُ ماؤه وَالحِلُّ مَيْتَهُ (رواه - السنة) সমূদের পানি পরিত্র এবং তার মরা হালাল। আর সাধারণভাবে বিশেষণ ছাড়া পানি পদটি এই সকল পানির উপর প্রয়োজ্য।

কৃষ্ণ কিংবা ফল থেকে বিংড়ানো পানি ছারা পবিত্রতা অর্জন করা জাইয় নয়। কেননা, তা সাধারণ পানি নয়। ই আর সাধারণ পানি না পাওয়া গেলে (পবিত্রতা অর্জনের) হকুম তায়াশুমে রূপান্তরিত। আর এ সকল অংগ ধৌত করার হকুম কিয়াস বহির্ভৃত। সূতরাং তা বা শরীআতের বাণীতে উল্লেখিত বকুকে অতিক্রম করবে না। তবে আংগুর বৃষ্ণ থেকে ফোঁটা ফোঁট যে পানি পড়ে, তা ছারা উযু জাইয় হবে। কেননা তা হস্তক্ষেপ ছাড়া নির্গত হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুক ক্রাহ্র এ মাসআলা উল্লেখ করেছেন। মূল কুদুরী কিতাবেও এ দিকে রূপিত রয়েছে। কেননা তাতে নিঃসারণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

এমন পানি ছারা (পবিত্রতা অর্জন) জাইয নয়, যাতে অন্য কোন বন্ধ প্রভাব বিত্তার করে পানির প্রকৃত গুণ দুরীভূত করে দিয়েছে। যেমন, শরবত, সিরকা, গোলাব জল, সবজির পানি, তরুয়া পানি। কেননা এগুলোকে সাধারণ পানি বলা হয় না। সবজির পানিরু-উদ্দেশ্য হল যা জ্বাল দেওয়ায় পরিবর্তিত হয়েছে। আর যদি বিনা জ্বালে তাতে পরিবর্তন আসে তাহলে তা দ্বারা উনু জাইয হবে।

১. অর্থাৎ তথু পানি বললে এ ধরনের পানি বুঝায় না; অথচ শরীআতের হুকুম হচ্ছে 'পানি' ঘারা ধোয়া।

বে পানির সাথে কোন পাক **জি**নিস মিশ্রিত হয় আর তা পানির (তিনটি ৩শে) কোন একটিকে পরিবর্তন করে দেয়, সে পানি ধারা পবিত্রতা অর্জন করা জাইয়। <sup>২</sup> যেমন বন্যার ঘোলা পানি এবং জ্ঞাফরান, সাবান ও 'উশানা' <sup>৩</sup> মিশ্রিত পানি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদ্রীতে লেধ্র ডিজিয়ে রাখা পানিকে ঝোলের পর্যায়ের ধরা হয়েছে। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত মতে তা জাফরান মিশ্রিত পানির সমপর্যায়ের। এ-ই বিতন্ধ। নাতিফী ও ইমাম সারখনী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাঞ্চিই (র.) বলেন, জাফরান ও এর অনুরূপ এমন পদার্থ মিপ্রিত পানি যা মাটি জাতীয় নয়, তা দ্বারা উযু জাইয় নয়। তুমি লক্ষ্য করছ না যে তাকে (তথু পানি না বলে) জাফরানের পানি বলা হয়ে থাকে। মাটি জাতীয় পদার্থ মিপ্রিত পানি এর ব্যতিক্রম। কেননা পানি সাধারণত তা থেকে মুক্ত হয় না।

আমাদের যুক্তি এই যে, এক্ষেত্রে 'পানি' নামটি এখনও সাধারণভাবেই অকুণ্ণ আছে। এজন্য তার ক্ষেত্রে আলাদা নতুন কোন নাম যুক্ত হয়নি। জাফরানের দিকে সম্বোধন করে (জাফরানের পানি বলা) মূলতঃ কুয়া ও ঝরনার দিকে সম্বোধন করার মত।

তা ছাড়া সামান্য মিশ্রণ পরিহার করা সম্ভব নয় বিধায় তা ধর্তব্যও নয়, যেমন মাটি জাতীয় পদার্থের ক্ষেত্রে। সূতরাং প্রবলতাই বিবেচ্য বিষয় হবে। আর প্রবলতা সাব্যন্ত হবে অংশগত পরিমাণ দ্বারা: রং এর পরিবর্তন দ্বারা নয়। এই বিভন্ধ মত।

মিশ্রবের পর যদি জ্বাল দ্বারা পানি পরিবর্তিত হয় তবে সে পানি দ্বারা উর্থ জাইম নয়। কেননা তা আসমান থেকে বর্ষিত পানির স্বভাবে বহাল নেই। অবশ্য যদি পানিতে এমন কিছু জ্বাল দেয়া হয় যা দ্বারা অধিক পরিষ্করণ, উদ্দেশ্য হয়। যেমন, পটাশ (বা বড়ই পাতা) তা হলে জিন্ন কথা। কেননা মাইয়েতকে বড়ই পাতার জ্বাল দেওয়া পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। হাদীছেও তা আছে। তব যদি তা পানির উপর প্রবল হয়ে ছাতু (মিশ্রিত পানির) মত হয়ে যায় (তাহলে জাইয হবে না) কেননা তবন পানি নামটি তা থেকে বিপুত্ত হয়ে যায়।

যে কোন (নিশ্চল ও অল্প) পানিতে নাপাকি পড়লে তা দ্বারা উযু জাইয় নয়। নাপাকি অল্প কোক বা বেশী হোক।

২. উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বাহ্যতঃ এটাই মনে হয় যে, মিল্লানের কারণে পানির দুটি ওপের পরিবর্তন ঘটনে পরিব্রতা অর্জন বৈধ হবে না। অর্থচ দেবা গোছে পূক্রে গাছের পাতা পড়ে পানির বাদ, গন্ধ ও বর্গ পরিবর্তিত হওয়া সার্থ্য মালারেবগণ তা ছারা উট্ করেছেন। ইমাম তাহারীও বলেছেন যে, পানির বাতাবিক তরকতা অক্তুপ্ন থাকলে তা হারা উট্ জাইয় হবে। ইমাম কুদ্রী চলের পানির যে উদাহরণ নিয়েছন তা থেকেই বোঝা যায় যে, এক বা দুটি ওপের পরিবর্তন উদেশ্য নয়, ববং খাতাবিক তরকতা অকুপ্ন থাকাই উদেশ্য। কেনা চলের পানির বাদ ও বর্গ সাধারণতঃ পরিবর্তিতই থাকে। অক্রপ সাবান মিল্লিত পানির বাদ, গন্ধ এয়নকি বর্গও পরিবর্তিত হয়ে হায়।

৩. উপনান এক ধরনের দকগান্ত ঘাস, যা কাপড়ের ময়লা দূর করে।

বুপারী-মুসলিমে তথু আছে غنبلوا بداء السد اله المهادية বড়ই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও। কিছু তা থেকে
জ্বাল সেয়ার কথা বোঝার না। আয়ায়ই উত্তম জ্বানেন- কাতহল কানীর।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যতক্ষণ পানির তিনটি গুণের কোন একটির পরিবর্তন না হয় ততক্ষণ উযু জাইয়। উপরে আমাদের বর্ণিত হাদীছ (الماءُ مَلَهُونُ لِاَيْنَجَسَّتُ شَرَّى) ষারা তিনি দলীল গ্রহণ করেন।

ইমাম শাফিই (র.) বলেন, পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে উয় জাইখ হবে। কেননা রাস্লুরাহ (সা.) বলেছেন, اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ مُلْتَدِّنِ لِأَيْمِالُ خَبِثًا পানির যদি দুই মটকা পরিমাণ হয়, তাহলে তা নাপাকি এহণ করে না।

আমাদের দলীল হল মুম থেকে জেগে উঠা ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীছ<sup>৫</sup> এবং নিমোক্ত হাদীছ—

الْحَنْابُ حَمْدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّانِمُ وَلَا يَتُمْتَسَلَنُ فَتِهِ مِنَ الْجَنَابَ رَحْهُ وَمِي الْجَنَابَ —তোমাদের কেউ যেন

নিচল পানিতে পেশার্ব না করে এবং তাতে জানাবতের পোসপ না করে। এখানে (মটকা পরিমাণে) পার্থক্য করা হয়নি।

ইমাম মালিক (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তা বুযা'আ' নামক কুপ সম্পর্কিত। তার পানি ছিল প্রবাহিত বিভিন্ন বাগানে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ বর্ণিত হাদীছকে ইমাম আবু দাউদ 'দুর্বক' বলেছেন। অথবা (خیصل خبتا)-এর অর্থ নাপাকি গ্রহণে দুর্বক (অর্থাৎ নাপাক হয়ে যাবে)।

প্রবহমান পানিতে নাজাসাত পড়লে সে পানি ৰারা উযু জাইম, যদি তাতে নাজাসাতের কোন আলামত দেখা না যায়। কেননা, পানির প্রবাহের কারণে তা স্থির থাকে না। আর আলামত হল খাদ, গন্ধ বা বর্ণ। প্রবহমান ঐ পানিকে বলা হয় যা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার আসে না। কেউ কেউ বলেন, যা 'খড়কুটা' ভাসিয়ে নেয়।

প্রক পার্ব নাড়া দিলে অপর পার্বের পানি তরংগায়িত হয় না, এমন বড় পুকুরের এক পার্বে নাজাসাত পড়লে অপর পার্বে উত্ করা জাইয়। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, অপর পার্বে নাজাসাত পৌছবে না। কারণ, ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে তরঙ্গের প্রভাব নাজাসাত -এর প্রভাবের চেয়ে বেলী।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোসলের ঘারা সৃষ্ট তরঙ্গ প্রহণ করেন। এই ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মত। আবৃ হানীফা (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় তিনি হাত দিয়ে নাড়ার তরঙ্গ গ্রহণ করেন। আর ইমাম মুহাম্ম (র.) থেকে বর্ণিত মতে তিনি উয় দারা সৃষ্ট 'তরঙ্গ' গ্রহণ করেন।

প্রথম মতের যুক্তি এই যে, হাউজ ও পুকুরে উযুর তুলনায় গোসলের প্রয়োজনই বেশী।

কোন কোন ফকীছ বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্য মাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কাপড় মাপার হাতে দশ দশ হাত (চতুর্দিকে)। -এর উপরই ফাতওয়া। গভীরতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য এই যে, তা এমন পরিমাণ হবে যে, অঞ্জলি ভরে পানি তোলার সময় তলা জেগে উঠবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত।

অর্থাৎ 'তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠালে দে যেন পায়ে হাত না ঢুকার তিনবার ধৌত করা ব্যতীত'।

মূল কিতাবের এ কথা "অন্য পার্স্থে উযু জাইয় হবে" ইংগিত করে যে, নাজাসাত পড়ার স্থান নাপাক হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উক্ত স্থানও নাপাক হবে না, যতক্ষণ না নাজাসাত প্রকাশ পায়; যেমন প্রবহমান পানির স্কুম।

মশা, মাছি, বোলতা, বিচ্ছু ইত্যাদি যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই সেওলোর মৃত্যুর পানি নাপাক হবে না।

ইমাম শান্দিই (র.) বলেন, এটি পানিকে নষ্ট-করে দিবে। যা হারাম করা হয়েছে, কিছু সন্মানার্থে নয় তা নাজিস হওয়ার পরিচায়ক। <sup>৬</sup> তবে মৌমাছি ও ফলের পোকার বিষয়টি এর বাজিক্রম। কেননা ডাতে মানবীয় প্রয়োজন বিদামান।

আমাদের দলীল এই যে, এ ধরনের পানি সম্পর্কে রাস্পুলার (সা.) বলেছেন ॥ هُمِنَا هُمُ وَمُنْوَبُهُ وَالْرَهُمُونَ مَنَ (البار قطني) — وَأَصَالُ مُنْوَبُهُ وَالْرَهُمُونَ مِنْهُ (البار قطني) করা জাইয়। এর্মন কি, যবাহকৃত জন্ম হালাল করা হয়েছে, প্রবাহিত রক্ত তা থেকে দূরীভূত হওয়ার কারণে অবচ সে সকল জন্ম মধ্যে রক্ত নেই। (ইমাম শাফিই (র.)-এর জবাব এই যে) হারাম হওয়ার জন্য নাজিস হওয়া অনিবার্ধ নয়। যেমন মাটি হারাম কিন্তু তা নাজিস নয়।

মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ইত্যাদি যা পানিতে থাকে, পানিতে তার মৃত্যু, পানি নষ্ট (নাপাক) করবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পূর্বোল্লেখিত যুক্তির আলোকে মাছ ব্যতীত অন্যান্য জত্ত্বর মৃত্যু পানি নষ্ট করে দিবে। তার দলীল উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, এগুলো নিজ উৎপত্তিস্থলে মারা গেছে। সুতরাং সে ক্লেঞ্জনান্তানাতের হুকুম প্রয়োগ করা হবে না। যেমন ডিমের কুসুম রক্তে পরিবর্তিত হলেও (তা নাপাক হয় না)।

ভাছাড়া এগুলোতে রক্ত নেই, কেননা বক্তবাহী প্রাণী পানিতে বাস করে না। আর রক্তই হন নাজিস। পানি ছাড়া অন্য কিছুতে এগুলো মারা গোলে, কেউ বলেছেন, মাছ ব্যতীত অন্যান্য জতু তা নাপাক করে দিবে, সেসব উৎপত্তিস্থল না থাকার কারণে। আবার কেউ বলেছেন তা নই করবে না রক্ত না থাকার কারণে। এ মতই বিভন্ধ। জলজ ব্যান্ত ও স্থল ব্যান্ত দুটির হকুম সমান। আর কেউ কেউ বলেছেন, স্থল জাতীয় ব্যান্ত পানি নষ্ট করে দিবে, কেননা এতে রক্ত বিদ্যানান। এবং যেহেতু তা উৎপত্তিস্থলে মারা যায় নি।

জনজ প্রাণী দ্বারা সে সকল প্রাণী বুঝায়, যার জন্ম ও বাস পানিতে। যে প্রাণী পানিতে অবস্থান করে কিন্তু জন্ম পানিতে নয়, তা পানি নষ্ট করে।

্রামাম কুদুরী বলেন, *ব্যবহৃত পানি 'হাদাছ' থেকে পৰিত্রতা দান করে না* :

ইমাম মালিক ও ইমাম শাকিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন. (কুরআনে বর্ণিত) مطور আ অন্যকে বারবার পাক করতে পারে, যেমন قطوع বলে তাকে, যা বারবার কর্তন করতে সক্ষম।

৬. যেমন মানব দেহকে খাদ্য ব্লুপে ব্যবহার হারাম করা হয়েছে তার প্রতি সন্মন প্রদর্শনার্থে।

ইমাম যুকার (র.) বলেন, –এবং এটা ইমাম শাফিই (র.)-এর দ্বিতীয় মত– পানি ব্যবহারকারী যদি উবু অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহারকৃত পানি দ্বারা আবার তাহারাত হাসিল করা যাবে। আর যদি পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি অপবিত্র থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহৃত পানি পবিত্র থাকবে, কিন্তু পবিত্রকারী থাকবে না।

কেননা অংগ বাহ্যত পবিত্র। সে হিসাবে পানি পবিত্র থাকা চাই। কিছু বিধান অনুযায়ী সে অংগ নাপাক। সে হিসাবে পানি নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। ডাই উভয় অবস্থা বিবেচনা করে আমরা পানির পবিত্রকরণ তণের বিশৃত্তি এবং পবিত্র থাকার পক্ষে মত পোষণ করেছি।

ইমাম মুহাম্বদ (র.) বলেন, —আর তা ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকেও বর্ণিত – ব্যবহৃত্ত পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়। কেননা দুই পবিত্র বন্ধুর সংস্পর্গ অপবিত্র হওয়ার কারণ হতে পারে না। তবে যেহেতু তা ঘারা একটি ইবাদাত আদায় করা হয়েছে, সেহেতু তার ওপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন, সাদাকার মাল। <sup>৭</sup>

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আবৃ ইউসুঞ্চ (র.) বলেন, এ পানি নাপাক। কেননা রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ

## لاِيَبُوْلَنُ أَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَيغَتَسِلَنَّ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

-তোমার্দের কেউ যেন নিকল পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে।

তাছাড়া এ পানি দ্বারা হকমী নাজাসাত <sup>৮</sup> দূর করা হয়েছে। সুতরাং তা ঐ পানির সমতুল্য হবে, যা দ্বারা হাকীকী নাজাসাত দূর করা হয়েছে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে ইমাম হাসান (র.)-এর স্ত্রে বর্ণিত মতে হাকীকী নাজাসাত দূর করার জন্য ব্যবহৃত পানির সমতৃন্যু গণ্য করে এ পানিও নাজাসাতে গানীজা (তক নাপাক)।

আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত মতে এ পানি নাজাসাতে খাফীফা (লঘু নাপাক)। কেননা, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

√ব্যবহৃত পানি অর্থ, যে পানি দ্বারা হাদাছ দূর করা হয়েছে কিংবা সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবৃ ইউস্ফের মত। কেউ কেউ বলেছেন, যে, এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এরও মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তথু সাওয়াব হানিলের নিয়াতেই পানি 'ব্যবহৃত' গণ্য হবে।

৯. আর মৃজতাহিদের মততেদ হৃক্মকে লঘু করে :

অর্থাৎ ফরেয যাকাত আদায় করার কারণে মালের প্রকৃত পরিব্রাভা কিছুটা লোপ পায়, সে কারণে নবী (সা.) ও
তার বংশধরদের জন্য তা গ্রহণ করা নিধিছ ।

৮. হৃকমী নাজাসাত অর্থ যা পদার্থপত ভাবে নাপাক নয় বরং শরীআত নাপাক সাবাত করেছে বলেই তর্পগতভাবে তথু নাপাক; যেমন উয়্য বা গোসল ফর্ম হতয়ার কারণ পাওয়া গেলে পরীরকে না পাক বলা হয়। পকাল্তরে হার্কাকী নাজাসাত অর্থ কোন বয়ৣর পদার্থপতভাবেই নাপাক হতয়া, যেমন পেশাব পায়খানা।

কেননা গুনাহের নাজাসাত স্থানান্তরিত হওয়ার কারণেই পানি 'ব্যবহুত' সাবান্ত হবে। আর গুনাহ্ দূর হয় সাওয়াবের নিয়্যত ঘারা। আর ইমাম আব্ ইউসুন্ত (র.) বলেন, (পানির মধ্যে) ফরম আদায় করারও প্রভাব রয়েছে। সূতরাং উভয় কারণেই (পানির) নই হওয়া সাব্যব্ধ হবে।

কখন পানি 'ব্যবহৃত' রূপে গণ্য হবে। বিচ্ছমত এই যে, (ধৌত) অংগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র তা 'ব্যবহৃত' বলে গণ্য হবে। কেননা (পানি শরীর থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়া পূর্বে প্রয়োজনের তাকীদে 'ব্যবহৃত' হওয়ার হকুম দেওয়া হয় না। আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রয়োজন নেই।

্রুন্বী ব্যক্তি যদি বালতি তালাল করার জন্য কুপের মধ্যে ডুব দেয় তাহলে ইমাম আব্
ইউস্কের মতে সে জুনুবী থেকে যাবে। কেননা সে তার গায়ে পানি ঢালে নি। আর তার মতে
ফর্য গোদল আদায় হওয়ার জন্য তা লত । আর পানিও পূর্ব অবস্থায় পাক থাকবে; কেননা,
উভয় কারণই এখানে অনুপস্থিত। ইমাম মুহাখন (র.)-এর মতে (পানি ও মানুষ) উভয়ই পাক।
লোকটি পবিত্র হয়ে গোল পানি ঢালার শর্ত না হওয়ার কারণে, আর পানি পবিত্র থাকল সাওয়াবের
নিয়তে না থাকার কারণে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে উভয়ই অপবিত্র। পানি একারণে অপবিত্র যে, (পানির সাথে) প্রথম সংশ্পর্লের সাথে সাথে শরীরের অংশবিশেষ থেকে জানাবাত দৃরীভূত করা হয়েছে। আর লোকটি অপবিত্র এজন্য যে, অবশিষ্ট অংগে হাদাছ বিদ্যমান রয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেন, তাঁর মতে গোক অপবিত্র থাকার কারণ হলো 'বাবক্ত' পানির অপবিত্র হয়া। তাঁর থেকে বর্ণিত আরেকটি মত হলো, লোকটি পবিত্র হয়ে যাবে। কেননা (শরীর থেকে) বিজ্জিন্ন হওয়ার পূর্বে পানির উপর 'ব্যবক্ত' হওয়ার হকুম আরোপ করা হয় না। তাঁর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাতলোর মাঝে এটিই অধিক যুজিসংগত।

পুর ও মানুষের চামড়া বাজীত যে কোন চামড়া 'পাকা করা হয় তা পাক হয়ে যায়।
তাতে সালাত আদায় করা এবং তা থেকে (তৈরী পাত্রের পানি দিয়ে) উথ্ জাইয়। কেননা
রাস্পুরাহ্ (সা.) বলেছেন : أَيْمَا إِمَابِ بُرِغَ فَقَدُ طَهُرَ ( -य কোন চামড়া পাকা করা হয়, তা
পাক হয়ে যায়।

তদুপ আলোচ্য হাদীছ কুকুরের চামড়ার ব্যাপারে ইমাম শাকিই (ব.)-এর বিপক্ষে দলীল কেননা, কুকুর (শৃকরের মত) সন্তাগত ভাবে নাপাক নর। তুমি কি দেখতে পাছো না বে, পাহারা দেওরা ও শিকার করার ক্ষেত্রে তার থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়। আর শৃকর হলো সন্তাগত ভাবেই নাপাক। কেননা আল্লাহ্ তা আলার বাণী : هَا مُنْهُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه দ্বারা উপকার লাভ হারাম হওয়ার কারণ (নাপাকি নয় বরং) ডার মর্যাদাও। সূতরাং এ দু'টি আমাদের বর্ণিত হাদীছের আওতার বাইরে।

যা দুর্গন্ধ ও পচন রোধ করে, তাকেই পাকা করা বলে; রোদে তকিয়ে হোক বা মাটি মেখে হোক। কেননা মূদ উদ্দেশ্য এর দ্বারা অর্জিত হয়। সুতরাং অন্য কোন শর্ত আরোপ করার কোন যুক্তি নেই।

যে চামড়া পাকা করলে পাক হয়, তা যবাহ করার মাধ্যমেও পাক হয়। কেননা, যবাহ্ দ্বারা নাপাক অর্দ্রতা দূর করার ক্ষেত্রে পাকা করার ক্রিয়া পাওয়া যায়। এইরূপ যবাহ্ দ্বারা গোশতও পাক হয়ে যায়। এটাই বিতদ্ধ মত। যদিও তা খাওয়া হালাল নাও হয়।

মৃতপতর পশম ও হাড় পাক।

ইমাম শাফিঈ (র.) নাপাক বলেন, কেননা এগুলো মৃত পশুরই অংশ।

আমাদের দলীল এই যে, তাতে প্রাণ নেই, এজন্য এগুলো কাটলে ব্যথা অনুভূত হয় না। সূতরাং এ দুটোতে মৃত্যু প্রবেশ করে না। কেননা মৃত্যু অর্থ প্রাণের বিলোপ।

मानुरवत हुन ७ शफु शाक।

ইমাম শাফিঈ (র.) নাপাক বলেন। কেননা, এ দ্বারা উপকার লাভ করা বৈধ নয় এবং ভা বিক্রি করাও জাইয নয়।

আমাদের দলীল এই যে, তার ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা। সুতরাং তা তার নাজাসাতের পারিচায়ক নয়।

#### পরিচ্ছেদ ঃ কুয়ার মাসআলা

কুয়াতে কোন নাজাসাত পড়লে (যদি ১০ ভ ১০ হাডের কম হয়) তার পানি বের করে নিতে হবে। আর তাতে বিদ্যুমান পানি নিকাশনই তার জন্য তাহারাত বলে গণ্য। এর দলীল হল সলফে সালেহীনের ইজমা। আর কুয়া সংক্রোন্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সলফে সালেহীনের ফাতওয়া, কিয়াস নয়।

কূপে উট বা বৰুৱীর দু' একটি লাদি পড়লে পানি নষ্ট হবে না। এ শুকুম সৃষ্দ কিয়াসের ভিত্তিতে। আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হল পানি নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা, নাজাসাত পড়েছে অল্প পানিতে।

সৃষ্ণ কিয়াসের কারণ এই যে, খোলা মাঠের কুয়ার উপরে বাধাদানকারী কোন কিছু থাকে না, আর গবাদিপত তার আলেপালে মল ত্যাগ করে, ফলে বাতাসে তা কুয়ায় ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাকীদে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত। আর অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকীদ নেই।

ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর মতে 'দর্শক' যা অধিক মনে করে, তা-ই অধিক। এ মতই নির্তরযোগ্য। তম্ভ ও তাজা বিষ্ঠা এবং গোটা ও টুকরা বিষ্ঠা আর উটের লাদা ও ঘোড়ার বা গরু গোবরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, প্রয়োজন সবগুলোতেই ব্যাপ্ত।

দোহন পাত্রে বকরী দু'এক গোটা বিষ্ঠা ত্যাগ করলে সে সম্পর্কে ফকীহুগণ বলেছেন, বিষ্ঠা

ফেলে দিয়ে দুধ পান করা যাবে। কেননা, এখানে প্রয়োজন রয়েছে। কারো কারো মতে সাধারণ পাত্রে অল্পও মা'ফযোগ্য নয়। কেননা, এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'এক গোটা বিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটাও কুয়ার অনুত্রপ।

यमि कुग्नाग्न कबुछन्न वा ठाइँदेन विद्या भएइ छाइटन भानि नहें इरव ना।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিনুমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল এই যে, (বিষ্ঠা) পচা ও দৃষিত পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তা মুরগীর বিষ্ঠার অনুরূপ।

আমাদের দলীল এই যে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত সত্ত্বেও মসজিদে কবুতরের অবাধ বিচরণের অনুকূলে মুসলমানদের সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। আর উহার রূপান্তর দুর্গন্ধযুক্ত পচা পদার্থের দিকে নয়। সুতরাং তা কালো কাদা সদুর্গ।

যদি কূপে বৰুৱী পেশাব করে দেয় তাহলে ইমাম আৰু হানীফা ও ইমাম আৰু ইউসুফ (র.)-এর মতে সবচুকু পানি কেলে দিতে হবে। আর ইমাম মুহামদ (র.) বলেন, যতক্ষণ তা পানির উপর প্রভাব বিস্তার না করে এবং পানির পবিত্র করার তণ নষ্ট না করে, ততক্ষণ পানি ফেলতে হবে না।

আলোচ্য মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, হালাল পতর পেশাব ইমাম মুহাম্মন (র.)-এর মতে পাক আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে নাপাক।

ইমাম মুহাত্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, নবী করীম (সা.) উরায়নাবাসী একদল লোককে উটের দধ ও পেশাব পানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আর তাঁদের উভয়ের দলীল এই যে, হালাল পশু ও হারাম পশুর মাঝে কোন পার্থক্য নির্দেশ না করে নবী (সা.) বলেছেন ؛ اسْتَتْنَوْمُوْل عَن البَوْل فَإِنْ عَالَمٌ غَذَابِ الفَيْرِ مِنْهُ (তামরা পেলার থেকে বেঁচে থাকো। কেনন্নি, কর্বরের অধিকাংশ আঁযার্ব এ কারণেই হয়ে থাকে।

তাছাড়া উক্ত পেশাব পচন ও দুর্গন্ধে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এমন পশুর পেশাবের মত গণ্য হবে, যার গোশৃত খাওয়া নিষেধ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুক্সাহ (সা.) ওয়াহীর মাধ্যমে (উটের পেশাবে) তাদের রোগ আরোগ্য জানতে পেরেছিলেন।

তবে ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর মতে চিকিৎসা হিসাবেও তা পান করা হালাল নয়। কেননা তাতে আরোগ্য লাভ নিশ্চিত নয়। সূতরাং হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে (উরায়না গোত্রের) ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পান করা হালাপ।

ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর মতে উক্ত পেশাব পাক হওয়ার কারণে চিকিৎসা হিসাবে এবং সাধারণভাবে তা পান করা হালাল। যদি কুষায় ইনুর, চডুই, কোয়েল, দোয়েল, টিকটিকি ইত্যাদি মারা যায় <sup>১০</sup> তাহলে বালজির বড়ত্ব ও ছোটত্ব হিসাবে বিশ থেকে ত্রিশ বালজি পর্যন্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

অর্থাৎ ইনুরটি বের করে নেয়ার পর। এর প্রমাণ হল, আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে ইনুর সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তা কুয়াতে মারা গেলে এবং তৎক্ষণাৎ তা বের করে নিলে কুয়া থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি ভুলে ফেলতে হবে।

চড়ুই ও অনুরূপ জন্থ যেহেতু দৈহিক পরিমাণে ইনুরের সমান তাই এসবের ব্যাপারে একই 
হকুম প্রযোজ্য। বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলা গুয়াজিব আর ত্রিশ বালতি পরিমাণ 
মুস্তাহাব।

যদি কর্তর কিংবা তার মত প্রাণী বেমন, মুরগী, বিড়াল ইত্যাদি কুরার পড়ে মারা বার, তাহলে চন্ত্রিশ থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে কেলতে হবে।

الجامع الصغير । এছে চন্তিশ থেকে পঞ্চাশ এর কথা আছে। আর তাই অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে তিনি মুরগী সম্পর্কে বলেছেন, তা কুয়ার পড়ে মারা গেলে সেখান থেকে চন্তিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। এ পরিমাণ হলো ওয়াজিবের বিবরণ। আর পঞ্চাশ হলো মুক্তাহাব।

প্রত্যেক কুয়ার ক্ষেত্রে সেই বালতিই বিবেচ্য হবে, যা তা থেকে পানি তোলার জ্বন্য ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে এমন আকারের বালতি হতে হবে, যাতে এক সা'আ পরিমাণ পানি ধরে। আর যদি বৃহৎ বালতি হারা একবার বিশ বালতি পরিমাণ পানি ধরে, এমন পানি তুলে ফেলা হয়: তাহনে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে তা জাইয় হবে।

যদি তাতে বকরী, মানুষ বা কুকুর<sup>3)</sup> পড়ে মারা যার, তাহলে তাতে বিদ্যমান সবটুকু পানি তুলে কেলতে হবে। কেননা ইব্ন 'আব্বাস ও ইব্ন যুবারর (রা.) বমহম কুপে জনৈক নিগ্রোর মৃত্যুর কারণে সবটুকু পানি তুলে ফেলার ফাতওয়া দিয়েছিলেন।

যদি মৃত প্রাণী কুরার মধ্যে কুলে গচে গলে বার, তাহলে প্রাণী বড় হোক বা ছোট বোক, কুরার সবটুকু পানি তুলে কেলতে হবে। কেননা পানির সর্বাংশে মৃত দেহের নিঃসৃত রস ছড়িয়ে পড়েছে।

কৃপ বদি এমন প্রস্রবণ প্রকৃতির হয় যে, তার পানি তুলে কেলা অসম্ভব হয়, তাহলে তাতে বিদ্যমান পানির সমপরিমাণ তুলে কেলতে হবে।

এর পরিমাপ জানার উপায় এই যে, কুয়ার পানির সমতল পরিমাণ অনুত্রশ একটি গর্ড খোড়া হবে এবং পানি তুলে তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাতে ফেলতে হবে। কিংবা তাতে একটি বাঁশ

১০. বাইরে মরে কুয়ার পড়লেও একই হকুম। তবে যদি রক্তাক অবস্থার পড়ে তাহলে রক্তের কারণে সব পানি নাপাক হয়ে বাবে। উল্লেখ্য হে, সীমিত পানি উল্লোদনের তখনই হবে, বখন মৃত গ্রাণী কেটে পলে না গিয়ে থাকে।

কুকুরের ক্ষেত্রে মৃত্যু শর্ত নয় । জীবিত অবস্থার বের হয়ে আসলেও একই স্কুম হবে, যদি মুখ তিজে
গিচে থাকে । কেননা কুকুরের লালা নাগাক ।

নামিয়ে পানির উচ্চতা পরিমাণ স্থানে তাতে দাগ কাটা হবে। তারপর ধরুন, দশ বাগতি তুলে আবার বাঁশ নামিয়ে দেখা হবে, কি পরিমাণ হাস পেলো। এরপর প্রত্যেক এই পরিমাণের জন্য দশ বাগতি করে পানি উত্তোলন করা হবে।

এ দৃ'টি উপায় আৰু ইউসুক (র.) থেকে বর্ণিত। আর ইমাম মুহামদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দৃ'ল' থেকে তিনল' বালতি তুলে ফেললেই হবে। সম্বতঃ তিনি নিজ শহরের (বাগদাদে দেখা কুয়াগুলোর) উপরই তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেছেন। الماسية এছে এ ধরনের ক্ষেত্রে আরু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি অনবরত তুলতেই থাকবে, যক্তক্ষণ না পানি তাদের পরাজিত করে ফেলে। তবে পরাজিত করার নির্দিষ্ট সীমা তিনি নির্ধারণ করেননি। (এ ধরনের ক্ষেত্রে) এটাই তাঁর অনুসূত নীতি। কারো কারো মতে পানির পেতীরতা) সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন লোকের মতামত গ্রহণ করা হবে। এ মত ফিক্ইা দৃষ্টিভঙ্গার সাথে অধিক সামজ্বসাপূর্ণ।

যদি লোকেরা ইনুর বা এ ধরনের অন্য কোন প্রাণী কুয়াতে দেখতে পায় এবং কখন পছেছে তা জানা না যার, আর তা কুলে পিরে না থাকে আর যদি তারা সে কুয়ার পানি ছারা উম্বৃ করে থাকে, তাহলে একদিন এক রাত্রের সালাত দোহরাবে আর ঐ কুয়ার পানি লেগেছে এমন প্রতিটি জিনিস পুরে কেলতে হবে। আর যদি কুলে বা পচে গলে গিরে থাকে তাহলে তিন দিন তিন রাত্রের সালাত দোহরাবে। ইহা আবৃ হানীকা (র.)-এর মত। ইমাম আবৃ ইউসুক্ষ ও মুহাম্ম (র.) বলেন, পতিত হওয়ার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের উপর কিছুই দোহরান জকরী নয়। কেননা নিশ্চিত অবহা সম্বেহ ঘারা দুরীতৃত হয় না। এটা হল ঐ ব্যক্তির অবহার মত যে তার কাপড়ে নাজাসাত দেখতে পেলো, কিছু কখন লেগেছে তা সে জানে না।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এখানে মৃত্যুর একটি প্রকাশ্য করেণ রয়েছে। তা হল পানিতে পতিত হওয়া। সূতরাং এর সাথে মৃত্যুকে সম্পৃত করা হবে। তবে যেহেতু ফুলে উঠা সময়ের দীর্ঘতার প্রমাণ, সেহেতু সময় সীমা তিন দিন নির্ধারণ করা হবে। আর ফুলে ফেটে না যাওয়া যেহেতু সময়ের নৈকট্যের প্রমাণ; সেহেতু তার সময়সীমা আমরা একদিন একরার নির্ধারণ করেছি। কেননা, এর নীচে হচ্ছে মৃত্যুর্তসমূহ, যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য (কাপড়ে) নাজাসাত (লেগে থাকার) বিষয়টি সম্পর্কে মুআল্লার বন্ধব্য হল, এর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। অর্থাং পুরাতন লাগা নাজাসাতের জন্য তিন দিনের সময় সীমা নির্ধারণ করা হবে। আর তাজা নাজাসাতের বেলায় একদিন এক রাত্রের। আর যদি মতভেদ না থাকার দাবী বীকার করেও নেওয়া হয়, তা হলে যেহেতু কাপড় তার দৃষ্টির সম্পুর্বে থাকে আর কুয়া থাকে দৃষ্টির আড়ালে। সূতরাং দু'টোর মাসআলা আলাদা।

#### পরিচ্ছেদ ঃ উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি

প্রত্যেক প্রাণীর ঘাম তার উদ্বিষ্টের সাথে বিবেচ্য। কেননা (লালা ও ঘাম) দু'টোরই জনু তার গোশত থেকে। সুতরাং একটিতে অপরটির বিধান প্রযোজ্য।

মানুষের উ**ল্ছিট এবং যে প্রাণীর গোশত পাওরা যায়, তার উল্ছিট পাক**। কেননা তার সাথে লালা মিশ্রিত হয়েছে। আর তা সৃষ্ট হয়েছে পাক গোশত থেকে। জুনুবী, ঋতুমতী এবং কাফিরও এ হকুমের অন্তর্ভুক।

কুকুরের উ**ল্ডিই** নাপাক। সে কোন পাত্রে মুখ দিলে তা ধুতে হবে। কেননা রাস্পুন্নাত্ (সা.) বলেছেন- پُغْسَلُ الإِنَّاءُ مِنْ وُلَوْعَ الْكَلْبِ تُلْثًا ( الدارهطني) -কুকুরের মুখ দেওয়ার কারণে পাত্র তিনবার ধুতে হবে।

কুকুরের জিহ্বা (সাধারণত) পানি স্পর্ণ করে, পাত্র নয়। সৃতরাং পাত্র যখন নাপাক হয়ে যায়, তখন পানি নাপাক হওয়াত অনিবার্য।

এ হাদীছে নাপাক হওয়া এবং ধোয়ার সংখ্যা প্রমাণিত হয়। সূতরাং এ হাদীছ ইমাম শাফিই (র.)-এর সাতবার ধোয়ার শর্ত আরোপের বিপক্ষে দলীল।

তা ছাড়া, যে বস্তুতে কুকুরের পেশাব লাগে, তা তিনবার ধুইলে পাক হয়ে যায়। কাজেই যে বস্তুতে তার উল্ছিষ্ট লাগে— যা পেশাবের চেয়ে সাধারণ, তা পাক হওয়া তো আরো বাডাবিক। আর সাতবার ধোয়া সম্পর্কে বর্গিত নির্দেশ ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থায় প্রয়োজ্য।

শৃকরের উদ্দিষ্ট নাপাক। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শৃকর সন্তাগতভাবেই নাপাক।

হিস্তে পতর উচ্ছিষ্ট নাপাক। শৃকর ও কুকুর ছাড়া অন্যান্য হিংস্ত পতর উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপরীত মত রয়েছে।

আমাদের দলীল হল, কেমনা হিংস্র পতর গোশত নাপাক এবং তা থেকেই লালা সৃষ্ট। আর লালার হকুম গোশতের উপরই নির্ভরশীল।

## विज्ञात्मत्र উष्टिष्ठे भाक किन्नु (जा वाबदात्र कत्रा) माकज्ञदः।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তা মাকরহণ্ড নয়। কেননা, নবী (সা.) বিড়ালের জন্য পাত্র কাড করে ধরতেন। বিড়াল তা থেকে পানি পান করতো, পরে তা দ্বারা তিনি উসু করতেন। (দারা কুডনী)

ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহামদ (র.)-এর দলীল হলো, রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, الهرئة (মা.) বলেছেন, الهرئة (الهدائة) বিদ্যাল বিংশ্রপ্রাণী। এ হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধান বর্ণনা করা । ১২ তবে নাকেস হত্যার হকুম রহিত করা হয়েছে (গৃহের অভান্তরে) সর্বদা ঘুরাফেরার কারণে। সুতরাং মাকরহ হওয়ার হকুম বাকী থেকে যায়। আর পাত্র কাত করে ধরার বর্ণনা হারাম হত্যার পূর্ববর্তী সময়ের উপর ধর্ব।

১২. অর্থাৎ নিছক বিড়ালের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা নেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং বিড়ালের উদ্দেটের ছকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা নবী (সা.)-কে সৃষ্টিগত প্রকৃতি বর্ণনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি, বরং শরীআতী হকুম বর্ণনা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

উ**ল্লেখ্য যে, কারো <sup>১৩</sup> মতে তার উচ্ছিষ্ট মাকত্রহ হওয়ার কারণ, গোলত নাপাক হওয়। ।
আর কারো মতে নাজাসাত পরিহার না করার কারণে। আর শেষোক্ত মতে তান্থীহের এবং
প্রথম মতে হারামের কাছাকাচি হওয়ার উদ্ধিত রয়েছে।** 

বিভাল যদি ইঁদুর খেরে সাথে সাথে পানি পান করে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তবে কিছু সময় বিলয় করার পর হলে নাপাক হবে না। কেননা সে পালা ছারা মুখ পরিষার করে ফেলে। এ ব্যতিক্রম তথু ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী। আর অনিবার্থ প্রয়োজনবশতঃ পাক হওয়ার জন্য পানি ঢালার শর্ভটি রহিত হয়ে যাবে।

**ছেড়ে দেয়া মুরগীর উন্থিট মাকরহ।** কেননা ছাড়া মুরগী নাজাসাত ঘাটে। তবে যদি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে, তার পায়ের নীচ পর্যন্ত তার চঞ্চু পৌছে না, তাহলে নাজাসাতের সংশার্শ থেকে মুক্ত থাকার কারণে মাকরহ হবে না।

**হিংশ্র পাণীর উদ্ভিটও অদ্রূপ নাপাক।** কেননা এরা মরা থায়, সুতরাং ছাড়া মুরগীর মত**ই হবে**।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হিংস্র পাবী যদি আবদ্ধ থাকে এবং মানিক জানে যে, পাবীর ঠোটে ময়লা নেই, তাহলে (নাঞ্জাসাতের) সংশর্শ থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণে (তার উদ্বিষ্ট) মাকরহ হবে না। মাশায়েখণণ এ মতই উত্তম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি পৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিট্ট মাকরন্থ। কেননা (এগুলোর) গোশত হারাম হওয়ার অবশাঞ্জবী চাহিদা হল উচ্ছিট্ট নাপাক হওয়া। তবে সর্বদা পৃহে বিচরণের কারণে নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং মাকরহ হওয়ার হুকুম অবশিষ্ট থাকে। আর বিচরণের কারণটি বিভালের ব্যাপারে (হাদীছে) উল্লেখ করা হয়েছে। <sup>38</sup>

গাধা ও খফরের উদ্দিষ্ট সন্দেহসুক। <sup>১৫</sup> কারে! মতে সন্দেহটি পবিত্রতা সম্পর্কে। কেননা উদ্দিষ্ট পানি পবিত্র হলে অবশ্যই পবিত্রকারীও হবে, মতক্ষণ না লালা পানির চেয়ে অধিক হয়।

অন্য মতে সন্দেহটি পানির পবিত্রকরণ গুণ সম্পর্কে। কেননা সে যদি পানি পায়, তবে তার মাধা ধোয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। <sup>১৬</sup> তদ্ধপ তার দুধ পাক। তার ঘাম নামাযের বৈধতাকে বাধারান্ত করে না, যদিও পরিমাণে তা বেশী হয়। সূতরাং তার উচ্ছিষ্ট অনুরূপ হবে। এ মতই সর্বাধিক বিক্তম।

১৪. নবী (সা.) বিড়ালের উল্লিষ্ট থেকে নাজাসাতের কুকুম রহিত হওয়ের হেডু স্বরূপ গৃহে বিচরণ করার কথা বলেছেন : আর এটা ইনুর, সাপ ইত্যাদি গৃহচারী প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৫. मानाद्यकान वरमञ्जून, मरन्वरमुक वश्वमाद कावन क्रमा भवन्त्र विदायी मनीम विमामान ब्रह्मह ।

১৬. বদি উক্ত উচ্ছিষ্ট পানির পবিত্রতা অনিষ্ঠিত হতো তাহলে ধরে কেলা আবল্যক হতো।

গাধার উদ্মিষ্ট পাক হওরার সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদের স্পষ্ট মত বর্ণিত রয়েছে। সন্দেহের কারণ হচ্ছে গাধার গোশত হালাল বা হারাম হওরা দলীলগুলো পরস্পর বিরোধী কিবো তার উদ্মিষ্ট পাক বা নাপাক হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হারাম ও নাপাক হওয়াকে অগ্নাধিকার দিয়ে গাধার উচ্ছিষ্টকে নাজিস বলেছেন। বক্তর যেহেতু গাধার প্রজননতুক্ত, সূতরাং সেও গাধার পর্যায়ের হবে। যদি গাধা ও বক্তরের উচ্ছিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি না পাওয়া যায়, তাহলে তা ছারা উয় করবে এবং তায়াত্মম করবে। এবং যে কোনটা আগে করা জাইয়।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উয়কে জ্বপ্রবর্তী না করলে জাইয় হবে না। কেননা তা এমন পানি (পরীআতের হুকুম মতে) যার ব্যবহার করা ওয়াজিব। সুতরাং তা সাধারণ পানির সদৃশ।

আমাদের দলীল এই যে, যেহেতু পবিত্রকারী হল দু'টির যে কোন একটি, ফলে উভয়ের একত্র হওয়াই বঞ্চনীয়; এর চাহিলা ক্রমবিন্যাস নয়।

ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহাম্মন (র.)-এর মতে ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা তার গোশত হালাল। বিভদ্ধ বর্ণনায় ইমাম আবৃ হানীফার মতও অনুরূপ। কেননা গোশত মাকরুহ হওয়ার কারণ হলো তার মর্যাদা প্রকাশ করা 1<sup>29</sup>

যদি খোরমা ভিজানো পানি ছাড়া কোন পানি পাওয়া না যার, তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেছেন, তা দারা উয় করবে, তায়ামুম করবে না। কেননা জিন <sup>১৮</sup> সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাতের রাত্রি সম্পর্কীয় হাদীছ রয়েছে যে, নবী (সা.) পানি না পেরে খোরমা ভিজানো পানি দারা উয় করেছেন।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন, তায়াত্মম করবে, তা দিয়ে উযু করবে না। আবৃ হানীফা ' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র.)ও এমত পোষণ করেন; তায়াত্মুমের আয়াতের <sup>১৯</sup> উপর আমলের পরিপ্রেক্ষিতে। কেননা আয়াত অধিক শক্তিশালী। অথবা হানীছ আয়াতের ঘারা রহিত। কেননা তায়াত্মমের আয়াত মাদানী আর জিনের রাত্রির ঘটনা হল মারী।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উয় ও তায়াম্মুম দু'টোই করবে। কেননা হাদীছের বর্ণনায় স্ববিরোধিতা বয়েছে। আর (ঘটনাটির) তারিখ (সঠিক) জ্ঞানা নয়। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনে উভয়টির উপর আমল করা ওয়াজিব।

১৭. অর্থাৎ ইমাম আবৃ হানীকা (র.) ঘোড়ার গোপত মাকত্রহ বলেছেন ছিহাদের বাহন হিসাবে ভার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জনা; গোপতের নাজাসাতের কারণে নয়। সুতরাং উচ্ছিটের ক্ষেত্রে এটা কোন প্রভাব ক্ষেপ্রবে

১৮. এক রায়ে রাস্ল (সা.) জিনদের একটি জামাআতকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে আবদুয়াই ইবন মাস'উদ (ম.)-কে নিয়ে গমন করেছিলেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা লায়লাতুল জিন নামে খ্যাত। (দেখুন তায়ারী দরীক)।

১৯. অর্থাৎ তায়াছুমের আয়াতের নির্দেশ হলো সাধারণ পানি না পেলে তায়াছুম করা। আর খোরমা ভিজানো পানি সাধারণ পানির অয়ৢর্ভক নয়।

আমাদের পক্ষ থেকে জবাব এই যে, লায়লাতুল জিনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিলো। সূতরাং রহিত হওয়ার দাবী সঠিক নয়। আর হানীছটি মশহুর পর্যায়ের, যার উপর সাহাবায়ে কিরাম আমল করেছেন। এধরনের মশহুর হানীছ ঘারা কিতাবুল্লাহ্ (এর হকুমে) বাড়ানো যায়।

্ আর তা দ্বারা গোসল করার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে তা জাইয আছে, উযুর উপর কিয়াস করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, গোসল জাইয নয়। কেননা গোসল উয়র চেয়ে উপরের স্তরের।

ঐ নাবীয় সম্পর্কে বিরোধ রয়েছে, যা মিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এমন তরল যে, সাধারণ পানির মত অংগে প্রবাহিত হয়। আর যা গাঢ় হয়ে গেছে, তা হারাম হবে; তা দ্বারা উযু জাইয হবে না। আর যদি আওনে জ্বাল দেয়ার কারণে তাতে পরিবর্তন আসে, তাহলে মিষ্ট থাকা পর্বন্ত অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। আর যদি গাঢ় হয়ে যায় তাহলেও আবু হানীফা (র.)-এর মতে তা দ্বারা উযু জাইয। কেননা, তাঁর মতে তা পান করা হালাল। আর ইমাম মুহাম্মন (র.)-এর মতে তা পান করা হারাম বিধায় তা দ্বারা উযু করা যাবে না।

'নাবীযুন্তামর' ছাড়া অন্য সকল নাবীয় ঘারা কিয়াসের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে উযু জাইয় হবে না।<sup>২০</sup>

#### www.eelm.weebly.com

### দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

## তায়াস্থ্রম

मुत्राक्षित्र जबहात्र किश्ता महद्रत्र वाहेद्र थांका जबहात्र य बाकि शांनि ना शीत्र जात जात ७ महद्रत्र २ मास्य এक मार्डम वा ज्ञांजिक मृत्र्यु रस्न, जांश्लम माणि बांबा जात्राचुम कत्रद्रा ।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ المَيْدُ مُنَاءُ فَتَغَيْمُمُونُ مَاءُ فَتَغَيْمُمُونُ مَاءُ فَتَغَيْمُمُ -আর যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তারাদ্মুম করবে ৷

তাছাড়া রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَشَيِّم وَلَوْ النِي عَشْرِ هَجَيَّج । স্মাটি হলো মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যতক্ষণ পানি না পাওয়া যায়, এমন কি দশ বছরও যদি হয়।

দূরত্বের পরিমাণের ক্ষেত্রে 'মাইল'ই হলো গ্রহণযাগ্য। কেননা (এতটুকু দূরত্ব থেকে) শহরে প্রবেশ করতে তার কষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে পানিতো অনুপস্থিত। <sup>ও</sup> দূরত্বই হলো বিবেচ্য, নামায ফউত হওয়ার আশংকা বিবেচ্য নয়। কেননা ক্রটি এর পক্ষ থেকেই এসে থাকে। <sup>8</sup>

यमि भानि (भरत्र यात्र किङ्कु स्त्र अनुङ्क धारक धनः आगश्या कत्ररक्क रा, भानि राजशत्र कत्ररम् अनुङ्कुछ। राष्ट्र थारा, छरा छात्राष्ट्रम कत्ररम् ।

ঐ আয়াতের তিরিতে যা ইতোপূর্বে আমারা উল্লেখ করেছি। <sup>৫</sup> তাছাড়া অপুস্থতা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি পানির মূল্যবৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে বেশী। অথচ এতে তায়াশুমের অনুমতি রয়েছে। সূতরাং তাতে অনুমতি হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

ينيم এর আডিধানিক অর্থ হলো ইছা করা। শরীআতের পরিভাষায় অর্থ হলো তাহারাত লাভের উদ্দেশ্যে পরিয় মাটির ইছা করা (অর্থাৎ ব্যবহার করা)।

২. শহর ছারা পানির স্থান উদ্দেশ্যে। সাধারণতঃ শহরে বস্তিতে পানি সহজ্ঞলভ্য বলে শহর বলা হয়েছে।

৩. অৰ্থাৎ পোকটি যেখানে আছে, সেখানে তো পানি নেই : অথচ আমরা জ্ঞানি যে, সর্বসন্থত মাযহাব হলো, দরজার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় যদি কেউ তায়াখুম করে আর বাড়ীর ভিতরে গানি থাকে তাহলে তায়াখুম হবে না : কেননা সে সহজেই পানি লাভ করতে পারতো। সূতরাং বুঝা গোল যে, কই হওয়া না হওয়াই হলো মানকাঠি : আর সাধারণত এক মাইলের অধিক দূরত্ব হলে কই হবে। তাই এক মাইল দূরত্ব নিধারণ করা হাজেছ :

বদি তার পক থেকে ফ্রটি না হয়ে থাকে তবু তায়াত্ম্য জাইয় হবে না । তিন্ন এক কায়শে যা সামনে আসছে ।
 وَانَ كُنْتُمْ مُوضَى أَوْ عُلْنِ سَفَر . ٤

আর রোগ বৃদ্ধির আশংকা নড়াচড়ার কারণে হোক কিংবা পানির ব্যবহারের কারণে হোক এতে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম শাফিঈ (র.) তায়াম্ম জাইয হওয়া অংগহানী বা প্রাণহানীর আশংকার উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা তা অগ্রাহ্য।

জুনুৰী ব্যক্তি যদি আশংকা করে যে, সে গোসল করলে ঠাগুয় মারা যাবে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাহলে সে মাটি হারা তায়াশ্বম করতে পারবে।

এ ত্ত্ম ঐ অবস্থায় যখন সে শহরের বাইরে। এর কারণ (ইতোপূর্বে) আমরা বর্ণনা করেছি। প্রতার যদি শহরেই থাকে তাহলে আবু হানীফা (র.)-এর মতে একই ভ্কুম। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মন (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তারা বলেন, শহরে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বিরল। সুতরাং তা বিবেচা নায়।

ইমাম সাহেবের যুক্তি এই যে, অক্ষমতা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তা বিবেচনা করা জরুরী।

তারাকুম হল (মাটিতে) দু'বার উভয় হাত লাগান। একবারের বারা মুখ মাস্হ করবে । কেননা রাস্লুরাহ্ (সা.) বলেছেন وَمَثُوبُمُ لَلْمُ وَمُثُوبُمُ لَلْمُ المَّنْفِيُمُ مُنْوَيُمُانِ ، ضَدُوبُمُ لَلْمُوبُ وَصَدُوبُهُ لَلْمُنْفِيدُ المَّنْفِيدُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّذِي المَّلِمُ المَّمْلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المَل

আর উভয় হাত এমন ভাবে ঝাড়া দিবে, যেন মাটি ঝরে যায়। যাতে তার আকৃতি বিকৃত না হয়ে যায়।

যাহিরী রিওযায়াত মতে মাস্ত পূর্ণাংগ হওয়া জরুরী। কেননা তায়াশ্বম উয়ুর স্থলবর্তী। এ জনাই ফকীহুগণ বলেছেন যে, আংগুলগুলো খেলাল করবে এবং আংটি খুলে নিবে, যাতে মাসৃহ পূর্ণাঙ্গ হয়।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও মুহামদ (র.)-এর মতে *সৃত্তিকা জাতীয় যে কোন বন্ধ দারা* ভারাস্থ্য জাইষ। যেমন- মাটি, বালু, পাধর, সুরকি চুনা, সাধারণ চুনা, সুরমা, ও হবিভাল।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন, মাটি ও বালু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তারামুম জাইয হবে না।

৬. অর্থাৎ অসুস্থতা জনিত কভি, পানির অধিক মূল্য জনিত কভির চেয়ে গুরুতর। সূতরাং এটা তায়াত্মরে বৈধতার কারণ হলে এর কারণে বৈধ হওয়া আরো বৃক্তিযুক্ত।

ইমাম শাকিই (র.) বলেন, উৎপাদনকারী মাটি ছাড়া অন্য কিছু ছারা ডায়াত্মম জাইয় হৰেনা। আরু ইউসুক্ত থেকেও এরপ বর্ণনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ ডা'আলা বলেছেন ঃ ক্রিট্রান্ত তাজালা বলেছেন ঃ অর্থাছ তিপোদনকারী) মাটি ছারা তায়াত্মম করবে। অর্থাছ উৎপাদনকারী মাটি ছারা তায়াত্মম করবে। অর্থাছ উৎপাদনকারী মাটি ছারা। এ কথা ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন।

তবে ইমাম আবৃ ইউসৃষ্ক (র.) আমাদের বর্ণিত পূর্বোপ্তিষিত হাদীছের কারণে মাটির সাঙ্গে বালু বর্ধিত করেছেন। ইমাম আবৃ হাদীফা ও ইমাম মুহাম্মন (র.)-এর দলীল এই যে, এক্রক্র ভূ-পৃঠের নাম. ( ক্রক্রের ভূ-পৃঠের নামনের তার এ নামকরণ করা হয়েছে। আর ক্রক্রের শব্দের অর্থ উট্ট ভূ-পৃঠের উট্ডের কারণেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে। আর ক্রক্রের শব্দিট পবিত্র অর্থও বহন করে। সূতরাং সে অর্থেই তাকে প্রয়োগ করা হবে। কেননা, তাহারাতের ক্ষেত্রে এ অর্থই অধিক উপযোগী। অথবা ইন্ধ্যার দ্বারা এ অর্থ

ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে সৃত্তিকার উপর ধুলা থাকা শর্ত নর। কেননা, আমাদের উদ্রেখিত আয়াতটি নিঃশর্ত।

তদ্ৰূপ ইমাম আৰু হানীকা ও মুহাগদ (র.)-এর মতে মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওরা সন্তেও ধুলা হারা তারাসুম জাইয়। কেননা তা মিহি মাটি।

**जाग्राचुरम निग्राज स्वत्र**यः।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ফর্য নয়। কেননা, তায়ামুম উয়্র স্থলবর্তী। সুতরাং গুণের দিক ধেকে তার বিপরীত হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, <sup>৭</sup> (আভিধানিক ভাবে) তায়ামুম শব্দ দ্বারা ইক্ষা বৃঝায়। সুতরাং ইক্ষ্য (নিয়্যত) করা হাড়া তা সঠিক হবে না।

কিংবা মাটিকে বিশেষ অবস্থায় পবিত্রকারী সাব্যন্ত করা হয়েছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পানি স্বকীয়ভাবেই পবিত্রকারী। তবে যদি তাহারাতের কিংবা সালাতের বৈধ হওমার নিয়াত করে তাহলে তা যথেষ্ট। হাদাছের বা জ্ঞানাবাতের তায়াশ্বুমের (আগাদা) নিয়াত করা শর্ত নয়। এটিই বিক্স মাযহাব।

কোন শৃষ্টান (বিধর্মী) যদি ইসলাম গ্রহণের নিয়াতে তায়ামুম করে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আবৃ হানীকা ও মুহাম্মন (র.)-এর মতে সে তায়ামুমকারী গণ্য হবে না। আর আবৃ ইউসুক (র.) বলেন, সে তারামুমকারী গণ্য হবে। কেননা সে একটি উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়াত করেছে। পক্ষান্তরে মসজিদে প্রবেশের এবং কুরআন শরীক স্পর্ণ করার জন্য তায়ামুম করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এটা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়। <sup>চ</sup>

৭. ইবাদত হওয়ার বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। কেননা ইসলাম এহণ হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের মূল। আয় ক্রিন্দেহ ইবাদতের অনুসামী না হওয়া, যেমন বিভিন্ন ইবাদতের অনুসামী না হওয়া, যেমন বিভিন্ন ইবাদতের
পর্ততাল সর্বন্তই ইবাদতের অনুসামী রূপেই ইবাদত রূপে গণা হয়েছে।

৮. সৃতরাং এই উদ্দেশ্যে তায়াপুম করলে তাতে সালাত আদার করা যাবে না। বলা বাছলা বে, কুরআন শরীক শর্মা করেই ইবাদত নয়। ইবাদত হচ্ছে কুরআন শরীক পড়া। তদ্রেশ মনজিদে প্রবেশ করা। উদ্দিট ইবাদত নয়। ইবাদত হচ্ছে মনজিদে সালাত আদার করা।

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না এমন উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়াত করার অবস্থা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে মাটিকে পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়নি। আর ইসলাম হলো এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয়। তিলাওয়াতের সিজদার বিষয়টি এর বিপরীত। কিকেননা তা এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত, যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না।

আর যদি সে ইসলাম গ্রহণের নিয়াত না করেই উয় করে তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে উয়্কারী গণ্য হবে। নিয়াত শর্ত হওয়ার ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।  $^{\circ}$ 

কোন মুসশমান যদি তায়াম্মুম করে তারপর আল্লাহ্ না করুন মুরতাদ হয়ে যায় তার পর পুনঃ ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার পূর্ব তায়াম্মুম অক্ষুণ্ন থাকবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার তায়ামুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কুফর তায়ামুমের বিপরীতধর্মী। সুতরাং এতে প্রথম অবস্থা ও শেষ অবস্থা উভয়ই সমান হবে। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার ব্যাপার। ১১

আমাদের দলীল এই যে, (তায়াশ্ব্ম তো আর স্ব-সন্তায় বিদ্যমান থাকে না যাকে কৃষ্র এসে দূর করে দিবে, বরং) তায়াশ্ব্যের পর ব্যক্তির মাঝে পবিত্র হওয়ার গুণই বিদ্যমান থাকে। সূতরাং তার উপর কৃষ্ব আরোপিত হলে তা পবিত্রতার বিপরীতধর্মী নয়। যেমন, উযূর উপর যদি কৃষ্বর আরোপিত হয়।

উল্লেখ্য যে, কাফিরের নিয়্যত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তার তায়ামুম দুরস্ত হয় না।

**উয় ভংগকারী সকল বিষয় তায়াশুমও ভংগ করে।** কেননা, তায়াশুম উয়্র স্থলবর্তী। সূতরাং তা উয়র হকুম গ্রহণ করবে।

আর পানির দেখা পাওয়াও তায়াম্মুম ভংগ করে; যদি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। কেননা পানি পাওয়া দ্বারা ব্যবহার সক্ষমতাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। যে প্রাপ্যকে মাটির পবিত্রীকরণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হিংস্র প্রাণী, শত্রু বা পিপাসার আশংকায় শংকিত ব্যক্তি কার্যতঃ অক্ষম। আর আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে ঘুমন্ত ব্যক্তি বস্তুত সক্ষম। তাঁর মতে তায়ামুমকারী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তার তায়ামুম বাতিল হয়ে যাবে।

৯. অর্থাৎ এ উদ্দেশ্যে তায়ামুম ক্রলে সে তায়ামুম পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তা দ্বারা সালাত আদায় করা যাবে।

১০. যেহেতু কাফির নিয়্যত করার যোগ্য নয়। সেহেতু তার তায়ামুম তদ্ধ হবে না।

১১. অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় নিকাহের পূর্বে হারাম হওয়ার কারণ সংঘটিত হলে নিকাহ বৈধ হয় না। তেমনি পরবর্তী অবস্থায় নিকাহের পর হারামের কারণ সংঘটিত হলে নিকাহ বাতিল হয়ে যায়।

(পানি দেখতে পাওয়ার) অর্থ হলো ঐ পরিমাণ (পানি) যা উযুর জন্য <sup>১২</sup> যথেষ্ট হয়। কেননা প্রথম অবস্থায়ই এর চেয়ে কম পরিমাণ ধর্তব্য নয়। সূতরাং শেষ অবস্থায়ও তা ধর্তব্য হবে না।<sup>১৩</sup>

পবিত্র মাটি ছড়ো তায়াশুম করবে না। কেননা আয়াতের طيب শব্দ ঘারা পবিত্র বুঝানো হয়েছে। তা ছাড়া মাটি হলো পবিত্রীকরণের উপাদান। সুতরাং পানির মতো তার পবিত্র হওয়া ক্রকরী।

পানি যে পাছে না, অথচ পাওয়ার আশা করছে, তার জন্য আথেরি ওয়াক্ত পর্যন্ত সালাত বিলম্বিত করা মুসতাহাব। তারপর পানি পেয়ে গেলে উযু করবে; অন্যথায় তায়ামুম করে সালাত আদায় করে নিবে।

যাতে দৃ'টি পৰিত্ৰতার পূর্ণতমটি দ্বারা সালাভ সম্পাদন হয়। সুতরাং বিষয়টি জামাআত পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির মতো হলো। <sup>১৪</sup>

মূল ছয় থছের বহির্ভূত বর্ণনা মতে ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.) -এর মতে বিলম্ব করা ওয়াজিব। কেননা প্রবল ধারণা বান্তবতুল্য।

যাহেরুর রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, অপারগতা প্রকৃতই বর্তমান। সূতরাং অনুরূপ নিক্য়তা ছাড়া অপারগতার বিধান রহিত হবে না।

णांश्राष्ट्रभकाती जात जांशाष्ट्रभ दाता यण हेव्हा कत्रम, नकन मानाज जानांश्र कत्ररण भारतः।

ইমাম শার্ফিঈ (র.)-এর মতে প্রতিটি ফর্য<sup>34</sup> সালাতের জন্য আলাদা তায়াশ্বুম করতে হবে। কেননা, তা জরুরী অবস্থার তাহারাত।<sup>36</sup>

আমাদের দলীল এই যে, পানির অনুপস্থিতিতে মাটি পবিত্রকারী। সূতরাং যতক্ষণ তার শর্ত বিদ্যমান থাকরে, ততক্ষণ তা কার্যকর থাকরে।

শহর এলাকায় যদি জানাযা উপস্থিত হয় এবং (জানাযার) ওয়ালী সে ছাড়া জন্য কেউ হয়, আর উয় করতে গেলে জানাযা কউত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে সুস্থ ব্যক্তি তায়াশ্ব্য করতে পারবে। কেননা জানাযার কাষা নেই। সুতরাং অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়।

অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি ঈদের জামা'আতে হাযির হল এবং উবৃ করতে গেলে ঈদের সালাত ফউত হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, তবে ডায়াস্থ্ম করতে পারে। কেননা ঈদের জামা'আত দোহরানো হয় না।

১২. আর গোসলের ক্ষেত্রে গোসলের জন্য।

১৩. সামান্য পরিমাণ পানি বিদ্যামান থাকা অবস্থায় তায়ায়ৄম করু করতে বাধা দিল না । সুতরাং তায়ায়ৄম বিদ্যামান
থাকা অবস্থায় সামান্য পরিমাণ পানি লাভ করার কারণে তায়ায়ৢম ভংগ হবে না ।

১৪. বিগবে সালাত আনায় করলে জামা'আতের সাথে পড়া য়াবে, এরপ আলাবাদী য়ান্তির পক্ষে সালাত শেষ সময় পর্যন্ত বিশ্বর করা মুন্তাহার;

১৫. তার মতে, এক তায়াখুমে বহু নক্ষল নামায় পড়া যায় :

১১. সূতরাং জরুরী অবস্থা (অর্থাৎ ফর্য নামায়ের প্রয়্লোজন) অন্তর্হিত হলে ফর্য নামায়ের ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা রহিত হয়ে য়ায়ে।

ইমাম কুদ্রী (র.)-এর বক্তব্য আর ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ কথাটির উদ্দেশ্য হল, ওয়ালীর জন্য তায়ামুম করা জাইয নয়। এটি ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদের বর্ণনা। এবং এটাই শুদ্ধ। কেননা, ওয়ালীর অধিকার আছে সালাত দোহরানোর। সূতরাং তার পক্ষে ফউত প্রযোজ্য নয়।

ইমাম কিংবা মুকতাদী যদি ঈদের সালাতের (মধ্যে) হাদাছ্যস্ত হয়। তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে সে তায়াশুম করবে এবং বিনা <sup>১৭</sup> করবে। ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সে তায়াশুম করতে পারবে না। কেননা ত্রুপ ব্যক্তি ইমামের ফারেগ হওয়ার পর অবশিষ্ট সালাত আদায় করতে পারে। সুতরাং তার ফউত হওয়ার আশংকা নেই।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে আশংকা বিদ্যমান আছে। কেননা সেদিন হলো ভিড়ের দিন। ফলে এমন কোন পরিস্থিতি উদ্ধৃত হতে পারে, যা তার সালাত ফাসিদ করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ মত-পার্থক্য ঐ ক্ষেত্রে, যখন উয় দারা সালাত শুরু করে থাকে। আর তায়ামুম দারা শুরু করে থাকলে সকলের মতেই তায়ামুম 'বিনা' করবে। কেননা যদি আমরা তার উপর উয় ওয়াজিব করি, তাহলে সালাতের মধ্যে সে পানি পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তো সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। ১৮

জুমুআর সালাতের ব্যাপার্ক্তে যদি আশংকা করে যে, উযু করলে তা ফউত হয়ে যাবে, তাহলেও তায়াম্ম করবে না। বরং (উযু করার পর) যদি জুমুআর সালাত পায় তাহলে জুমুআ আদায় করবে। অন্যথায় চার রাকাআত যুহর আদায় করবে। কেননা তা স্থলবর্তী রেখে ফউত হয়। আর তা হল যুহরের সালাত। আর ঈদের সালাত এর বিপরীত।

তদ্রূপ যদি উযু করার ব্যাপারে সাশাতের সময় ফউত হওয়ার আশংকা করে তাহলে তায়ামুম করতে পারবে না; বরং উযু করবে এবং যে সালাত ফউত হয়েছে তা কাষা করবে। কেননা এ সালাত স্থলবর্তী রেখে ফউত হচ্ছে। আর তা হলো কাষা।

মুসাঞ্চির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ডুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয়। এর পরে পানির কথা স্বরণ হয়, তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা ও

১৭. অর্থাৎ তায়াম্মুম করে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে নিবে। নতুন ভাবে সালাত তরু করতে হবে না।

১৮. অর্থাৎ যদি তায়াশ্ব্য করে ঈদের সালাত তরু করে থাকে এবং সালাতের মধ্যে হাদাছ্যন্ত হয়ে থাকে আর আমরা এই যুক্তিতে তার উপর উয় বাধ্যতামূলক করে দেই যে, احق ইসাবে ইমামের ফারেগা হওয়ার পরও সে অবশিষ্ট সালাত পড়তে পারবে, তাহলে শরীআতের পক্ষ থেকে উয়্র এই বাধ্যতামূলক নির্দেশ পানির অন্তিত্ব ঘোষণারই ফলশ্রুতি হবে। কেননা শরীআতের পক্ষ থেকে পানির অনন্তিত্ব সাব্যন্ত করার পর উয়্ ওয়াজ্বিব হতে পারে না। আর শরীআতের পক্ষ থেকে পানির অন্তিত্ব সাব্যন্ত হওয়ার পর তায়াশ্ব্যম দ্বারা তরুকৃত সালাত ফাসিদ হওয়া অনিবার্য। ফলে সালাত ফউত হওয়ার পরিস্থিতি দেখা দিবে। অথচ এই আশংকার কারণেই শরীআতের পক্ষ থেকে পানির অনন্তিত্ব সাব্যন্ত করে তাকে তায়াশ্ব্যমের মাধ্যমে সালাতের তরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো।

মুহান্নদ (র.)-এর মতে উক্ত সালাত দোহরাবে না। আর আৰু ইউস্ফ (র.) বলেন, উক্ত সালাত দোহরাবে।

এ মত-পার্থক্য হলো ঐ অবস্থায়, যখন পানি সে নিজে কিংবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রেখে থাকে। ওয়াকতের ভিতরে এবং ওয়াকতের পরে শ্বরণ হওয়ার একই হকুম।

ইমাম আবৃ ইউসুফের দলীল এই যে, সে পানিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতরাং সে হলো ঐ ব্যক্তির মত, যে তার বাহনে রাখা কাপড়ের কথা ভূলে যায়। তাছাড়া মুসাফিরের বাহনে সাধারণতঃ পানির মওজুদ রাখা হয়; সুতরাং পানির খোঁজ করা ফরয।

ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, জানা না থাকলে সক্ষমতা প্রযোজন হয় না। আর পানির প্রাপ্তির ছারা এটাই উদ্দেশ্য। আর বাহনে (সাধারণত) খাওয়ার পানি রাখা হয়, ব্যবহারের জন্য নয়।

আর বস্ত্রের মাসআলাটিরও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর যদি এ মাসআলায় ঐকমত্যও থাকে, তাহলে উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সতরের ফর্য ফউত হচ্ছে, স্থলবর্তীহীন ভাবে। আর পানি দ্বারা ভাহারাত এর বিষয়টি ফউত হচ্ছে একটি স্থলবর্তী রেখে, আর তা হলো ভায়াদুম।

তায়াশ্বমকারীর অন্তরে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কাছেই পানি আছে, তবে তার জন্য পানির খোঁজ নেওয়া জরুরী নয়। কেননা বিশাল প্রান্তরে পানি না থাকারই সম্ভাবনা বেশী। আর পানির অন্তিত্বের কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। সুতরাং সে ব্যক্তি পানিপ্রাপ্ত নয়।

আর যদি তার প্রবদ ধারণা হয় যে, সেখানে পানি আছে, তাহলে খোঁজ না নিয়ে তায়াপুম করা তার জন্য জাইয হবে না। কেননা (প্রবল ধারণা-জনিত) প্রমাণের প্রেক্ষিতে সে পানিপ্রাপ্ত বল সাব্যস্ত হবে। তবে পানির অনুসন্ধানের ব্যাপার এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত (কেউ কেউ বলেন, অর্থাৎ তিনশ গজ) খোজ করবে। এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত যেতে হবে না, যাতে সে তার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ত হয়ে না পড়ে।

যদি তার সহতর সংগীর কাছে পানি থাকে, তাহলে তারাদুমের আগে তার কাছে পানি চাইবে। কেননা, সাধারণত পানি দিতে অসমতি থাকে না। যদি সে তাকে পানি না দেয় তাহলে অপরাগতা সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তায়াদুম করে নিবে।

যদি চাওয়ার আগেই তায়াস্থ্য করে নেয়, তাহলে ইয়াম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে তায়াস্থ্য তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা অন্যের মালিকানা থেকে চাওয়া জরুবী নয়।

ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহামদ (র.) বলেন, তায়ামুম তার জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা পানি সাধারণতঃ এমনিই দেওয়া হয়ে থাকে।

যদি ন্যাযা মূল্য ছাড়া দিতে অধীকার করে আর তার কাছে পানির মূল্য থেকে থাকে তাহলে তার জন্য তায়াত্মম যথেষ্ট হবে না। সক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। তবে অবাভাবিক উচ্চ মূল্য বহন করা তার জন্য জরুরী নয়। কেননা ক্ষতিগ্রস্ততা হুকুম রহিতকারী। আল্রাহ্ই অধিক জানেন।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ

## মোজার উপর মাস্হ

মোজার উপর মাস্থ করার বৈধতা 'সুন্নাহ' দারা প্রমাণিত। এ সংক্রান্ত হাদীছসমূহ প্রসিদ্ধ। এ এ কংক্রান্ত হাদীছসমূহ প্রসিদ্ধ। এমন কি বলা হয় যে, যে ব্যক্তি মাস্থ এর বৈধতা বিশ্বাস করার পর আযীমত-এর উপর আমলের উদ্দেশ্যে মাস্থ তরক করে, সে সাওয়াবের অধিকারী হবে।

উय् ও प्राक्षितकांत्री य कान शामाह्मत क्षना মোজात উপत মাস্হ कता काइँय। यिम পূर्नाश्य তাহারাতের অবস্থায় তা পরিধান করে থাকে এবং পরবর্তীতে शामाङ्श्यस्त হয়ে থাকে।

ইমাম কুদ্রী (র.) মোজার উপর মাস্হকে উযূ ওয়াজিবকারী হাদাছের সাথে বিশিষ্ট করেছেন, কেননা জানাবাতের ক্ষেত্রে মাস্হ বৈধ নয়, যা যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করবো।

সেই সাথে (মাস্হকে তিনি) পরবর্তী হাদাছ-এর সাথে (বিশিষ্ট করেছেন)। কেননা, শরীআতের দৃষ্টিতে মোজা হাদাছ রোধকারী। এখন যদি আমরা পূর্ববর্তী হাদাছ বলায় মাস্হ জাইয বলি, যেমন মুস্তাহাযা নারী মোজা পরলো তারপর সালাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। তদ্ধপ তায়ামুমকারী ব্যক্তি মোজা পরলো, তারপর পানি দেখতে পেলো তাহলে তো মাস্হ (বিদ্যমান হাদাছ) দূরকারী হবে।

যখন পূর্ণাংগ তাহারাত অবস্থায় মোজা পরবে। ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্য মোজা পরিধানের সময় (তাহারাতের) পূর্ণাংগতার শর্ত উদ্দেশ্য নয়, বরং (পরবর্তী) হাদাছের সময়ের জন্য।

এটা হলো আমাদের মাযহাব। সুতরাং কেউ যদি আগে দু'পা ধুয়ে মোজা পরে নেয় তারপর তাহারাত পূর্ণ করে তারপর হাদাছ্যস্ত হয় তাহলে সে মাস্হ করতে পারে।  $^8$ 

মোজার উপর মাস্হ প্রসংগে কয়েকটি বিষয় জানা জরুরী, যথা, মূল মাস্হ এর পরিচয়, ছিতীয়তঃ
মাস্হ-এর সময়সীমা, তৃতীয়তঃ মোজার পরিচয়, চতুর্পতঃ মাস্হ ভংগকারী বিষয়, পঞ্চমতঃ মাস্হ এর
সূরত।

২. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, দিবালোকের মতো পরিকার হওয়ার পরই আমি মোজার উপর মাস্হ করার কথা বলেছি। হাসান বসরী (র.) বলেন, সত্তরজন সাহাবী আমাকে মোজার উপর মাস্হ-এর পক্ষে হাদীছ তনিয়েছেন।

৩. শাফিই (র.)-এর মতে মোজা পরিধানের সময় তাহারাতের পূর্ণাংগতা জরুরী। সূতরাং কেউ যদি এক পা ধুয়ে মোজা পরে নেয় এরপর অন্য পা তুলে মৌজা পরে তাহলে এ মোজার উপর মাস্হ করা জাইয হবে না।

<sup>8.</sup> কেননা মোজা পরার সময় পূর্ণাঙ্গ তাহারাত না থাকলেও পরবর্তী হাদাছ-এর সময় তাহারাত পূর্ণাংগ ছিলো।

এ হকুমের কারণ এই যে, মোজা পায়ের ভিতরে হাদাছের অনুপ্রবেশ রোধ করে। সুতরাং রোধ করার সময় তাহারাতের পূর্ণাংগতা লক্ষণীয় হবে। কেননা, সে সময় যদি তাহারাত অসম্পূর্ণ থাকে, তবে মোজা হাদাছ রোধকারীর পরিবর্তে দূরকারী হবে।

মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাত মাস্হ করা জাইয। কেননা রাস্লুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন وَمُسْمَافِرُ । কেননা রাস্লুলাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন وَمُسْمَافِرُ وَلَيْنَافِي الْمُسْلَمِ الْمُسْلَمِ وَلَيْنَافِيهُا (مسلم) করবে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন ঃ সময়সীমার শুরু হবে হাদাছ-এর পর থেকে। কেননা, মোজা হাদাছের অনুপ্রবেশ রোধকারী, সূতরাং রোধ করার সময় থেকে সময় ধর্তব্য হবে।

মাস্হ করা হবে উভয় মোজার উপরাংশে আংগুল দ্বারা রেখা টানা রূপে (পায়ের) আংগুলের দিক থেকে শুরু করে পায়ের 'সাক' (শুব্ থেকে ইট্টি)-এর দিকে নিবে। কেননা মুগীরাহ (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নবী (সা.) তার উভয় মোজার উপর নিজের দুই হাত রেখে পায়ের আংগুল থেকে উপরের দিকে একবার মাস্হ করলেন। আমি এখবা যেন রাস্কুলাই (সা.)-এর মোজার উপর আংগুল রেখা রাস্কুলাই (সা.)-এর মোজার উপর আংগুল রাখা রাস্কুলাই (সা.)-এর মোজার উপর আংগুল রাখা রাম্কুলার স্বাম্কুলার স্বাম্কুলা

উপরাংশে মাস্হ করা ওয়াজিব। সুতরাং মোজার তলায়, গোড়ালীতে বা গোড়ায় মাস্হ করা জাইয় হবে না। কেননা মাস্হ (এর মাসআলা) কিয়াস বহির্ভৃত। <sup>ও</sup> সুতরাং শরীআত নির্দেশিত যাবতীয় বিষয়ের অনুসরণ করতে হবে।

আঙ্গুল থেকে মাস্হ শুরু করা মুস্তাহাব আসল শুকুম ধৌত করণের অনুসরণে (ক্ষেত্রে)।

মাসত্র ফর্য হল হাতের আংগুলের তিন আংগুল পরিমাণ। ইমাম কার্ম্বী (র.) বলেন, পায়ের আঙ্গুলের পরিমাণ। প্রথম মতটি অধিক বিতদ্ধ যেহেতু মাসত্র উপকরণ বিবেচনা বাঞ্জনীয়।

ঐ মোজায় মাস্হ করা জাইয হবে না, যাতে প্রচুষ হেঁড়া আছে এবং তা দিয়ে পায়ের তিন আংতদ পরিমাণ জায়গা দেখা যায়। যদি তার চেয়ে কম হয় তাহদে জাইয হবে।

৫. এ বর্ণনা বিরন, তবে সমার্থক একটি বর্ণনা রয়েছে মুসান্নাফে ইব্ন আবী শায়বাতে (তাধরীযে যায়লায়ী)।

৬. কেননা কিয়াসের দারী এই বে, মাসৃহ যা নাজাসাত দূর করতে পারে না, ধোয়ার স্থানবর্তী হতে পারে না, যা নাজাসাত দৃর করতে সকয়। এ জন্যই আলী (রা.) বলেছেন, দীন যদি মানবীয় মতামত নির্ভর হতো তাহলে মোজার উপরের চেয়ে তলায় মাসৃহ করাই উপ্তম হতো। কিছু আল্লার্বর রাসৃলকে আমি মোজার উপরেই মানৃহ করতে দেখেছি (আয়নী)।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সামান্য ছেঁড়া হলেও মাস্হ জাইয হবে না। কেননা প্রকাশিত অংশটি ধোয়া যখন ওয়াজিব হয়ে গোলো তখন অবশিষ্ট অংশও ধোয়া ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল এই যে, মোজা সাধারণতঃ সামান্য ছেঁড়া থেকে মুক্ত থাকে না। সূতরাং ধুলতে গেলে পরিধানকারিগণ কষ্টের সমুখীন হয়। বেশী ছেঁড়া থেকে সাধারণত মুক্ত থাকে, সূতরাং এর কারণে কষ্ট হবে না।

আর 'অধিক' এর পরিমাণ হলো পায়ের কনিষ্ঠ আংগুলগুলোর তিন আংগুল পরিমাণ। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা, পায়ের পাতার মধ্যে আংগুলই হলো আসল। আর তিন হলো অধিকাংশ। তাই তিনকে সমগ্রের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে। আর সতর্কতা অবলম্বনে কনিষ্ঠকে বিবেচনা করা হয়েছে। হাঁটার সময় যদি ছেঁড়াটা ফাঁক না হয়় তাহলে শুধু আংগুলের অগ্রভাগ ঢুকে যাওয়াটা ধর্তব্য নয়। প্রতিটি মোজায় আলাদাভাবে এই পরিমাণ হিসাব করা হবে। অর্থাৎ একটি মোজার সবকটি ফুটো একত্রে (হিসাব) করা হবে। কিন্তু উভয় মোজার ফুটোগুলো একত্র করা হবে না। কেননা, এক মোজার ফুটো অন্য মোজার ঘারা সফর করতে বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু বিক্ষিপ্রভাবে লেগে থাকা নাজাসাত এর বিষয়টি এর বিপরীত। কনেনা, সে তো সমগ্র নাজাসাত-ই বহনকারী। ছতর খুলে যাওয়ার বিষয়টি (বিক্ষিপ্রভাবে লেগে থাকা) নাজাসাতের নজীর হিসাবে গণ্য।

যার উপর গোসল ওয়াঞ্জিব হয়েছে, তার জন্য মাস্হ করা জাইয নয়। কেননা, সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল (র.) বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সফরের সময় আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যাতে আমরা জানাবাত ছাড়া পেশাব, পায়খানা ও ঘুম ইত্যাদি হাদাছের ক্ষেত্রে তিনদিন তিনরাত আমাদের মোজা না খুলি।

তাছাড়া জানাবাত সাধারণত বারংবার ঘটে না। সুতরাং মোজা খোলায় তেমন কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে হাদাছের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা বারংবার ঘটে।

**উয়ৃ ভংগ করে এমন প্রতিটি বিষয় মাস্হ ভংগ করে**। কেননা মাস্হ তো উযূরই অংশ বিশেষ।

মোজা খুলে ফেলাও মাস্হকে ভংগ করে। কেননা রোধকারী না থাকার কারণে পায়ের পাতায় হাদাছ অনুপ্রবেশ করবে। তদ্রপ একটি মোজা খুললেও (হাদাছ ভংগ হবে।) কেননা একই নির্দেশনায় মাস্হ ও ধোয়ার হুকুম একত্র করা অসম্ভব।

তদ্রপ সময় উত্তীর্ণ হওয়া (মাস্হ ভংগের কারণ)। (এ হকুম) পূর্ব বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী।

সময়সীমা यथन পূর্ণ হবে তখন উভয় মোজা খুদে ফেদবে এবং উভয় পা ধুয়ে

৭, অর্থাৎ উভয় মোজায় সামান্য সামান্য নাজাসাত লেগে থাকলে পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উভয় মোজায় নাজাসাত একত্র করা হবে।

৮. অর্থাৎ কাপড়ের বিভিন্ন স্থানে ফুটো থাকলে এবং তা দিয়ে সতর দেখা গেলে পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সতরের সব অংশের ফুটো একত্র করা হবে।

সালাত আদায় করতে পারবে। উযুর অবশিষ্ট কার্য দোহরানো জরুরী নয়। সময়ের আগে বুলে ফেলারও একই হকুম। কেননা, খোলার সময় পূর্ববর্তী হাদাছ পায়ের পাতায় অনুপ্রবেশ করে, যেন সে তা ধায়ইনি। মোজা খুলে যাওয়ার হকুম সাবাস্ত হবে পায়ের পাতা মোজার সাক পর্যন্ত (খাড়া অংশে) এসে গেলে। কেননা মাস্হের ক্ষেত্রে এ অংশটা ধর্তব্য নয়। পায়ের পাতার অধিকাংশ বের হয়ে গেলেও একই হকুম। এটাই বিশুদ্ধ মত।

মুকীম অবস্থায় যে ব্যক্তি মাস্হ ওক্ন করেছে, অতঃপর একদিন একরাত্র পূর্ণ ইওয়ার আনেই সফরে বের হয়ে যায়, সে তিনদিন তিন রাত্র মাস্হ করবে।

এ তৃকুম হানীছের শর্তহীন থাকার কারণে এটাই কার্যকর। তাছাড়া মাস্ত্র স্কুম হল সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সূতরাং তার ক্ষেত্রে শেষ সময় বিবেচ্য হবে।মুকীম অবস্থার সময়সীমা পূর্ব করার পরে সফর করার বিষয় এর বিপরীত। কেননা, (সময় সীমা পার হওয়া মাত্র) হাদাছ পায়ের পাতায় অনুপ্রশেশ করে যায়। আর মোজা হাদাছ দূরকারী নয়।

মুকীমের মুদ্দত (এক দিন এক রাত) পূর্ণ করার পর যদি কোন মুসাফির মুকীম হয় তাহলে মোজা খুলে ফেগবে। কেননা, সফর শেষ হওয়ার পর সফরের সুবিধামূলক হুকুম অব্যাহত থাকবে না।

আর যদি মুকীমের মুদ্ধত পূর্ণ না করে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করবে। কেননা, এ হল মুকীম অবস্থার মুদ্ধত। আর বর্তমানে সে মুকীম। মোজার উপর যে ব্যক্তি 'জারমুক' (আবরণী মোজা) পরে<sup>১০</sup> সে তার উপরই মাসহ করতে পারবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিনুমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বিকল্পের আরেক বিকল্প হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) আবরণী মোজা দু'টির উপর মাস্হ করেছেন। তাছাড়া ব্যবহারে ও উদ্দেশ্যে এ হল মোজারই আনুসান্ধিক বস্তু। সুতরাং এটা দু'পরত মোজার মতোই গণা।

আর মূলতঃ 'জারমূক' পায়ের বিকল্প, মোজার নয়। অবশ্য হাদাহুগন্ত হওয়ার পর জারমূক পরার হকুমটি এর বিপরীত। কেননা, হাদাহু মোজায় পৌছে গেছে। সূতরাং অন্য কিছুর দিকে তা স্থানাভরিত হবে না।

আর যদি জারমুক মোটা কাপড়ের হয়, তাহলে তার উপর মাস্হ জাইয হবে না। কেননা তা পায়ের স্থলবর্তী হওয়ার উপযুক্ত নয়।<sup>১১</sup> তবে আর্দ্রতা মোজা পর্যন্ত পৌছলে জাইয হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে 'জওরব' (চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর তৈরী মোজা)-এর উপর মাস্হ করা জাইয নয়,<sup>১২</sup> তবে যদি উপরে-নীচে বা ওধু নীচে চামড়া যুক্ত হয়, তবে **জাই**য

সুতরাং সফরের মধ্যে মোলার উপর মান্হ করলেও মুকীম অবস্থার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে অনুপ্রবিষ্ট হানাছ দুর হবে না।

১০. অর্থাৎ মোজা পরার পর আবরণী মোজা পরার পূর্বে যদি হাদাছ দেখা না দিয়ে থাকে।

কেননা আলাদা ভাবে তা পরে হাঁটা সম্ভব নয় ।

১২. হান্দ মোজার উপর মাসৃহ করার তিন সূরত। এক সূরতে সকলের মতেই মাসৃহ জাইয হবে। অর্থাৎ যথন তা মোটা হয়। এক সূরতে কারো মতেই জাইয নেই। অর্থাৎ যদি তা মোটাও না হয় এবং চামড়াযুক্তও না হয়। এক সূরতে মত পার্থক্য আছে, অর্থাৎ মোটা হয় কিন্তু চামড়াযুক্ত না হয়।

হবে। ইমাম আবৃ ইউসুষ্ক ও মুহাশ্বদ (র.) বলেন, বদি 'জওরব' এমন পুরো হয় যে, অপর দিক প্রকাশ না পার, তাহলে এতে মাস্হ জাইষ হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তার 'জওরবের' উপর মাস্হ করেছেন।

ভাছাড়া এটা যখন মোটা হয় তখন তা পরে হাঁটা যায়। পুরো হওয়ার পরিমাণ এই হে, কিছু দারা না বাঁধা সম্বেও তা পায়ের গোছার সাথে আটকে থাকে। এমতাবস্থায় তা মোজর সদৃশ

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এটি মোজার সম-মানের নয় কেননা তা পরে অব্যাহতভাবে চলা সম্ভব নয়, যদি না তা চামড়াযুক্ত হয়। অনুরূপ জিওরব ই হলো হানীছের প্রয়োগ ক্ষেত্র। তাঁর নিকট থেকে আর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর এর উপরই ফতওয়া দেয়া হয়

পার্গড়ী, টুপি, রোরকা ও হাত মোজার উপর মাস্হ জাইষ নর। কেননা এওলো বলে নিতে তেমন কোন অসুবিধা হয় না। আর অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যেই অবকাশ নেওম হয়েছে।

জ্বমের পট্টির উপর মাস্হ করা জাইষ। ষদিও তা উষ্ ছাড়া অবস্থায় বাঁধা হয়ে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরপ করেছেন এবং আলী (রা.)-কেও তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া এ ক্ষেত্রের অসুবিধা মোজা খোলার অসুবিধার চেয়ে বেশী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মাস্হ এর বৈধতা অধিক যুক্তিযুক্ত।

আর পট্টির অধিকাংশ স্থান মাস্হ করাই যথেষ্ট। ইমাম হাসান (ইব্ন যিয়াদ) তা উল্লেখ করেছেন। এটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা এর নির্দিষ্ট সময় শরীআতের মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি।

যদি জখমের পটি নিরাময় ছাড়াই খুলে পড়ে যায়, তাহলে মাস্হ বাঙিল হবে না। কেননা, ওষর অব্যাহত আছে, আর যতক্ষণ ওষর অব্যাহত আছে, ততক্ষণ তার উপর মাস্হ করা তার নীচের অংশ ধোয়ারই সমতুল্য।

আর যদি নিরামর হওয়ার পর পট্টি পড়ে ষায়, তাহলে মাস্হ বাভিল হয়ে যাবে।
কেননা ওয়র দূর হয়ে গেছে। যদিও তখন সে সালাতে থেকে থাকে, তাহলে সে সালাত
নতুনভাবে আদার করবে। কেননা বিকল্প দারা উদ্দেশ্য অর্জনের পূর্বেই সে আসল কর্মের
ক্ষমতা লাভ করেছে।

## চতুর্থ অনুচ্ছেদ

### হায়য ও ইসতিহাযা

হায়যের সর্বনিম্ন মুদ্ধত হলো তিনদিন তিনরাত। এর চেয়ে কম হলে সেটা হবে ইসতিহাযা। কেননা রাসুলুন্নাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

أَقَالُ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلْلَقُةُ أَيَّامِ وَلَيَالِيْهَا وَأَكْثُرُهُ عَشَرَةً أَيَّامِ - कुमाती ও विवारिणा नातीत शरार्यत সर्वनिम्न भूमण श्रंशा जिनमिन जे जिनताण जेवर जात সर्ताक (सम्राम ननमिन।

এ হাদীছ একদিন একরাত্র মেয়াদ নির্ধারণের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার মেয়াদ দুইদিন এবং তৃতীয় দিলের অধিকাংশ। এ হল অধিকাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করার ভিত্তি অনুযায়ী।

আমাদের দলীল এই যে এটা শরীআত নির্ধারিত সময়সীমা হ্রাস করার শামিল। তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো দশদিন। এর অতিরিক্ত হবে ইসতিহাযা।

এর দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। আর এ হাদীছ পনের দিন মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ। পূর্ববর্তী মেয়াদের অতিরিক্ত বা এর কম রক্ত দ্রাব হচ্ছে ইসতিহাযা। কেননা শরীআতের নির্ধারিত মেয়াদ অন্য কিছুকে তার সাথে যুক্ত করতে বাধা দেয়।

স্ক্র-ডত্রতা দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঋতুগ্রন্ত নারী লাল হলদে বা ঘোলা রংয়ের যে কোন প্রাব দেখতে পাবে, তা হায়য়।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.) বলেন, খোলা বর্ণের প্রাব হামম বলে গণ্য হবে না রক্ত প্রবাহের পর না হলে। কেননা, উক্ত রক্ত জরায় থেকে নির্গত হলে অবশ্যই যোলা মাব সক্ত রক্তের পরে বের হতো। ইমাম আৰু ইউসুফ ও মুহামদ (র.)-এর দলীল হলো 'আইশা (রা.) সম্পর্কে এই বর্ণনা যে, তিনি স্বন্ধ-শুভ্রতা ব্যতীত সব কিছুকে হায়্ম বলে গণ্য করেছেন। আর এ ধরনের বিষয় রাসূলুক্লাহ (সা.) থেকে প্রবণ ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আর (আবু ইউসুফ (রা.)-এর দলীলের জবাব এই যে) জরায়ুর মুখ যেহেতু নিয়মুখী, সেহেতু বোলা রক্তটাই আপে বের হয়, কলনের নীচ দিক দিয়ে ফুটো করলে যেমন (নীচের গাদ আগে বের হয়)।

নবুজ বংয়ের মাব সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত এই যে, গ্রী লোকটি ঋতুমতী হলে তা হায়য বলে গণ্য হবে আর রঙের পরিবর্তন বাদ্যের দোষের কারণে হয়েছে বলে ধরা হবে। আর যদি অধিক

১. ঝতুস্রাব ও ঝতুদোষ।

বয়ন্ধা হয় বে, সৰুদ্ধ রং ছাড়া কিছু দেৰে না, তাহলে তা উৎসের লেহ বলে ধরা হবে স্থান্তরং ভা হায়ৰ বলে পণ্য হবে না।

হারৰ হারবপ্রত্তর বিশ্বা থেকে সালাভ রহিত করে দের এবং সিরাম শালন ভার উপর হারাম করে দের। কলে সাওমের কাষা করবে এবং সালাভের কাষা করবে না কেননা, 'আইশা (রা.) বলেছেন, রাস্লুলাহ্ (সা.)-এর যামানার আমানের কেট ব্যুক্ত হারে থেকে পবিত্র হতো তথ্ন সে সাওমের কাষা করতে কিন্তু সালাভের কাষা করত ন

স্থার এ কারণে যে, দিওপ ইওয়ার কারণে সালাতের কাষা করা কট্টসাধ্য হয়ে পড়ে পক্ষান্তরে সিয়ামের কাষা করা তেমন কটসাধ্য নয়।

खाद अष्ट्रपठी प्रमिक्षित थायन क्याय ना। खून्दी राजिद अववे क्ट्रप क्रिक्ट अववे क्ट्रप क्रिक्ट वाम्नुलूलाव् (সা.) यालाइन : فَانِتُى لا أَحِلُ الْمُسْجِدُ لِحَالِيْضِ وَلاجِنْبُ - राष्ट्रकाल अववं खाप्ति वाचि ना।

তথু পার হওয়া ও অতিক্রম করার জন্য প্রবেশের বৈধতা দ্যুদের ব্যাপারে এ হালীছের ব্যাপক ভাষ্য ইমাম শাক্ষিম (রা.)-এর বিপক্ষে দলীল

**আর সে বায়তুল্রাহ্র তাওরাক করবে না**। কেননা ভাওয়াফ মসন্ধিনের অভান্তরে হয়ে পাকে।

আর ভার স্বামী ভার সাথে সহবাস করতে পারবে। কেননা অলুহে তা অলা বংলছেনঃ 
ত্রিক্তি করি ভারা পরিছার-পরিছেন্ন না হওয়া পর্বন্ত ভোষরা স্থী সঙ্গম করবে না।

হারব, জানাবাত ও নিফাসগ্রন্থদের জন্য কুরআন পাঠ বৈধ নর। কেনল, নবী (স.) বলেছেন : مَثَوَّرًا الْمَاسُضُ وَالْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُران ﴿ ﴿ حَاسُضُ وَالْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرانِ ﴿ حَاسُضُ وَالْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرانِ ﴿ حَاسَمُ وَالْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرانِ ﴿ حَاسَمُ وَالْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرانِ ﴿ حَاسَمُ وَالْجُنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرانِ ﴿ وَالْجَاسِةِ وَاللَّهُ الْحَالَ مِنَا الْقُرانِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

আর এ হাদীছের ব্যাপক ভাষ্য এক আয়াতের কম পরিমাণকেও শামিল করে। সূতরং উক্ত পরিমাণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম ভাহাবীর বিপক্ষে দলীল

এদের জন্য দিলাফ ছাড়া কুরআন স্পর্ল করার অনুষতি নেই। আর যে খুদ্রার কুরঅনের কোন সূরা লিখিত রয়েছে, খুতি ছাড়া তা স্পর্ল করা বৈধ নয়। তেমনি বার উব্ নেই, তার জনা দিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্ল করা বৈধ নয়। কেননা, রাস্লুলুরার্ (সা.) বলেছেল : القرار الأ مَا المَّرِانَ اللهُ ال

আর এ ক্ষেত্রে গিলাফ ভা-ই, বা কুরআন থেকে আলাদা থাকে। তা নর, কুরআনের সাথে জড়িত থাকে। বেমন, বাঁধাই কৃত চাসড়া। এ-ই বিজ্ঞ মত। অন্তিন ছারা ক্রেআন শরীফ শর্শার্ক করা<sup>ই</sup> মাকরহ। এ-ই সহীহ। কেননা, আন্তিন তো ব্যক্তির সাথে সম্পৃত। শরীআত সম্পর্কিত (হাদীছ ও কিকাহ) গ্রন্থানির বিধান এর বিপরীত। তা সংশ্রিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আন্তিন ছারা শর্শার্ক করার অনুমতি রয়েছে। এর কারণ, এতে প্রয়োজন রয়েছে। আর (উব্ না ধাকা সংস্কৃত নাবালকের) হাতে ক্রেআন তুলে দেওয়ায় কোন দোব নেই। কেননা, তাদের কোনার নিবেধাজ্ঞা আরোপ করলে হিক্বের ক্র্আন আর পবিত্রতার নির্দেশ তাদের জন্য কর্টকর। এটাই সহীহ মত।

হারবের রক্তপ্রাব যদি দশ দিনের কম সমত্তে বন্ধ হৈরে যার, তাহলে গোসল করা পর্বন্ধ তার সাথে সহবাস করা জাইব নর। কেননা, রক্ত কবনো নামে কবনো থামে, সূত্রাং থামার নিকটির অ্যাধিকারের জন্য গোসল করা জরুরী।

আর হদি সে গোসল না করে আর তার উপর সালাতের সর্বনিম্ন সময় অতিবাহিত হয়, -এ পরিমাণ হে, সে গোসল করে তাহরীমা বাঁধতে সক্ষম হতো, তাহলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। কেননা, উক্ত সালাতের ঋণ তার ফিয়ায় আরোপিত হয়ে গেছে। বিধান অনুযায়ী সে পবিত্র বলে সাবান্ত:

যদি তিন দিনের উপরে কিন্তু পূর্ব অভ্যাসের কম সমরে রক্তসাব বন্ধ হয়, তাহলে অভ্যন্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বামী তার সাথে সঙ্গম করবে না, যদিও সে পোসল করে থাকে। কেননা, অভ্যন্ত সমরের ভিতরে পুন: স্রাব হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সূতরাং পরিহার করার মধ্যেই সতর্কতা।

আর যদি দশদিন পূর্ণ হয়ে রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে গোসলের পূর্বেই তার সাথে সহবাস জাইব। কেননা, হার্য্য দশদিনের অতিরিক্ত হতে পারে না। তবে গোসলের পূর্বে সহবাস পসন্দর্নীয় নয়। <sup>©</sup> কেননা তাশদীদযুক্ত কিরাতের প্রেক্ষিতে এ অবস্থাও নিষেধের আওতাভুক্ত হার্যের মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রক্ত্যাবের মাঝে যদি পবিত্রতা দেখা দেয় তাহলে তা অবাহত রক্ত্যাব বলে গণ্য।

হিল্যা গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রিওরারাতসমূহের মধ্যে এটি জন্তম

এর করেণ এই যে, সর্বসন্ধত মত অনুযায়ী হার্যের পূর্ণ মেয়াদব্যাপী রক্তপ্রাব অব্যাহত বাক: শর্ত নয়। সূত্রাং মেয়াদের তরু ও শেষটাই বিবেচা; যেমন, যাকাতের মাসআলার নিসাবের চুকুম।<sup>8</sup>

ইমাম আৰু ইউসুক্ত সূত্ৰে ইমাম আৰু হানীকা (র ) হতে বর্ণিত অন্য এক রিওরারাত মতে যদি পদের দিনের কম হয়, তাহলে তা (উভয় স্থাবকে) বিচ্ছিন্নকারী হবে না। বরং পূর্ণ মেরাদ

वर्षण शामक व्यवहार कठिवक कडाः

ত مثني يطهرو ত অৰু যতকৰ না বুৰ উভয় কলে পৰিয়তা অৰ্জিত হয়। সূত্রাং দশদিন পূর্ণ হওৱার পর বুব উভয় কলে পৰিয়তা শোসন করার পরই অর্জিত হবে।

<sup>8.</sup> वर्षात वहरत्व वकर्ण ७ (नाव निमायव पूर्वका मूर्व । प्रश्रावकी मप्रद निमायव पूर्वका मुक्त नव ।

অব্যাহত স্রাব বলে গণ্য হবে। কেননা, এটা তুহুরে ফাসিদ। সুতরাং তা স্রাবের স্থলবর্তী হবে। এ মতামত গ্রহণ আমলের জন্য অধিকতর সহজ। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি আবৃ হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ মত। এ মাসআলার পূর্ণ বিবরণ হায়য় অধ্যায়ে জানা যাবে।

## তুহুর -এর সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন।

ইবরাহীম নাখঈ থেকে এরপই বর্ণিত। আর এ বিষয়ে শারে' (আ.)-এর নিকট থেকে অবহিত করণ ব্যতীত জানা সম্ভব নয়।<sup>৫</sup>

আর তার সর্বোচ্চ মুদ্দতের সীমা নেই। কেননা, তা এক বছর দু'বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। সূতরাং তা কোন মেয়াদের দারা নির্ণয় করা যাবে না। তবে যে মহিলার স্রাব অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে তার জন্য মেয়াদ ধার্য করা হয়। তা সম্প্রকিত বিধি-বিধান। কিতাবুল হায়যে জানা যাবে।

ইসতিহাযার রক্ত স্রাবে স্কুম নাক থেকে রক্তক্ষরণের অনুরপ। যা সিয়াম, সালাত ও সহবাস কোনটিকেই বাধা দেয় না। কেননা, রাস্লুল্লাহ্ (সা.) (ইসতিহাযাপ্রস্তকে) বলেছেন ঃ تَوْضَانِي وَصَالِّي وَانُ قَطَر الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ – চাটাইয়ে রক্তের ফোঁটা পড়তে থাকলেও তুমি উযু করবে ও সালাত আদায় করবে।

সালাতের হুকুম যখন জানা গেল, তখন ইজমাই ফয়সালার ফলশ্রুতিতে সিয়াম ও সহবাসের হুকুমও সাব্যস্ত হয়ে যায়।

র্বন্ধস্রাব যদি দশদিনের বেশী হয়, আর যদি তার দশদিনের কম প্রচলিত অভ্যাস জানা থেকে থাকে তাহলে তার হায়যকে অভ্যস্ত দিনগুলোতেই সীমিত রাখা হবে। আর অভ্যাসের অতিরিক্ত যা তা ইসতিহাযা হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

(ابو داود) – মুসতাহাযা নারী তার المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّالُوةَ ايِّامَ اَقَدَائِهَا (ابو داود) – হায়যের নির্দিষ্ট দিনগুলাতে সালাত বর্জন করবে। তা ছাড়া অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলো দশের অতিরিক্ত দিনগুলোর সাথে সামজ্ঞস্যপূর্ণ। সুতরাং তার সাথেই তা যুক্ত হবে।

আর যদি বালেগ হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ কোন মেয়ের রক্ত প্রাব আরম্ভ হওয়ার পর সে মুসতাহাযা হয়ে যায় (অথার্ছ দশদিন থেকে বেশী প্রাব দেখা যায়) তবে প্রতি মাসের দশদিন তার হায়য় গণ্য হবে, অবশিষ্ট দিনগুলো হবে ইতিহায়া। কেননা, তার প্রারম্ভের রক্তপ্রাবকে আমরা হায়য় হিসাবে জেনেছি, সুতরাং সন্দেহের কারণে (পরবর্তী দিনগুলো) হায়য় থেকে বহির্ভৃত হবে না। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

পুতরাং ধরে নেয় হবে য়ে, তিনি কোন সাহাবী থেকে ভনেছেন, আর সাহাবী রাস্লুল্লাহ্ (সা.) থেকে
শুনেছেন।

৬. অর্থাৎ তখন তৃহুরের সর্বোচ্চ সমরসীমা নির্ধারণ করে দেরা হবে। তবে মেরাদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে।

#### পরিচ্ছেদ ঃ মুসতাহাযা

মুসতাহাযা নারী, অব্যাহত মূত্রকরণ ও সার্বক্ষণিক নাক থেকে রক্তকরণের রোগী এবং

এমন কতহান্ত ব্যক্তি, যার কতহান থেকে নিঃসরণ থামে না। এরা সকলে প্রত্যেক সালাতের

বয়াক্তের জন্য আলাদা উযু করবে। তারপর সে ওয়াক্তের ভিতরে ঐ উযু ঘারা যত ইচ্ছা ফর্য ও

নফল পডবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মুসভাহাথা নারী প্রত্যেক ফর্য সালাতের জন্য উথু করবে। কেননা, রাসূলুরাহ (সা.) বলেছেন, المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَّضَاً لِكُلُّ مَلَاوِم সালাতের জন্য উথু করবে।

তাছাড়া তার তাহারাতের গ্রহণ যোগ্যতা হঙ্গে ফরয আদায়ের প্রয়োজনে। সূতরাং ফরয থেকে ফরিগ হওয়ার পর তা বহাল থাকবে না।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) বলেছেন ঃ

- मूসতाश्या नाती প্রত্যেক সালাতের ওয়ান্ডের – المُسْتَحَاضَةَ تَتَوَّضَاً لِوَقْت كُلُ مَـلَوْقٍ अन्। উपु कतरत í

শাফিঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীছের উদ্দেশ্যও এটাই। কেননা, עז অব্যয়কে ওয়াজের অর্থেও ব্যবহার করা হয়। বলা হয় المَثْلُقِ الْمُثَانِّقِ অর্ধাৎ আমি তোমার কাছে আসবো যুহরের সালাতের সময়। তাছাড়া সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে ওয়াজকে আদায় এর হুলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং তার উপরই বিধান আবর্তিত হবে।

যখন গুয়াক্ত শেষ হবে, তখন তাদের উয়্ বাতিল হয়ে যাবে। এবং অন্য সালাতের জন্য নতুন উয়্ করবে। এ হলো আমাদের তিন ইমামের মাযহাব। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, সময় প্রবেশ করার পর নতুন উয়্ করবে।

সুতরাং স্থেদিয়ের সময় যদি তারা উব্ করে তাহলে যুহরের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত এ উব্ তাদের জন্য যথেষ্ঠ হবে। এ ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.)-এর মত। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ ও যুফার (র.) বলেন, যুহরের সময় প্রবেশ করা পর্যন্ত তাদের জন্য উয়্ কার্যকর হবে।

আলোচা মানআলার খোলাসা এই যে, ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.) -এর মতে পূর্ববর্তী হাদাছ হারা মাযুরের তাহারাত ভেংগে যায় ওয়াক্ত শেষ স্থতয়ার কারণে। আর ইমাম পুরুর (র.)-এর মতে ওয়াক্ত তরু হওয়ার কারণে। আর ইমাম আবৃ ইউসুফের মতে দুটোর যে কোন একটির কারণে।

এ মতপার্থকের ফলাফল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তথু প্রকাশ পাবে, যে মধ্যহের পূর্বে উয্ করেছে, যেমন আমরা আগে উল্লেখ করেছি, কিংবা সূযোদয়ের পূর্বে উযু করেছে।

৭. অর্থাৎ মুক্তাহাযা নারী ও অন্যান্য মা যুরদের উথুকে অনুমোদন করা হয়েছে মুলতঃ ঐ ওয়াক্তের ফরখ নামার আদায় করার জনা। তবে ওয়াকে আদায়ের স্থলবর্তী করে ওয়াক্তের জনাই উথুর অনুমোদন দেয়া হয়েছে, ঘাতে মা যুর বাজি একই ওয়াজে একই উন্তৃতে পিছনের কাষা নামার্যও পড়তে পারে। সূতরাং য়তক্ষণ ওয়াজ বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ হকুম বিদ্যমান থাকবে।

ইমাম যুকার (র.)-এর দলীল এই যে, বিপরীত অবস্থা সত্ত্বেও তাহারাতের গ্রহণযোগ্যতা হচ্ছে সালাত আদায়ের প্রয়োজনে, আর ওয়াকতের আগে সে প্রয়োজন নেই। সুতরং ওয়াকতের আগের তাহারাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, প্রয়োজন ওয়াকতের সাথে সীমিত। সুতরং ওয়াকতের পূর্বে ও পরে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.)-এর দলীল হলো; ওয়াকতের আগে তাহারাত সর্জন কর জব্দরী, যাতে সময় হওয়া মাত্র সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়। আর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন শেষ হওয়ার প্রমাণ। সুতরাং ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর পূর্ববর্তী হাদাছের ক্রিয়া প্রকাশ পাবে।

এখানে ওয়াক্ত দ্বারা ফর্য সালাতের ওয়াক্ত উদ্দেশ্য। সুতরাং মা'যূর ব্যক্তি যদি ঈদের সালাতের জন্য উযু করে থাকে তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত উযু দ্বারা সে যুহরের সালাত আদায় করতে পারবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা, ঈদের সালাত চাশতের সালাতের ন্যায়।

আর কেউ যদি একবার যুহরের ওয়াকতে যুহরের সালাতের জন্য উয়্ করে আর যুহরের সময় থাকতে আরেকবার আসরের সালাতের জন্য উয়্ করে, তাহলে ইমামদ্যের মতে সে উয়্ দারা সে আসরের সালাত আদায় করতে পারবে না। কেননা, ফর্য সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কারণে তার উয়ু ভেংগে গিয়েছে।

মুসতাহাযা হচ্ছে ঐ দ্বীলোক যার উপর দিয়ে সালাতের পূর্ণ ওয়াক্ত হাদাছ আক্রান্ত অবস্থা ছাড়া অতিক্রান্ত হয় না। মুসতাহাযার সমগোত্রীয় অন্যান্য মা'যূরদেরও একই হুকুম অর্থাৎ যাদের আলোচনা পূর্বে আমরা করেছি। আর বিরামহীন দান্ত ও বাতকর্মের রোগীরও ঐ হুকুম। কেননা, এ সকল ওয়ের দ্বারা প্রয়োজন সাব্যস্ত হয় আর প্রয়োজনই সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

## পরিছেদ ঃ নিফাস সম্বন্ধে

নিফাস হচ্ছে প্রসব পরবর্তী সময়ে নির্গত রক্তস্রাব। কেননা, শব্দটি হয় تنفس الرحم بالدم (জরায়ু রক্ত ত্যাগ করেছে) থেকে কিংবা خروج النفس (সন্তান বের হওয়া) থেকে নিম্পন্ন হয়েছে; অথবা (نفس)-এর অর্থ রক্ত।

গর্ভবতী প্রসব-পূর্ব সময়ে কিংবা প্রসবকাশে সম্ভান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে যে রক্ত দেখতে পায়, তা ইসতিহাযা, যদিও তা দীর্ঘ সময় প্রবাহিত হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) নিফাসের উপর কিয়াসের করে এটাকে হায়ষ বলেন। কেননা- উত্য় রক্তই জরায়ু থেকে নির্গত হয়।

আর আমাদের দলীল হল, প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভসঞ্চার দারা জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যার : আর নিকাস হয়ে থাকে সন্তান নির্গমনের মাধ্যমে জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়ার পরে । এজন্যই ইয়াম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণনা মতে সন্তান আংশিক বের হয়ে আসার পর নির্গত রক্ত নিফাস রূপে গণ্য । কেননা জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে তা রক্ত ত্যাপ করে ।

গর্ভপাতিত পিও যা আংশিক আকৃতি শাই হয়েছে, তা সন্তান রূপে গণ্য। সূতরাং এর মাধ্যমে ব্রী লোকটি নিফাসগ্রন্ত গণ্য হবে এবং দাসী উন্মু ওয়ালাদ(মনিব সন্তানের মাতা) সাব্যন্ত হবে। তদ্রুপ এ ভূমিষ্ঠ হওয়াঁ দারা ইন্দতের সমান্তি হবে।

নিফাসের সর্বনিম্ন সময়ের কোন সীমা নেই। কেননা, ভূমিষ্ঠ সন্তানের অহাবর্তিতা স্রাব জরায়ু থেকে নির্গত হওয়ার প্রমাণ। সূতরাং সময়ের দীর্ঘতাকে প্রমাণ হিসাবে নির্ধারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। হায়যের বিষয় এর ব্যাতিক্রম।

নিকানের সর্বোক মুন্দত হলো চপ্রিশ দিন এবং এর অতিরিক্ত হলে ইসতিহাযা। কেননা, উন্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নবী করীম (সা.) নিফাসম্রত নারীদের জন্য চল্লিশ দিন সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ষাটদিন ধার্য করার ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল।

রক্তপ্রার যদি চল্লিশ দিন ছাড়িয়ে যায় আর স্ত্রী লোকটি ইতোপূর্বে সন্তান প্রসৰ করে থাকে এবং নিফাসের ব্যাপারে তার নির্ধান্তিত অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে নিফাসকে তার অভ্যন্ত সংখ্যক দিনগুলোতে প্রত্যাবৃত্ত করা হবে। এর কারণ আমরা হাম্মধ্রপ্রসংগে বর্ণনা করেছি।

আর যদি তার পূর্ব অভ্যাস না থেকে থাকে তাহলে তার এই প্রথম নিকাসকে ধরা হবে চক্রিশ দিন। কেননা, উক্ত সময়কে নিফাস সাব্যস্ত করা সম্ভব।

बाउ यिन এकरे गर्छ मुरे সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম बानू হানীका (त्र.) ও ইমাম बानू ইউসুক (त्र.)-এর মতে তার নিকাস গণ্য হবে প্রথম সন্তান ভূমিন্ন হওয়ার পর থেকে ! এমন কি দুই সন্তানের মাঝে চক্রিশ দিনের ব্যবধান থাকলেও। ইমাম মুহাম্ম (त्र.) বলেন, শেষ সন্তানটির পর থেকে।

এটি ইমাম যুফার (র.)-এরও মত। কেননা প্রথম প্রসবের পর তো সে গর্ভবতী রব্নে গেছে। মৃতরাং সে নিফাসগ্রন্ত বলে গণ্য হবে না। যেমন গর্ভবর্তী হায়ফ্রন্ত হয় না। এ জন্যই ইন্ধনায়ী মতে শেব প্রদব ঘারাই তার ইন্দত শেষ হবে।

বড় ইমামঘয়ের দলীল হল, আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, গর্ভবতী ঋতুগ্রন্ত হয় না জরায়ুর মুখ বন্ধ থাকার কারণে। আর সেটা তো প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই উত্মুক্ত হয়ে গেছে এবং রক্তক্ষরণ তরু করেছে, সুতরাং তা নিফাস রূপেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইদ্ধতের সম্পর্ক হলো তার সাথে সম্পর্কিত গর্ডের সাথে। সুতরাং গর্ভ শব্দটি সমগ্রকেই অন্তর্ভুক্ত করবে।

৮. অর্থাৎ হায়যের ক্ষেত্রে সময়ের প্রলম্বনকে পতি করা হ্যেছিলো, যাতে বোঝা যায় যে, এটা জরান্থ থেকে নির্গত। ক্ষেত্রনা, এ ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রমাণ বিদ্যায়ন ছিলো না।

৯. কেননা, আয়াতে ইংগাদ হয়েছে : مَال مَنْ يَمْنَكُنَ حَمْلُهُنْ اللهِ এবানে الله من গর্তকে গর্জবাদের দিকে সংবাংন করা হয়েছে। আর حمل বা গর্জ বলা হয় জরাছুতে বিদ্যায়ান সমগ্র জ্রণকে। সুতরাং ঐ সমগ্রের প্রসব ছাড়া ইন্দত শেব হবে না।

www.eelm.weebly.com

## পঞ্চম অনুচ্ছেদ

# বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পবিত্ৰতা অৰ্জন

সুসন্নীর শরীর, তার কাপড় এবং সালাত আদারের স্থান নাজাসাত খেকে পবিত্র করা ওরাজিব। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَثِيَابِكَ فَـطُهِرْ - তোমার ব্য়ালি পবিত্র করো।

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

প্রথমে তা চেঁছে নাও। তারপর حُتِيه ثُمُّ اَقْرُصيه ثُمُّ اغْسليه بالْمَاء وَلاَيَضُرُّك اَثْرُهُ مِيه ثُمُّ اغْسليه بالْمَاء وَلاَيَضُرُّك اَثْرُهُ مِيه مُعَ الْعُسلية بالْمَاء وَلاَيَضُرُّك اَثْرُهُ مِيهُ مِي

কাপড়ের ক্ষেত্রে যখন পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব, তখন শরীর ও স্থানের ক্ষেত্রেও তা ওয়াজিব হবে। কেননা সালাতের অবস্থায় সবগুলো ব্যবহারে আসছে।

नाक्कामां एथरक भविञ्चला व्यक्त कारेय रूटर भानि बात्रा, अपन मक्न लवन भनार्थ बात्रा, यात्र प्रथा नाक्कामां कृत्र कत्रा महत्व। यापन मित्रका भागांव क्रम रेलािन, या निर्द्धारम निरुद्ध भएए।

এটি ইমাম আবৃ হানীকা ও ইমাম আবৃ ইউসুকের মত। আর ইমাম মুহাম্বদ, যুকার ও শাক্তিঈ (র.) বলেন, পানি ছাড়া জাইয হবে না। কেননা প্রথম স্পর্শেই তা নাপাক হয়ে যায়। আর নাপাক জিনিসে পবিত্রতা অর্জন হয় না; তবে পানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবশতঃ এই কিয়াস পরিহার করা হয়েছে।

বড় ইমামন্বরের দলীল এই বে, তরল পদার্থ বিদ্রণকারী। আর বিদ্রণ ও পরিষ্করণের কারনেই তাহারাত অর্জিত হয়। আর মিশ্রিত হওরার কারণে নাপাকীর <del>চ্কু</del>ম আসে। সূতরাং নাজাসাতের অংশগুলো যখন কোষ হয়ে যাবে তখন তা পবিত্র থেকে যাবে।

কৃদ্রীর বন্ধব্যে কাপড় ও শরীরের মাঝে কোন পার্থক্য করা হর নি। তা ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মত এবং ইমাম আবৃ ইউসুক (র.) থেকে বর্ণিত দুটি রিওরারাতের একটি। আর ইমাম আবৃ ইউসুফের রিওরারাত মতে উভরের মাঝে তিনি পার্থক্য করেছেন। অর্থাংশ শরীরের ক্ষেত্রে পানি ছাড়া জাইব বলেননি।

ষোজাতে যদি স্থূলশরীর বিশিষ্ট কোন নাজাসাত লাগে, বেমন গোৰর, পারখানা, বক্ত ও বীর্য আর তা ডকিয়ে বায় এরপর তা যাটি ছারা ঘবে নেয়। তাহলে জাইব হবে।

আল-হিদারা (১ম ৰঙ)--- ৭

এটা সৃষ্ণ কিয়াস। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জাইয হবে না। এ-ই হলো সাধারণ কিয়াসের চাহিদা। তবে বিশেষভাবে তক্র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কেননা মোজাতে যা প্রবেশ করে, তাকে তো গুৰুতা ও ঘসা দারা দূর করতে পারে না। তক্র এর ব্যতিক্রম। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

বড় ইমামদ্বয়ের দলীল হলো রাস্পুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

َ عَانَ كَانَ بِهَا اَدَىُ فَلِيمُ سَخَهُمَا بِالْأَرْضِ فَانُ اُلْأَرْضَ لَهَا طَهُرَةٍ विमित्त माजाहरत कान नाशांक थारक ठा रहंन छॅछत्र मिर्क माणि द्वाता मूर्व्ह रकनर्ति । रकनर्ना माणि साखाहरत्नत क्षमा পविक्रकाती ।

তাছাড়া চামড়া শক্ত হওয়ার দরুন তাতে নাজাসাতের খুব সামান্য অংশই ঢুকতে পারে। পরে স্থুল নাজাসাত যখন শুকিয়ে যায়, তখন সেই অর্দ্রতাও শুষে নেয়। সূতরাং যখন স্থুল নাজাসাত দূর হবে। তখন তার সাথে যুক্ত সে অর্দ্রতাও দূর হয়ে যাবে।

জিজা নাজাসাতের ক্ষেত্রে ধোয়া ছাড়া জাইয হবে না। কেননা মাটি দিয়ে নাজাসাত প্রসারিত করবে, তা পাক করবে না।

আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি তা মাটি দিয়ে এমনভাবে মুছে যে, নাজাসাতের চিহ্নাই অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। কারণ, এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে আর উল্লিখিত হাদীছে শর্ত আরোপ করা হয়নি। আর এ মতের উপর আমাদের ফকীহুগণের ফ\_তথয়া রয়েছে।

আর যদি মোজায় পেশাব লাগে এবং তকিয়ে যায় তাহলে তা ধোয়া হাড়া জাইয হবে না। তদুপ ঐ সমন্ত নাজাসাত, যার স্থূলতা নেই— যেমন, মদ। কেননা, নাজাসাতের অংশ মোজাতে শোষিত হয়ে যায়। আর তা চুষে তুলে আনার মত কোন চোষণকারী নেই। কারো কারো মতে তার সাথে লেগে থাকা ধূলা তার স্থূলতা হিসাবে গণ্য।

কাপড় তকিয়ে গেলেও ধোয়া ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কেননা, কাপড় ফাঁক ফাঁক ২ওয়ার কারণে তাতে নাজাসাতের অংশ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করে। সুতরাং ধোয়া ছাড়া তা বের হবে না।

তক্র নাপাক; আর্দ্র অবস্থায় তা ধোয়া ওয়াজিব। যদি কাপড়ে তকিয়ে যায় তাহলে রগড়িয়ে কেললেও যথেষ্ট হবে। কেননা, রাস্লুরাহ্ (সা.) 'আইশা (রা.)-কে বলেছেন : المُعْمَدِ اللهُ كَانَ رَطْبًا وَالْمُرْكِبُ الْخُ كَانَ يَاسِمُا - صَلَّقَ مَلْكِ الْخُرْكِ الْخُرَادِ اللهُ كَانَ رَطْبًا وَالْمُرْكِبُ الْخُرَادِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ كَانَ رَطْبًا وَالْمُرْكِةِ الْخُرَادِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعَالِقًا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, শুক্র পাক; আমাদের বর্ণিত হাদীছ তাঁর বিপ**ক্ষে দলীল**।

তাছাড়া রাসুপুরাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, পাঁচটি জ্ঞিনিস থেকে কাপড় ধুইয়ে নিতে হয়। তার মধ্যে তিনি ওক্রও উল্লেখ করেছেন।

শুক্র যদি শরীরে লাগে তাহলে আমাদের মাশায়েখগণ <sup>2</sup> ব**লেছেন, রগড়ালে তা পাক হয়ে** যাবে। কেননা এ ধরনের ঘটনা আরো অধিক ব্যাপক।

আমু দরিরার পশ্চাদ-অঞ্চলের আদিমগণ।

আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ধোয়া ছাড়া তা পাক হবে না। কেননা, শরীরের তাপ তা শোষণ করে নেয়। সুতরাং শোষিত অংশ শুষ্ক স্থূলে ফিরে আসুবে না। আর শরীরকে তো রগড়ানো সম্ভব নয়। ২

আয়না, তলোয়ার ইত্যাদিতে যদি নাজাসাত লেগে থাকে, তাহলে তা মুছে কেলাই যথেষ্ট। কেননা নাজাসাত তাতে প্রবিষ্ট হয় না। আর তার উপরাংশে যা আছে, তা মোছার মাধ্যমেই বিদুরিত হয়ে যায়।

মাটিতে নাজাসাত লাগাবার পর যদি সে মাটি রোদের তাপে শুকিয়ে যায় এবং তার চিহ্ন চলে যায় তাহলে উক্ত স্থানে সালাত আদায় করা জাইয় হবে।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, জাইয হবে না। কেননা, নাজাসাত দূরকারী কিছু পাওয়া যায়নি। এ জন্যই তো ঐ মাটি দ্বারা তায়াম্ম জাইয নয়।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন । الاَرْضِ يُبُسُهُا – তঙ্কতাই হলো ভূমির পবিত্রতা।

তবে তায়ামুম জাইয় না হওয়ার কারণ এই যে, কিতাবুল্লাহ্র বাণী দ্বারা মাটির পবিত্রতার শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং হাদীছ দ্বারা যে মাটির পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে না।

রক্ত, পেশাব, মদ, মুরগীর পায়খানা, গাধার পেশাব ইত্যাদি গলীয নাজাসাত পরিমাণে এক দিরহাম বা তার কম হলে তা সহ সালাত জাইয় হবে। কিন্তু এর বেশী হলে জাইয় হবে না।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, অল্প নাজাসাত ও অধিক নাজাসাত সমান। কেননা পবিত্রতা ওয়াজিবকারী শরীআতের বাণী কোন পার্থক্য করেনি।

আমাদের দলীল এই যে, অল্প পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সূতরাং তা ক্ষমাই। ত্র্ আর মল নির্গমন স্থলের উপর ভিত্তি করে দিরহামের পরিমাণ দারা আমরা স্বল্পতার পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। 8

বিশুদ্ধ মতে দিরহামের হিসাব করা হয়েছে আয়তনের দিক থেকে। অর্থ্যুৎ হাতের তালুর মধ্যভাগ পরিমাণ। তবে ওযনের দিক থেকে বিবেচনা করার কথাও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ বড় দিরহাম, যার ওজন এক মিছকাল (প্রায় পাঁচাশি গ্রাম)। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামপ্তস্য বিধান প্রসংগে বলা হয়েছে যে, প্রথমটি হলো তরল নাজাসাতের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়টি হলো গাঢ় নাজাসাতের ক্ষেত্রে।

২. এখানে আপত্তি আছে। কেননা, শরীরের উপর বিদ্যমান নাজাসাত রগড়িয়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব। স্বয়ং শরীর রগড়ানোর প্রশ্ন অবান্তর।

৩. কেননা ইবৃন উমর (রা.) এ রকম ফাতওয়া দিয়েছেন, (নিহায়াহ)।

৪. অর্থাৎ এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, পাথর দ্বারা ইন্তিন্জা করা যথেষ্ট অথচ তাতে নাজাসাত সমূলে বিদ্রিত হয় না। এ জন্য অল্প পানিতে বসলে পানি নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, অভটুকু পরিমাণ মা ক ধরা হয়েছে।

এ জিনিসওলোর গলিজ নাজাসাত হওরার করেণ এই বে, তা অকাট্য দলীল বারা প্রমাণিত হরেছে। আর নাজাসাত বদি লঘু ২য়, বেমন হালাল পতর পেশাব, তাহলে কাপড়ের এক-চতুর্বাংল পরিমাণ হওরা পর্যন্ত তা নিয়ে সালাত জাইব হবে।

তা ইমাম আবৃ হানীকা (র.) থেকে বর্ণিত। কেননা, এ ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় অনেক বেশী' ছারা আর কতিপর বিধানের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশকে সমগ্রের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীকা (র.) থেকে আরো বর্ণিত আছে বে, সালাত জাইয হওরার সর্বনিম্ন পরিমাণ কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ। যেমন, লুংগী।

কোন কোন মতে কাপড়ের যে অংশে নাজাসাত লেগেছে, তার এক-চতুর্বাংশ। যেমন, আঁচল, কনি।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে 'এক কা বিঘত' পরিমাণ হলে সালাত জাইয় হবে না।

ইমাম আৰু হানীফা ও ইমাম আৰু ইউসুফ (ৱ.)-এর মতে এর নাপাকি লখু হওরার কারণ হলে: এর নাপাকী সম্পর্কে মতভেদ থাকা, কিংবা দুই হাদীছের বিপরীতমুখী হওরা। দুই নীতির ভিনুতার পরিপ্রেক্ষিতে। <sup>৫</sup>

ষোড়ার বা পক্ষর পোবর বিদি এক দিরহামের বেনী কাপড়ে লেপে বার, তাহকে ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে ঐ কাপড়ে নামাব জাইব হবে না। কেননা গোবরের নপক্ট সম্পর্কে বর্বিত হানীছের সাথে অন্য কোন হানীছের বিরোধ নেই। হানীছটি এই হে, নবী (স্.) এক খণ্ড গোবর ছুঁড়ে ফেলে বলেছিলেন ঃ (منا رجس اوركس (بخاري)) এক খণ্ড গোবর ছুঁড়ে ফেলে বলেছিলেন ঃ (عدا بخاري) বার বানী বিরোধ দ্বারা লম্ব ইমাম সাহেবের মতে এতেই গলীয় নাজাসাত প্রমাণিত হয়। স্বার বানী বিরোধ দ্বারা লম্ব প্রমাণিত হয়।

সাহেবাইন বলেন, অনেক বেশী পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত জাইব হবে। কেননা এ বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ আছে, আর তাঁদের মতে এতেই লঘুতু প্রমাণিত হয়।

াছাত্র রাজাঘাট গোবর ভরা থাকার কারণে তাতে (সম্পৃক্ত হওয়ার) প্ররোজন ররেছে। স্বার লম্বর সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রতাব স্বীকৃত। গাধার পেশাবের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা কৃমি তা তবে নের। (সুতরাং তাতে প্রয়োজন নেই।)

আমবা বলি, প্রয়োজন (মূলতঃ) জ্তার মধ্যে। আর হকুম লঘু হওয়ার ব্যাপারে একবার তা তৃমিকা রেখেছে - সুতরাং মুছে নিলেই পাক হয়ে যায়। এতেই প্রয়োজনের দাবী পূর্ণ বয়ে গেছে - এ ব্যাপারে হালাল পত ও হারাম পতর মাঝে কোন পার্থকা নেই। কিন্তু ইমাম যুকার (র.) উভয়ের মাঝে পার্থকা করেছেন। অর্থাৎ হারাম পতর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং হালাল পতর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুক ও মুহাম্মন (র.)-এর সাঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

৫. ইয়ম আবু হানীকা (র.)-এহ ফুলনীতি হলো, দরীআছের দৃটি বানীর মাকে বিরোধ দেখা দিলে বিধানটি লগু হর পক্তত্তের ইয়ম আবু ইউসুকের মুলনীতি হলো মুক্তাহিদদের পরশার মততেম :

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন 'রায়' শহরে প্রবেশ করলেন এবং ব্যাপকভাবে লিপ্ততা দেখতে পেলেন, তখন তিনি 'অনেক বেশী' পরিমাণও সালাত আদায়ে বাধা হবে না বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। মাশায়েখগণ এর উপর বুখারার (গোবর মিশ্রিত) কাদা মাটিকে কিয়াস করেছেন। ও এখান থেকে মোজার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ব শর্ত প্রত্যাহার করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়। ব

যদি কাপড়ে ঘোড়ার পেশাব লেগে যায় তাহলে আবৃ হানীফা (র.) ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে বেশী পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তা কাপড় নষ্ট করবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বেশী পরিমাণ হলেও তা (সালাত আদায়ে) বাধা সৃষ্টি করবে না।

কেননা, তার মতে হালাল পশুর পেশাব পাক। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা লঘু নাজাসাত। আর উভয়ের মতে তার গোশত হালাল। পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে তাতে লঘুত্ব এসেছে হাদীছের পরস্পর বিরোধের কারণে।

হারাম পাখীর পায়খানা যদি কাপড়ে দিরহাম পরিমাণের বেশী লেগে যায় তাহলে আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাতে সালাত জাইয হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জাইয হবে না।

কারো কারো মতে এ মতপার্থক্য হলো নাজাসাতের ব্যাপারে<sup>৮</sup> আর কারো কারো মতে পরিমাণের ব্যাপারে। <sup>৯</sup> এটাই বিশ্বদ্ধতম মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) যুক্তি দিয়ে বলেন, লঘুত্ব আরোপ করা হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কিন্তু সাধারণত এদের সাথে মেলামেশা না থাকার কারণে এখানে প্রয়োজন নেই। সুতরাং লঘুত্ব আরোপিত হবে না।

শায়খাইনের যুক্তি এই যে, পাখীরা শূন্য থেকে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। আর তা থেকে বেঁচে থাকা দৃষ্কর। সূতরাং এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে। যদি তা (হারাম পাখীর পায়খানা) পাত্রে পড়ে, তাহলে কোন কোন মতে তা পাত্রকে নষ্ট করে দিবে। আর কোন কোন মতে নষ্ট করবে না। কেননা পাত্রাদি তা থেকে রক্ষা করা দৃষ্কর।

যদি কাপড়ে মাছের রক্ত বা গাধা ও খন্চরের লালা দিরহামের বেশী পরিমাণও লেগে যায়, তাহলে তাতে সালাত দুরস্ত হবে।

৬. অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উপরোক্ত ফাতওয়ার ডিন্তিতে তারা বলেছেন, বুখারা কাদা মাটি প্রচুর পরিমাণে লাগলেও নামাযে অসুবিধা হবে না। যদিও তা গোবর মিশ্রিত, কেননা এটা এমন ব্যাপক সমস্যা. যা থেকে বেঁচে থাকার উপায় নেই।

৭. অর্থাৎ মোজা সম্পর্কে তার প্রসিদ্ধ মত ছিলো এই যে, তা মাটিতে ঘষে নিলে পাক হবে না। তাতে প্রমাণিত হয় যে, গোবর তার দৃষ্টিতে নাপাক। কিন্তু রায় শহরের ফাতওয়া থেকে মনে হয়, তিনি তার মত পরিবর্তন করে এটাকে পাক সাব্যক্ত করেছেন।

শায়খাইনের মতে উক্ত পাখীর পায়খানা পাক; আর ইমাম মৃহাম্বদের মতে নাপাক।

অর্ধাৎ সকলের মতেই তা নাপাক, তবে আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে তা লঘু নাপাক, পক্ষান্তরে অন্য দুই
ইমামের মতে গলীয নাপাক।

মাছের রক্তের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে তা রক্তই নয়। সুতরাং তা নাপাক হবে না। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে তিনি অত্যধিক পরিমাণের উপর নির্ভর করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটাকে তিনি নাজাসাত গণ্য করেছেন।

গাধা ও বছরের লালা সম্পর্কে কারণ এই যে, তা নাপাক হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ রয়েছে। সূতরাং কোন পাক বস্তু তা দ্বারা নাপাক হতে পারে না।

যদি কাপড়ে সূঁচের মাধার মতো পেশাবের ছিটা এসে পড়ে তাহলে তা ধর্তব্য নর। কেননা, তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

নাজাসাত দু'প্ৰকাৰ ঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য<sup>১০</sup> সূতরাং যে নাজাসাত দৃশ্য হয়, তা থেকে পবিত্রতা অর্জিত হবে নাজাসাতের মূল পদার্থ দূর হওয়া য়য়। কেননা নাজাসাত সন্মাণতভাবে স্থানটিতে প্রবেশ করেছে। সূতরাং তার সন্তা দূর হলে নাজাসাত বিদ্রিত হবে। তবে দূর করা কষ্টকর, এমন দাগ থেকে গেলে দোষ নেই। কেননা, (শরীআতে) কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

এ হকুম ইংগিত করে যে, একবার ধোয়ার দ্বারাও যদি নাপাক পদার্থ দূর হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ধোয়ার (তিনবার ধোয়ার) শর্ত নেই। অবশ্য এ সম্পর্কে (মাশায়েখদের) মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আর যে নাজাসাত দৃশ্য নয় (যেমন, পেশার ও মদ), তা থেকে তাহারাতের উপার হলো এমনভাবে ধোয়া, যাতে ধৌতকারীর প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। কেননা নাপাকির নিজাশনের জন্য (ধোয়ার ক্ষেত্রে) বারংবারতা অপরিহার্য। আর নাজাসাত দৃরীভ্ত ২ওয়ার নিভয়তা লাভ সঙ্ব নয়। সুতরাং প্রবল ধারণাই হবে বিবেচ্য যেমন কিবলার মাসআলায় রয়েছে। ১১

ফকীহণণ তিন বারের সীমা নির্ধারণ করেছেন এ কারণে যে, তাতে (নিকাশনের) প্রবল ধারণা লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রকাশ্য কারণকে প্রবল ধারণার স্থলবর্তী করা হয়েছে। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া সংক্রান্ত হাদীছ দ্বারা এ মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। ২২ যাহিরী বর্ণনা মতে প্রতিবার ধোয়ার পর নিংড়ানো জরুরী। কেননা নিংড়ানোই (নাজাসাত) নির্দানকরী।

১০. অর্থাৎ তকিতে যাবার পর যে নাজাসাতের পদার্থ দেখা যায়, তা দৃশ্য নাজাসাত, যেমন পায়খানা। আর যা দেখা যায় না, তা অদৃশা নাভাসাত, যেমন, পেপার।

১১. অর্থাৎ যদি কেরপা না জ্ঞানা থাকে এবং জিজ্ঞাসা করার মত উপযুক্ত লোকও না থাকে তাহলে নিজত্ব এবল খারণার উপর তিতি করে কেবলা নির্ধারণ করার হকুম দেয়া হয়েছে :

কেননা তাতে তিনবার হাত ধোয়ার কথা রয়েছে।

# পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিনজা প

ইসতিনজা হলো সুন্নত। কেননা নবী কারীম (সা.) তা সর্বদা করেছেন। আর তাতে পাথর ও এর গুণের স্থলবর্তী জিনিস ব্যবহার করা জাইয আছে। এর দ্বারা মুছে ফেলবে যাতে নাজাসাতের স্থানটি পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা পরিষ্কার হওয়াই হলো মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যা মূল উদ্দেশ্য, সেটাই বিবেচ্য হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তিন সংখ্যা হওয়া জরুরী। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ
(البيهقى –তোমাদের প্রত্যেকে যেন তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিনজ্জা
করে।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ

مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَحْسُنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ( ابو داود وابن ماجة)

যে ব্যক্তি ইস্তিন্জায় পাথর ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় (অর্থাৎ তিন) সংখ্যা
 ব্যবহার করে। যে তা করলো, সে ভাল করলো। আর যে করল না, তার কোন ক্ষতি নেই।

শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কেননা কেউ তিনকোণ বিশিষ্ট একটি পাথর ব্যবহার করলে সর্বস্মৃতিক্রমেই তা যথেষ্ট হবে। <sup>১৪</sup>

(পাথর বা ঢেলা ব্যবহার করার পর) পানি ব্যবহার করা উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা আলা ইরশাদ করেছেন ، فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونُ اَنْ يَتَطَهُّرُوا —সেখানে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা উত্তমভাবে তাহারাত লাভ করা পছন করে।

আলোচ্য আয়াত ঐ লোকদের শানে নাযিল হয়েছিলো, যারা পাথর ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করতো।

মোটকথা পানি ব্যবহার করা ইসতিনজার আদব। কারো কারো মতে আমাদের যুগে এটা সুন্নত। আর পানি ততক্ষণ ব্যবহার করতো, যতক্ষণ তার প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গৈছে। 'কতবার হবে' তা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কেউ খুঁতখুঁতে স্বভাবের হলে তার ক্ষেত্রে তিনবার এবং মতান্তরে সাতবার নির্ধারণ করা হবে।

নাজাসাত যদি নির্গমন স্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে পানি ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কুদূরীর কোন কোন সংস্করণে المائع পরিবর্তে المائع। রয়েছে। অর্থাৎ তরল পদার্থ ছাড়া যথেষ্ট হবে না। উভয় নুসখার এ পার্থক্য পানি ছাড়া (অন্য তরল পদার্থ দারা) অংগ পাক করার ক্ষেত্রে ভিন্ন দু'টি মত থাকা প্রমাণ করে।

পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য যে, শুধু মোছা (নাজাসাত) দূরীভূত করে না। তবুও নাজাসাতের নির্গমন স্থানের ক্ষেত্রে (প্রয়োজনের পেক্ষিতে) সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত শুকুমকে অন্যত্র প্রলম্বিত করা যাবে না।

১৩. ইসতিনজ্ঞা অর্থ পেশাব, পায়খানার পর নাজ্ঞাসাতের স্থান পরিষ্কার কর।

১৪. সুতরাং বোঝা গেল যে, তিন সংখ্যা আসলে উদ্দেশ্য নয়।

আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুন্দ (র.)-এর মতে নাজাসাতের মূল স্থান বাদ দিয়ে নামাযে বাধাদানকারী পরিমাণ বিবেচনা করা হবে । <sup>১৫</sup> কেননা (শরীআতের বিধান মতেই) উক্ত স্থান ধর্তব্য হওয়া রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অন্য সকল স্থানের উপর কিয়াস করে এখানেও নাঙ্গাসাতের স্থানসহ হিসাব করা হবে।

হাড়, ও তকলো গোৰর দ্বারা ইসতিনজা করবে না। কেননা, নবী করীম (সা.) তা করতে নিম্নেধ করেছেন। আর যদি কেউ তা করে, তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাছিল হওরার কারণে জাইয হয়ে যাবে। গোবরের ক্ষেত্রে নিষেধের কারণ তা নাপাক হওরা। আর হাড়ের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তা জিন জাতির খাদা।

খাদদ্রেব্য *ছারাও ইসতিনজা করবে না। কেন*না এটা খাদ্যন্ত্র্য নট করা এবং অপচয়ের শামিল।

*ডান হাতেও ইসতিনজা করবে না। কেন*না নবী করীম (সা.) ডান হাতে ইসতিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

১৫. এক দিবহামের পরিমাণ হলে তা নামাযের জন্য বাধাদানকারী হয়। তবে তাদের মতে নাজাসাতের মূল ছানকে হিসাবে থেকে বাদ দেয়া হবে।

WWW.eelm.weeblv.com

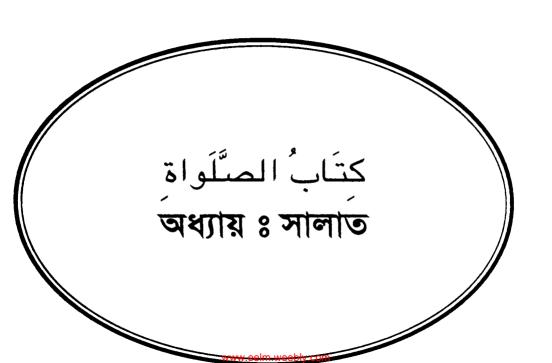



## প্রথম অনুচ্ছেদ

# সালাতের সময়সমূহ

الفجر الكاذب ধর্তব্য নয়। ফজরুল কাযিব হচ্ছে লম্বা-লম্বিতে উদ্ভাসিত আলো, যার পর অন্ধকার থেকে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলছেন ঃ

-বিলালের আযান যেন তোমাদের বিদ্রান্ত না করে। তদ্পুপ লম্বালম্বি আলো (যেন তোমাদের বিদ্রান্ত না করে।) দিগন্তে উদ্ভাসিত অর্থাৎ বিস্তৃত আলোই হলো ফজরের সময়।

যুহরের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য হেলে পড়ে। কেননা জিবরীল (আ.) প্রথম দিন সূর্য হেলে পড়ার সময় ইমামতি করেছেন।

আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে যুহরের শেষ সময় হলো যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্ন ছায়ার বাদ দিয়ে দিশুণ হয়ে যায়। আর দিতীয় ইমামদ্বয় বলেন, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমান হয়। ইহাও ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত, আরেকটি মত।

في النروال (মধ্যাহ্ন ছায়া) হলো ঠিক মধ্যাহ্নকালে কোন বস্তুর যে ছায়া হয়, তাই। দ্বিতীয় ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, জিব্রীল (আ.) প্রথম দিন এ সময় আসরের ইমামতি করেছেন।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

-যুহরকে তোমরা শীতল করে পড়ো। <sup>১</sup> কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহানামের তীব্রতা থেকেই আসছে।

আর আরব দেশে (প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়ায়) এ সময়টাতেই গ্রম প্রচন্ততম হয়। সুতরাং হাদীছ যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো তখন সন্দেহবশতঃ সময় শেষ হবে না।

১. অর্থাৎ রোদের প্রখরতা হ্রাস পেলে তখন যুহর পড়বে।

भागतिरदात श्रथंभ नमज्ञ हरना नूर्य यथंन छूटर यात्र धवर छात्र स्थय नमज्ञ हरना यककर ना किंक समाग हजा।

ইমাম শান্তিঈ (র.) বলেন, তিন ব্যুকাআত পড়ার পরিমাণ সময় হলো মাগরিবের সময়। কেননা জিবরীল (আ.) দু'দিন একই সময়ে মাগরিবের ইমামতি করেছেন।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

أَوْلُ وَقَاسَا الْمُعَنِّرِ مِثِينَ تَغْرِبَ الشَّغْفِيُّ الشَّغْفِيُّ إِلَيْمَ مَعْلِبَ الشَّغْفُ - मागंतित्वत क्षथ्म र्नमत शर्ला यथनं त्र्य फूंटर व्यवश्यात र्लाव त्रमत्र शर्ला यथन منفق अपृणा इस ।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো রাসূলুরাহ (সা.)-এর নিম্রোক্ত বাণী وأَحْرُ وَنَت وَالْمَانِيَّةِ الْمُنْوَّلِ الْمُنْوَلِ الْمُنْوَلِيلِ الْمُنْفِقِ اللّهِ كَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

जेनात श्रथम সময় হলো यसन تشق अनुगा दाय यात्र এবং छात त्मन समग्र दानी यङक्त ना ककत (भृविह सामिक) উनिछ दत्त । त्कनना तास्नुताह (सा.) वलाहिन हो وَقَت الْمُسْلَمُ مَيْنَ لَمْ يَمُلُمُ الْمُوْمُنَ الْمُسْلَمُ الْمُوْمُ अभात त्मन अभग्न रला यङक्त ना ककत উनिछ द्या। ताद्यत इंडीग्राश्म অভিক্রান্তি दांता हेनात त्मन अभग्न निर्धातरात व शानीह देमाम भाकिमें (त.)-এব विलक्ष मनीन।

www.eelm.weelv.com

বিতরের প্রথম সময় হলো 'ঈশার পরে এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ক্ষার উদিত হয়। কেননা রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বিত্র সম্পর্কে বলেছেন ঃ ﴿ الْمُعَالَّمُ اللَّهُ الل

। अणात उ कामता जा আদার उतः - الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ - 'अेगा ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে তোমরা তা আদায়

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা সাহেবাইনের মত। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে সিশার সময়ই হচ্ছে বিতরের সময়। তবে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে শ্বরণ থাকা অবস্থায় বিতরকে সিশার আগে আদায় করা যাবে না।

## পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের মুসতাহাব ওয়াক্ত

ফজর ফরসা হওয়ার পরে আদায় করা মুসতাহাব। কেননা রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ তামরা ফজর ফরসা হয়ে যাওয়ার পর আদায় কর। কেননা, এতেই রয়েছে অধিক সাওয়াব।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, প্রত্যেক সালাত অবিলম্বে আদায়্ করা মুসতাহাব। আমাদের বর্ণিত এ হাদীছ আগামীতে বর্ণিতব্য হাদীছ তাঁর বিপক্ষে দলীল।

থীমকালে যুহরের সালাত সূর্যের তাপ কমে আসলে এবং শীতকালে আউয়াল ওয়াকতে আদায় করা মুসতাহাব। প্রমাণ ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শীতকালে যুহর অবিলয়ে আদায় করতেন এবং গ্রীম্মকালে সূর্যের তাপ কমে আসলে আদায় করতেন।

শীত-থীম উভয় মৌসুমে সূর্য বির্বণ না হওয়া পর্যন্ত আসর বিলম্ব করা মুস্তাহাব। কেননা, যেহেতু আসরের পরে নফল সালাত মাকরহ; সূতরাং বিলম্বে আদায় অধিক নফল আদায়ের অবকাশ পাওয়া যায়। আর ধর্তব্য হলো সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া। অর্থাৎ এমন অবস্থা হওয়া, যাতে চোখ না ধাঁধায়। এই বিশুদ্ধ মত। আর এ পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরহ।

মাগরিবের সালাত জলদি আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় তা বিলম্ব করা মাকরহ।

রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ﴿ الْمَغْرِبُ وَأَخْرُوا الْعِشَاءَ । বলৈছেন ﴿ لَا يَكُولُ الْمَغْرِبُ وَأَخْرُوا الْعِشَاءَ । তেনি আমার উত্থত যতদিন মাগরিব অবিলিম্বে এবং 'ঈশা বিলম্বে আদায় করিবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।

তাছাড়া তা, 'ঈশার পরে হাদীছে নিষিদ্ধ আলাপ-আলোচনা করা থেকে বিরত থাকার উপায়। কারো কারো মতে গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি করতে হবে, যাতে জামাআতে মুসল্লীর সংখ্যা কমে না যায়। মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ; কেননা, মাকরহ হওয়ার দলীল অর্থাৎ জ্ঞামাআত ছোট হওয়া এবং মুক্তাহাব হওয়ার দলীল অর্থাৎ আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকা পরম্পর বিরোধী। সুতরাং মধ্যরাত পর্যন্ত বৈধতা প্রমাণিত হবে এবং দ্বিতীয় অর্ধেক পর্যন্ত মাকরহ হওয়া প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে জ্ঞামা'আত ছোট হয়। পক্ষান্তরে আলাপচারিতা এর আর্গেই বন্ধ হয়ে যায়।

তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে অভ্যন্ত ব্যক্তির জন্য বিতরের ক্ষেত্রে রাত্রের শেব ভাগ পর্যন্ত বিশয় করা মুস্তাহাব। আর যে জাথাত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত, সে ছুমের আগেই বিতর আদায় করবে। কেননা রাস্পুল্লাহ্ (সা.) বণেছেন ঃ

مَنْ خَافَ أَنْ لاَيَعَوْمَ أَخِرَ اللَّيْلِ فَلَيُـوْتِى وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَكُوْمُ أَخِر اللَّيْلِ فَلَيُوْتِى أُخِر اللَّيْلِ.

– যে ব্যক্তি আশংকা করে যে, শেষ রাত্রে জাগ্রত হতে পারবে না, সে যেন (আগে-ভাগেই) বিভর আদায় করে। আর যে শেষরাত্রে জাগ্রত হওয়ার আশা করে, সে যেন শেষ রাত্রেই বিভর আদায় করে।

মেঘলা দিন হলে ফজন, যুহর ও মাগরিব বিলম্বে আদায় করা এবং আসর ও 'ঈশা জলনি আদায় করা মুন্তাহাব। কেননা মেঘ-বৃষ্টির কারণে 'ঈশা বিলম্ব করায় জামাআত ছোট হবে। আর আসর বিলম্ব করলে মান্ত্রহ ওয়াক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর ফজরে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা সে সময় দীর্ঘ।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে সতর্কতার জন্য সকল সালাতে বিলম্বের নির্দেশ বর্ণিত আছে। কেননা সময় অভিক্রান্ত হওয়ার পরে (কাযা হলেও) সালাত আদায় জাইয আছে। কিছু সময়ের আগে জাইয নেই।

#### পরিচ্ছেদ ঃ সালাতের মাকরহ ওয়াক্ত

সূর্যোদন্তের সময়, মধ্যাহ্নে সূর্যের মধ্যাকাশে অবস্থানকালে এবং সূর্যান্তের সময় সালাত জাইয নেই। কেননা, 'উকবা ইবন 'আমির (রা.) বলেছেন ঃ

ثُلْثَةُ أَوَّفَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ مَنَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّىَ وَأَنْ نَغْبِرَ فِيْهَا مَّوْتَانَا ، عِنْدَ ظُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَعِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَرُوُلُ وَحِيْنَ تَصَبُّف لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرِبُ.

—ভিনটি ওয়াকতে রাস্পুলাই (সা.) আমাদেরকে সাপাও আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন ঃ সূর্যোদয় কালে, সূর্য উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত; মধ্যাহ্ন কালে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত; আর যখন সূর্য অন্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে অন্ত যাওয়া পর্যন্ত ।

তাঁর বক্তন্য بان نقبر এর উদ্দেশ্য হলো জানাযার সাগাত। কেননা (ইজমা দ্বারা প্রামাণিত যে, উক্ত সময়ে) দাফন করা মাকরুহ নয়। আলোচ্য হাদীছ তার অর্থ-ব্যাপকতার কারণে ইমাম শাষ্টিঈ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ। ফরখসমূহ এবং মক্কাকে বিশিষ্ট করার উদ্দেশ্য এবং ইমাম আবৃ ইউসুষ্ঠ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ জুমুআর দিন মধ্যাহ্ন কালে নফল সালাত জাইয় করার উদ্দেশ্য।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, **জ্ঞানাষার সালাত জ্ঞাইষ হবে না**। আমাদের বর্ণিত হাদীছের দলীল মুতাবিক।

সাজদায়ে তিলাওয়াতও জাইয হবে না। কেননা, তা সালাতেরই অংশ বিশেষ।

ভবে সূর্যান্তের সময় সে দিনের আসর আদায় করা যাবে। সালাত ওয়াজিব হওয়ার বা হেতু হচ্ছে সময়ের সেই অংশ, যা বিদ্যমান আছে। (অর্থাৎ সালাত শুরুর পূর্ব মুর্হুত।), কেননা আন্তর্না বা হেতুর সম্পর্ক যদি সমগ্র সময়ের সাথে হয়, তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে সালাত আদায় করা ওয়াজিব হয়। আর সময়ের বিগত অংশের সাথে যদি সম্পর্কিত হয়, তাহলে শেষ সময়ে সালাত আদায়কারী হয় সালাত কাযাকারী। বিষয়টি যখন এমনই হলো, তবে তো সে যেমন তার উপর ওয়াজিব হয়েছে, তেমনই আদায় করেছে। আর অন্যান্য সালাত এর ব্যতিক্রম। কেননা সেগুলো পূর্ণাংগ সময়ে ওয়াজিব হয়েছে, সূতরাং অপূর্ণাংগ সময়ে তা আদায় হতে পারে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জানাযার সালাত ও তিলাওয়াতের সাজদা সম্পর্কে উল্লেখিত নাজাইযের অর্থ হলো মাকরহ হওয়া। সূতরাং ঐ সময়ে কেউ যদি জানাযার সালাত আদায় করে কিংবা তখন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে উক্ত তিলাওয়াতের সাজদা করে তাহলে জাইয হবে। ও কেননা, যেমন নাকিস সময়ে তা ওয়াজিব হয়েছে, তেমনি নাকিস সময়ে তা আদায় করা

২. অর্থাৎ হাদীছে তো নিঃর্শতভাবে নামায থেকে নিষেধ করা হয়েছে ঃ নফল হোক বা ফর্য হোক। তদ্রপ মঞ্চা ও অন্যত্র সর্বত্রই এ নিষেধ প্রযুক্ত। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে ফর্য নামায এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত নয়, অর্থাৎ এই তিন সময়ে নফল পড়া যাবে না, ফর্য পড়া যাবে। তদ্রপ মঞ্চাও আলোচ্য নিষেধাক্রার অন্তর্ভূক্ত নয়। অর্থাৎ মঞ্চাতে উক্ত তিন সময়ে ফর্যের সাথে নফলও পড়া যাবে।

৩. কেননা কার্য ও কারণের ক্ষেত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কারণের অন্তিত্ব লাভ হয় প্রথমে এবং কার্য সংঘটিত হয় তারপরে। সূতরাং সমগ্র সময়কে কারণ সাব্যস্ত করলে সমগ্র সময়ের অন্তিত্ব লাভের পরেই ভধু সালাভ আদায় করা যাবে।

৪. কেননা যে সময় चढंটা কারণ বা سبب ছিলো, তাতে তো সালাত আদায় করেনি, বরং সে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এয়ন এক সময়ে তা আদায় করলো, যা সালাত ওয়াজিবকারী নয়, বয়ং সালাত ওয়াজিবকারী য় বিগত সময় चয়ের কারণে সালাত তার যিয়ায় ওয়াজিব হয়েছিলো, সেটাই এবন সে আদায় করছে। আর এটাই তো হলো কায়ায় হাকীকত।

৫. অর্থাৎ বন্ধন এটা প্রমাণিত হলো যে, সালাত শুরুর পূর্ব মুহূর্তটি যা বর্তমান, সেটাই হচ্ছে কারণ, তাহলে তো তার আজকের আসর অপূর্ণাংগ ও নাকিস সময়েই ওয়াজিব হলো এবং নাকিছ সময়েই সে আদার করলো:

৬. কেননা সময়ের মধ্যে আসরের সালাত যধন আদার করা হলো না, তখন সমশ্র সময়টাই হবে কারণ। আর সমশ্র সময়টা হলো পূর্ণাংগ, সূতরাং পূর্ণাংগ সমরের মাধ্যমে তা করব হরেছে।

হয়েছে। কেননা জানায়া উপস্থিত হওয়া ও তি**লাও**য়াত করার মাধ্যমেই তা ওরাজিব হয়। <sup>৭</sup>

ফলবের পরে স্বেনিয় পর্যন্ত নকল পড়া এবং আসরের পরে সূর্ব জন্ত বাওয়া পর্যন্ত নকল আদার করা মাকরহ। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তা নিষেধ করেছেন। তবে এই দুই সময়ে কাথা সালাত ও তিলাওয়াতের সাজদা আদার করতে পারে এবং জানাযার সালাত আদার করতে পারে। কেননা, এই মাকরহ হওয়া ছিলো ফরেষের মর্যাদার ভিন্তিতে, যেন সম্পূর্ণ সময়টা সালাতে মশগুল-তুল্য হয়ে যায়। (এই মাকরহত্ত্ব) সময়ের নিজস্ব কোন প্রকৃতির কারনে নয়। সূতরাং ফর্যসমূহের ক্ষেত্রে এবং যে সকল ইবাদত স্বকীয়ভাবে ওয়াজিব হয়েছে, দ্বেমন, তিলাওয়াতের সাজদা, সেগুলোর ক্ষেত্রে অময়ের মাকরহ হওয়ার হকুম প্রকাশ পাবে না। আর সালাত (ও মানতকৃত নামায)এর ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে। কেননা উক্ত ইবাদতে আবশাকতা তার নিজের পক্ষ থেকে সৃষ্ট কারনের সাথে সম্পূক্ত। তার তারাকের রাকাআত্যয়ের ক্ষেত্রেও মাকরহ হওয়া প্রকাশ পাবে। এবং এই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাকরহ হওয়া প্রকাশ পাবে, যে নফল সালাত ওক্ত করে তা তংগ করেছে। কেননা উক্ত সালাতের ওয়াজিব হওয়া তার নিজ কারনে নয়, অন্য কারনে। আর তা হলো তাওয়াফ বতম করা এবং ওক্ত করা সালাতকে নষ্ট হওয়া করে।

ফল্পরের উদরের পর ফল্পরের দু'রাকাআতের অধিক নফল আদায় মাকরহ। কেননা সালাতের প্রতি অগ্রাহ সম্বেও উক্ত দুই রাকাআতের অতিরিক্ত কিছু নবী করীম (সা.) আদার করেন নি।

সূর্যান্তের পর করষের পূর্বে কোন নক্ষণ আদায় করবে না। কেননা তাতে মাগরিবকে বিলম্ব করা হয়।

তদ্রূপ কুমুআর দিন ইমাম যখন খুতবার জন্য (হুজ্রা থেকে) বের হবেন, তখন থেকে পুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নক্ষল আদায় করবে না। কেননা তাতে খুতবা শোনা থেকে অন্য-মনস্কতা হয়।

সৃতত্তাং মাকত্রই সময়েত আপে জ্বানাবা হার্বির হলে এবং তিলাওয়াত করলে মাকত্রই সময়ে তা আদায় করা
বাবে না .

চ. অবাৎ যা তক থেকেই ওয়াজিব ছিলো, ওয়াজিব য়েপই অভিত্ব লাভ করেছে।
 ৯. কেননা এটা মূলতঃ নঞ্চল ছিলো, তার পক থেকে নয়র বা মানত করার কারণেই তা ওয়াজিবয়প লাভ করেছে:
 www.eelm.weebly.com

#### আযান

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআর জন্য আয়ান সুনুত, অন্য কোন সালাতের জন্য নয়। এ বিধান মুতাওয়াতির (অর্থাৎ সুপ্রচুত্ত সংখ্যক ধারাবাহিক ও নিশ্চিত সূত্রে প্রাপ্ত) হাদীছের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

আযানের বিবরণ সুপরিচিত। অর্থাৎ আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশ্তা যেতাবে আযান দিয়েছিলেন এবং তাতে ترجيع (বা কালিমা-ই-শাহাদতের পুনঃ উচ্চারণ) নেই। ترجيع অর্থ উভয় কালিমা-ই-শাহাদাতকে (প্রথমে দু'বার করে) অপেকাকৃত মৃদুস্বরে উচ্চারণ করার পর উচ্চস্বরে (দু'বার করে) পুনঃ উচ্চারণ করা।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আযানে ترجيع রয়েছে। আমাদের যুক্তি এই যে, মশহুর হাদীহগুলোতে ترجيم নেই।

ইমাম শাফিদ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেন, তা ছিলো (কালিমা-ই-শাহাদাত) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। সেটাকেই তিনি ترجيب ধারণা করেছেন।

কজরের আযানে مَنَ عَلَى الْفَلَامِ এর পরে দু'বার مَنَ عَلَى الْفَلَامِ আয় করবে। কেননা বিলাল (রা.) একবার যবন রাসূলুরাহ (সা.)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিলেন, তবন করী করীম (সা.) বলেছিলেন । তবন নবী করীম (সা.) বলেছিলেন ঃ হে বিলাল, কতনা সুন্দর কথা এটা! একে তোমার আযানের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এর সাথে ফজরের আযানকে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, এটা ঘুম ও গাফলতের সময়।

ইকামাত আযানের মতো। তবে তাতে القَلَوُ এর পরে এর পরে قَامَت এর পরে قَامَت এর পরে এই মূ'বার বোগ করবে। আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা এমনই করেছিলেন, এবং এ-ই মশহুর বর্ণনা– (আবু দাউদ)।

এ হাদীছ ইমাম শাফিদ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল। কেননা তিনি বলেন, ইকামাত হচ্ছে এক এক শন্দবিশিষ্ট। المُسْلَوَاء বাক্যটি বাদে। (এটা তথু দুবার বলা হবে।)

আয়ান ধীরদর্মে থেমে থেমে উচ্চারণ করবে। আর ইকামাত না থেমে দ্রুতদরে উচ্চারণ করবে। কেননা রাস্বুরাহ্ (সা.) বলেছেন ؛ الْأَنْتَى فَتَكَرِّسُلُّ وَإِذَا أَفْتَتَ فَاعْمُرُ –যখন আয়ান দেবে, তখন ধীরদায়ে দেবে। আর যখন ইকামাত বলবে, তখন দ্রুতদয়ে বলবে।

১. ইমান ডাহাবী (ব.)-এর মতে এমন হতে পারে যে, আবু মাহরুল (রা.) নবী (সা.) ষতটা চাছিলেন, ততটা উচ্চববে কালিমা-ই-শাহানাত উচারণ করেন নি। তাই তিনি তাকে আদেশ করেছিলেন ই ارجع فامدد - পুনঃ উচারণ করে। এবং বর উচ্চ করে।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---৯

এ হলো মুন্তাহাবের বর্ণনা। আযান ও ইকামাত উত্তয়ই কেবলামুখী হয়ে দেবে। কেননা, আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা কিবলামুখী হয়ে আযান দিয়েছিলে। তবে কেবলামুখী না হয়ে আযান দিলেও মূল উদ্দেশ্য হাছিল হওয়ার কারণে তা জাইয হবে; তবে সুনুতের বিরোধিতা করার কারণে তা মাকরাহ হবে।

এবং مَنَّ عَلَى الصَّارَة कनात সময় মুখমওলকে ফথাক্রমে জনে ও বামে কেরাবে। কেননা তা লোকদের উদ্দেশ্যে সংবাধন। সূতরাং তাদের দিকে মুখ করেই তাদের সংবাধন করবে।

জ্ঞার যদি আযানখানায় প্রদক্ষিণ করে, তবে তা উন্তম। একথার উদ্দেশ্য হলো মিনারা প্রশন্ত হওয়ার কারণে যদি সুনুত মৃতাবিক পদ্বয় স্বস্থানে রেখে মুখমগুল ডানে ও বামে ফেরাতে না পারে<sup>২</sup> কিন্তু বিনা প্রয়োজনে তা করবে না।

মুআব্বিনের জন্য উত্তম হলো তার উত্তয়কানে দুই আংতল স্থাপন করা। রাসুপুত্রাহ্ (সা.) বিলাল (রা.)-কে এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ঘোষণা প্রচারের ক্ষেত্রে এটা অধিক কার্যকর। আর যদি তা না করে তাহলেও ভালো। কেননা এটা মূলত, সুনুত নয়।

ककरत जायान ७ देकामाएज मधुनर्जी नमस्त्र मू 'नात المُسَلِّع के مُنَّى عَلَى المُسَلِّءِ) के करत जायान ७ देकामाएज मध्ये و المُسَانِينَ مَا المُسَانِينَ مَا المُسَانِينَ مَا المُسَانِينَ مَا المُسَانِينَ مَا المُسَانِينَ الْمُسَانِينَ المُسَانِينَ المُسَ

عثريت অর্থ পুনঃ ঘোষণা দান। এবং তা লোকদের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধায় করতে হবে।

এই তাছবীবের প্রথাটি ক্টার আলিমগণ মানুষের অবস্থার পরির্বতনের কারণে সাহাবা মুগের পর আবিছার করেছেন। এবং উপরোল্লেখিত কারণে এটাকে ফজরের সাথেই খাস করেছেন। তবে পরবর্তী আলিমগণ দীনের সকল বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দেওয়ায় সকল সল্পতেই তাছবীব উত্তম মনে করেছেন। ইমাম আবৃ ইউসুফ বলেন, মুআয্যিন প্রত্যেক সল্পতের সময় আমীর ও শাসককে উদ্দেশ্য করে একথা বলায় কোন দোষ নেই ঃ "হে আর্মর! আস্সালামু আলায়কুম, সালাতে আসুন, আলাহু আপনাকে রহম ককন।"

ইমাম মুহাক্ষদ (র.) এ মত গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কেননা জামা'আতের ব্যাপারে ককল মানুন সমান। অবশ্য ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) মুসলমানদের বিষয়াদিতে অধিক ব্যক্ততার কারণে তাদের এ ব্যাপারে বিশিষ্ট করেছেন, যেন তাদের জাম'আত ফউত না হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কার্যাদের জন্য একই হকুম।

মাগরিব ছাড়া অন্য সময় আয়ান ও ইকামাতের মাঝে কিছু সুময় অপেক্ষা করবে।
এ হল ইমাম আনু হানীফা (র.)-এর মত। ইমামন্বয় বলেন, মাগরিবের সময়ও স্কল্পে অপেক্ষা
করবে। কেননা আয়ান ও ইকামাতে ব্যবধান করা আবশ্যক আর উভয়কে মিলিয়ে দেওয়া
মাকরহ। আর স্বর-বিরতি ব্যবধান বলে গণ্য হবে না। কেননা তা তো আয়ানের বাকান্ডলার

২, অৰ্থং তাতে আ**ওয়ান্ত ঠিকমত পৌছে** না।

ত, অর্থাৎ আয়ান সম্পর্কিত মূল হানীছটিতে এটা নে**ই। তথু আওয়াজ উঁচু করার উদ্দেশ্যে এটা বলা হয়েছে**।

৪. কেননা মানুষের অনগতিই হলো উদ্দেশ্য, সূতরাং মানুষের বোধগম্য পদ্ধায় ও ভাষায় হওয়াই বাঞ্চ্নীয়।

মাঝেও বিদ্যমান। সুভরাং স্কল্পণ বসা ছারা ব্যবধান করতে হবে। যেমন দুই সুভবার মাঝে হয়ে থাকে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো; (মাগরিবে) বিলহ মাকরহ। সূতরাং তা পরিহার করার জন্য নৃন্যতম ব্যবধানই যথেষ্ট হবে। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে স্থানও ভিন্ন এবং বরও ভিন্ন। সূতরাং স্বল্প বিরতি ঘারাই ব্যবধান গণ্য হবে। পকান্তরে খুঁতবা সেরপ নয়।

ইমাম শাফিন্ট (র.) অন্যান্য সালাতের উপর কিয়াস করে বলেন, দুই রাকাআত নফলের মাধ্যমে ব্যবধান করবে। (অন্য সালাত থেকে মাগরিবের পার্থক্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি)।

ইমাম ইয়া কৃব (আবৃ ইউসুফ (র.)) বলেন, ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-কে আযান ও ইকামাত দিতে দেখেছি। তিনি আযান ও ইকামাতের মাঝে বসতেন না। আমরা যা বলেছি এটি তার সমর্থন করে। কি আর এতে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মুআয্যিনের শরীআত সংক্রান্ত বিষয়ে আলিম হওয়া মুক্তাহাব। কেননা রাস্প্রাহ্ (সা.) বলেছেন ও خَيَارُكُمُ —তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের জন্য আযান দিবে।

**কাষা সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দিনে**।<sup>৬</sup> কেননা রাস্লুরাহ্ (সা.) সফর শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে পরবর্তী সকালে আযান ও ইকামাত দিয়ে ফজরের সালাত কাযা করেছেন।<sup>৭</sup>

তথু ইকামতকে যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষেদ্লীল।

যদি কয়েক ওয়াক সালাত কাষা হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম সালাতের জন্য আষান দিবে ও ইকামাত বলবে। আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছটির কারণে অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে তার ইংতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে আয়ান ও ইকামাত দিবে, যাতে কায়া সালাত আদায় সালাতের

৫. অর্থাৎ তাঁর মতে মাগরিবের আযান ও ইকামাতের মাঝ বসার অবকাশ নেই।

৬. অর্থাৎ কাষা নামায় একা আদায় করা হোক বা জামাআতের সাথে, উডয় অবস্থাতেই আযান দেয়া ও ইকামাড বলা মুক্তাহাব।

৭. বুখারীতে আবু কাতাদা সূত্রে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক রাত্রে আমরা নবী (সা.)-এর সাথে সকর করছিলাম। শেষ রাত্রের দিকে কেউ কেউ কই বলে আবেদন জানালো। ইয়া রাসুদাছায়্ই আমানেরতে একটু যার্রা বিরতি করালে ভালো হতো। তিনি বলদেন, আমার আগনের হয় বে, আমানার কেলে দুর্মিয়ে যাবে। বিলাল (রা.) বললেন, আমি আগনানের জাগিয়ে দেবো। সেই কথা মতে সবাই তবে পড়লেন। এদিকে বিলাল (রা.) একটি বাহনে হেলান দিয়ে বসলেন, তখন তার চোবে খুম তেপে বসলো। রাসুলুরাহ্ (সা.) এমন সময় জেগে উঠলেন, যখন সূর্বের রাস্তভাগ উনিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, কি বিলাল, তোমার বয়ামা কোখায় গেলো। বিলাল বললেন, এমন ঘূম আর কখনো আমাকে গায়নি। রাসুলুরাহ (সা.) বললেন, আরাহ্ তাআলা বানন ইছা তোমানের বহু কবর করেছেন, আরার বছু ইছা ভিরিয়ে দিয়েছেন। হে বিলাল, দাঁছিয়ে আবান দাও। অতঃপর তিনি উয়্ করলেন। সূর্ব ঘবন বে উপরে উঠলো, তখন তিনি ইয়ামাতসহ নামান পড়লেন।

অনুপ্রপ হয়।<sup>5</sup> আর ই**জ্ঞা করদে ৩**খু ইকামাতের উপর নির্ভর করবে। কেননা আযান দেয়া হয় উপস্থিত করার জন্য। আর তারা তো উপস্থিত আছেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মূহান্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পরবর্তী সালাতসমূহের জন্য তথু ইকামাতই দেওয়া হবে। মাশারেশ্বও বলেন, হতে পারে যে এটি তাঁদের (ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ইউসুফ ও মূহান্মদ র.)-এর সর্বসন্মত মত।

পবিত্র অবস্থায় আবান ও ইকামাত দেয়া উচিত। তবে উবৃ ছাড়া আবান দিশে জাইব। কেননা এটা (আল্লাহ্র) যিকির, নামায় নয়। সুতরাং তাতে উয়ু মুক্তাহার মাত্র। যেমন কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্র।

উৰ্ফু ছাড়া ইকামাত বদা মাকরহ। কেননা তাতে ইকামাত ও সাগাতের মাঝে বাবধান সৃষ্টি হয়। অবশা বর্ণিত আছে যে, ইকামাতও মাকরহ হবে না। কেননা এটা তো দুই আযানের অন্যতম। আরেক বর্ণনা মতে আযানও (উযু ছাড়া) মাকরহ হবে। কেননা সে এমন বিষয়ের প্রতি অহেবান জানাক্ষে, যার প্রতি সে নিজেই সাড়া দেয়নি।

ক্কুনুৰী অবস্থায় আয়ান দেওয়া মাকরহ। এ সম্পর্কে একটি মাত্র বর্ণনাই আছে।
মুংদিছের আয়ান সম্পর্কীয় দুইটি রিওয়ায়াতের মধ্যে মাকরহ না হওয়ার রিওয়ায়াতটির
মাসজালার সাথে পার্থক্য এই যে, সালাতের সাথে আয়ানের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং উভয়
সম্পূল্যের উপর আমন হিসাবে দুই হাদীছের যেটি সবচাইতে কঠোর, তা থেকে পবিত্রতা
মর্ত্রনের শর্ত আরোপ করা হবে, জুনুবীর জন্য নয়।

الباس المغنو এছে ররেছে, উয়্ ছাড়া আযান এবং একামাত দিলে তা দোহরাতের হবে ন া আর জানাবাতের বেলায় দোহরানোই আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে না দোহরালেও চলে। প্রথমটির কারণ হাদাহের লঘুতা, আর দ্বিতীয়াটির অর্থাৎ জানাবাতের কারণে দোহরানোর বালোরে দুটি বর্ণনা রয়েছে। তবে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ এটি যে, আযান দোহরানো উচিত, কিন্তু ইকামাত লোহরাতে হবে না। কেননা পুনঃ আযান শরীআত অনুমোদিত; পুনঃ ইকামাত অনুমোদিত নয়।

ইমাম মুহাম্মন (র.)-এর এ বক্তব্যের অর্থ হল সালাত হয়ে যাবে। কেননা, সালাত তো আয়ান-ইকামাত ছাড়াও জাইয হয়।

গ্ৰন্থকার বলেন ঃ প্লীলোক যদি আযান দিয়ে থাকে তবে এরূপ হকুম। অর্থাৎ দোহরানো মুসভাহাব, যাতে আযান সুনুত মুভাবিক হয়ে যায়।

সময় হওয়ার পূর্বে কোন সালাতের আবান দেওয়া বৈধ নয়। ওয়াকত হওয়ার পর আবার দিতে হবে। কেননা, আযান দেওয়া হয় মানুষের অবগতির জন্য। অথচ সময়ের পূর্বে হলে সেটা হবে মানুষকে অজ্ঞতায় ফেলার মধ্যে শামিল।

৮. থেমন জুনু আর ক্ষেত্রে।

अवाहात्मद (काळ मृत्रुष्ठ इत्मा मृजाय्यिम मृत्रम्य इत्या ।

অধ্যায় ঃ সালাত

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন, আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমত্তও তাই- ফজনের ক্ষেত্রে রাত্তের শেষার্থে (আযান দেয়া) বৈধ। কেননা, হারামাইন শরীফের অধিবাসীদের মুগ পরম্পরায় তা চলে আসতে।

মুসাজির আয়ান ও ইকামত দিবে। কেননা, রাস্ত্রাহ (সা.) আবু মুলায়কার দুই পুত্রকে বলেছিলেন ঃ أَوَا مِنْ الْمَا فَانْنَا وَأَوْمَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا ال

যদি আঘান ও ইকামাত দু,'টোই তরক করে তাহলে তা মাকরহ হবে। আর যদি ৪৭ ইকামাতের উপরই ক্ষান্ত হর, তাহলে তা জাইয হবে। কেননা, আযান (মূলতঃ) অনুপত্নিতদের উপস্থিত করার জন্য; অধ্য সফরু-সংগীরা তো উপস্থিতই আছে। পক্ষান্তরে ইকামাত হলো (নামাযের) আরম্ভের ঘোষণার জন্য, আর উপস্থিতদের জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে।

যদি নগরীতে নিজের ঘরে সালাত আদায় করে, তাহলে আযান-ইকামাত দিয়েই সালাত আদায় করবে, যাতে জামাআত অনুযায়ী সালাত আদায় হয়। আর তা তরক করাও জাইয আছে। কেননা ইবন মাসাউদ (রা.) বলেছেন, মহন্তার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

### ভূতীয় অনুচ্ছেদ

## সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ

দুসন্ত্রীর জন্য খাবতীয় হাদাছ ও নাজাসাত থেকে প্রাক-পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব। সে পদ্ধতিতে, যা ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ ﴿ يُرْبُيُكُ فَمُلَّهُونَ وَالْكُلُونَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

আল্লাহ ডা'আলা আরো বলেছেন ঃ وَإِنْ كُنْتُمْ عِجُنُبًا فَالْمَائِرُةِ। यिना আরো ক্রেন্থী হও তাহলে উন্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করো।

আর ছতর ঢাকবে। কেননা আল্লাহ্ তা আলা বলেছেন । مُثَوَّا رِثِنْتَكُمُ عِلْدَ كُلِّ مَسْجِد । অর্থাৎ প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা এমন পোলাক পরিধান করো, যাতে তোমাদের সতর 
ঢাকে। এবং রাস্লুলাহ্ (সা.) বলেছেন। لأُسِمُنْ لَوْ لِحَمْار । বলেছেন لأسَمُنْ لَوْ لِحَمْار । বলেছেন لأسَمُنْ لَوْ المَانْوَةُ لِحَمْار । বলেছেন (বলেগা) নারীর সালাত তদ্ধ হবে না ওড়না ছার্ড়া ।

পুরুষের সতর হলো নাতির নীচে খেকে হাঁটু পর্যন্ত। কেননা রাস্পুরাহ (সা.) বলেছেন

- عُوْرَةُ الْمُرَجُلُ مَابَيْنَ سُرَّتِه اللى رُكْبِتَة ،

-পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী
অংল। অন্য বর্ণনায় আছে ، رُكْبِتَة ،

ক্রিনায় আছে ক্রিন্টুর নুর্নিনায় আছে ক্রিন্টুর নুর্নিন্দির নাটি নাটার নীচ থেকে তার
হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাভি স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়।
ইমাম শাফিঈ (র.) তিনুমত পোহণ করেন।

হাঁটু সতরের অন্তর্ভ্জ। এ সম্পর্কেও ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। হাণীছের এ। কে আমরা حتى সেহ) এর অর্থে এহণ করেছি। দ্বিতীয় হাণীছের ختى সেদের উপর আমল ارکځنځ ই (সেহ) এবং রাসূল্রাহ্ (সা.) নিম্নোক্ত হাণীছের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে عربة –হাঁর সতরের অন্তর্ভুক্ত।

শাধীন নারীর মুখমওল ও হাতের কব্জি ছাড়া সমঁত শরীর সতর। কেননা রাস্পুরাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ﴿ الْمُؤَاثُّ مُثَانُ الْمُسَافُونُ ﴾ -श्वीलांक আওরত, যা ঢেকে রাখা কর্তব্য। দৃ'টি অংগকে ব্যতিক্রম করার কারণ হলো তা প্রকাশ করা অনিবার্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ ব্যতিক্রম স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, পায়ের পাতা সতর আর এক বর্ণনায় আছে যে, তা সতর নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

यपि कान बी लाक भारत्रत्र शाहात्र এक-ठडूथीश्य वा এक-जुडीग्राश्य श्वाना

১. মবব্যটি অগ্রহণযোগা। কেননা পায়ের পাতা সতর হওয়া সম্পর্কে সুম্পর্ট হাদীছ রয়েছে (দেবুন আবু দাউদ, হাকিম ও তাহাবী) ইমাম তাহাবীর বন্ধব্যই এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ হাদীছের আলোকে সালাতের মধ্যে তা সতর এবং প্রয়োজনের আলোকে সালাতের বাইরে সতর নয়।

٩٢

অবস্থার সালাত আদার করে তাহলে সে তার সালাত দোহরাবে। এ হল ইমাম অং, হানীকা ও ইমাম মুহাখদ (র.)-এর মত। আর যদি তা এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে সালাত দোহরাবে না।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.) বলেন, অর্থেকের কম হলে লোহরাবে না : যেহেতু কোন কিছুকে তবনই অধিক বলে আব্যায়িত করা হয়, যখন তার বিপরীত বস্তুটি পরিমাণে তার চেচে কম হয়। কেননা, কম ও বেশী শব্দ দু'টি তুলনামূলক।

'অর্থেক' সম্পর্কে তাঁর পক্ষ হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছেঃ এক বর্ণনায় 'কম' এর গঙাঁ রহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। অপর বর্ণনায় 'বেশী' এর গঙীভূক্ত না ২ওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

ইমাম আৰু হানীফা ও ইমাম মুহাখদ (ব.)-এর যুক্তি এই যে, চতুর্থাংশ সম্পূর্ণের স্থলবর্তী হয়ে থাকে। যেমন 'মাথা মাস্হের ক্ষেত্রে এবং ইহরামে 'মাথা মুড়ানোর' ক্ষেত্রে। এবং হে ব্যক্তি কারো চেহারা দেখে সে ঐ ব্যক্তিকে দেখেছে বলে ববর দেয়। যদিও সে উক্ত ব্যক্তির চারপালের একপাশ মাত্র দেখেছে।

**চুল, গেট ও উক্তও অনুস্করণ অর্থাৎ এতেও উক্ত মততে**ল *রয়েছে।* <sup>২</sup> কেননা প্রতিটিই আলাদা অংগ।

চুল দ্বারা এখানে মাথা থেকে ঝুলে থাকা অংশ উদ্দেশ্য। এ-ই বিভদ্ধ মত। তবে জ্বানাবাতের গোসলে এটা ধোয়া মা'ফ হওয়ার কারণ হল কট আরোপ হওয়া।

লচ্ছাস্থান দু'টিতেও অনুরূপ বিরোধ রয়েছে। অবশ্য পুরুষলিসকে আলাদাভাবে বিবেচন করা হবে। অনুপ অপ্তকোষ দু'টিও আলাদা অংশরূপে বিবেচ্য হবে। উভয়টিকে এক গণ্য কর: হবে না। এ-ই বিচক্ষ মত।

পুরুষের ষতটুকু অংশ সতর, দাসীরও তাই সতর। আর তার পেট ও পিঠও সতর। এছাড়া তার শরীরের অন্যান্য অংশ সতর নর। কেননা, উমর (রা.) (জনৈকা দাসীকে লক্ষা করে) বলেছিলেন, এই ছেমড়ি! মাধা থেকে ওড়না সরিয়ে নে, স্বাধীন ব্রী লোকদের মত হতে চাস বৃঝি!

তাছাড়া তাকে তার মনিবের প্রয়োজনে কাজের পোশাকে বাইরে বের হতে হয়। সুতরং অসুবিধা লাঘবের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পুরুষের ক্ষেত্রে তাকে মাহরেমের ন্যায় গণ্য করা হবে।

যদি নাজাসাত দূর করার মতো কিছু না পার, তাহলে তা সহই সালাত আদার করবে। এবং সালাত দোহরাতে হবে না। এর দুই সুরত। যদি কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ বা তার চাইতে বেশী অংশ পাক হয়, তাহলে ঐ কাপড় পরেই সালাত আদার করবে। যদি বিবহু হরে সালাত আদার করে, তাহলে আইয হবে না। কেননা এক-চতুর্থাংশ সম্পূর্ণের স্থানত

অর্থাৎ ইয়য় আবু ইউসুকের মতে অর্থেকের বেশী খোলা খালা সালাও তংগের কারণ : পক্ষান্তবে প্রাও ইয়য়য়য়য়য় য়ত হল্ছে চতুর্ব ;

হয়। বিদি এক-চতুর্থাংশেরও কম পাক হর তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই
ফুকুম। আর এটা ইমাম শাকিই (র.) ও দু'টি মতের একটি। কেননা ঐ কাপড়ে সালাত
আদায়ে একটি করয তরক হয়। পক্ষান্তরে উলংগ হরে সালাত আদায়ে একাধিক করম তরক
হয়।

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হলে উলংগ হয়ে সালাত আদায় কক্ষক, কিংবা নাপাক কাপড়ে সালাত আদায় কক্ষক। তবে দ্বিতীয়টাই উল্লয়। কেননা, সক্ষম অবস্থায় প্রতিটি সালাতের প্রতিবন্ধক। এবং (মা'ক ইওয়ার) পরিমাণের ক্ষেত্রে দুটোই সমান। <sup>প্র</sup>সুতরাং সালাতের স্কৃষ্ম ও দুটোই সমান হবে।

ভাছাড়া কোন কিছুকে তার স্থলবর্তী রেখে তরক করায় তরক গণ্য হয় না।<sup>৬</sup>

(কাপড় পরে সালাত আদার) উত্তম হওয়ার কারণ এই যে, সতর সালাতের সাথে খাস নয়। পক্ষান্তরে তাহারাত সালাতের সাথে খাস।

কেউ যদি সতর ঢাকার কাণড় না পার তাহলে উলংগ অবস্থায় বসে ইশারায় রুকু সাজদা করে সালাত আদায় করবে। রাস্ণুরাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণ এরপই করেছিলেন। <sup>৭</sup>

যদি দাঁড়িরে সালাত আদায় করে, তাহলেও তার জন্য জাইয় হবে। কেননা বসার মধ্যে লব্জাস্থানের সতর হয়। আর দাঁড়িয়ে পড়লে উল্লেখিত রুকনগুলো আদায় হয়। সূতরাং দুটোর যে কোন একটি সে গ্রহণ করতে পারে।

তবে প্রথমটিই উক্তম। কেননা, সতর ঢাকা ফরম হয়েছে সালাতের হক হিসাবে এবং মানুষের হক হিসাবে। তাছাড়া এর কোন স্থলবর্তী নেই। আর ইশারা হয়েছে রুকনের স্থলবর্তী।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, যে সালাত তক্ত করতে যাচ্ছে, সে এমনভাবে নিয়াত করবে যে, নিয়াত ও তাহরীমার মাঝে কোন কর্ম<sup>ত</sup> ছারা ব্যবধান সৃষ্টি করবে না।

এ শর্তটির মূল দলীল হলো রাসূনুক্লাই্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ لاعمال بالنيات (যাবতীয় আমল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল)।

তাছড়ো সালাতের ওক হয় কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থা ধারা। আর তা অভ্যাস ও ইবাদত উভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান। সুতরাং নিয়্যত ছাড়া এতে পার্থক্য সৃষ্টি হবে না।

সুতরাং ধরে নেয়া হবে য়ে, সম্পূর্ণ কাপড়ই নাপাক ৷

কেনল বিবন্ধ অবস্থায় সালাত আদায় করলে স্বন্ধ্ সাঞ্চনা ইপারায় আদায় করতে হবে এবং বসে সালাও
আদায় করতে হবে। ফলে অস্ততঃ তিনটি ফরব ছুটে যাবে।

৫. অর্থাৎ উচর ক্ষেত্রেই অন্ধ পরিমাণ মাফ ধরা হয়। অবশ্য অল্পের মাত্রা ডিনু।

ক্র-শন্তদের স্থলবর্তী হলো ইলারার মাধ্যমে আদায় করা ! সূতরাং ক্রক্-সাঞ্জদা তরক করা হয়েছে বলা যায়
 ন :

৭. বর্গিত আছে বে, একদল সাহাবী একবার সমুদ্র যাত্রা করলেন এবং নৌকা ছুবার কলে উপংশ অবস্থায় জীরে উচ্চেল এবং সেই অবস্থায় বদে নামাম পড়লেন (বিনায়া)। মুসাল্লাফে আবসুর রাজ্ঞাকে কাতালা থেকে এ মর্মে কাতওয় বর্গিত আছে। তাতে রয়েছে একদল উলংশ লোক জামা আত পড়লে ইমাম কাতারের মাঝে নিভাবে

৮. অর্থাপ এমন কাঞ্চ বা নামারে সর্বাল্লন নাম, বেমন, পানাহার বা ক্রেপাপকথন, মসজিদের দিকে হাঁটা বা উযু করা ইত্যাদি

ष्यशाय : भागाज ५5

আর যে নিয়াত তাকবীরের পূর্বে করা হয়, তা তাকবীরের সময়ও বিদ্যান্য আছে বলে গণ্য। যদি তাকে বিচ্ছিনুকারী কোন কিছু না পাওয়া যায়। অর্থাৎ এমন কোন কাজ, যা সালাতের উপযোগী নয়। আর তাকবীরের পরবর্তী নিয়াত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নিয়াতের পূর্বে ফা বিগত হয়েছে, তা নিয়াতহীনতার কারণে ইবাদত হবে না। সিয়ামের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনের কারণে তা কায়েম রাখা হয়েছে। ক

নিয়াত অর্থ ইচ্ছা, তবে শর্ত এই যে, নিজে জন্তরে জ্ঞাত হতে হবে যে, কোন সালাত সে আদায় করছে। মুখে উচ্চারণ করা ধর্তব্য নয়। তবে উচ্চারণ করা উন্তম। কেননা, তা ইচ্ছাকে সংহত করে।

উল্লেখ্য যে, সালাত যদি নফল হয় তাহলে সাধারণ নিয়্যভই যথেষ্ট। বিশুদ্ধ মতে সুনুত সালাতেরও এ হুকুম। আর যদি ফর্য সালাত হয় তবে ফর্য নির্ধারিত হওয়া জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন, যুহর। কেননা ফর্য বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

আর যদি অন্য কারো মুকতাদী হয়, তাহলে সালাতের এবং ইমামের অনুগমনের নিয়াত করবে। কেননা, ইমামের দিক থেকে তার সালাতে ফাসাদ আরোপিত হয়ে থাকে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ আবশ্যক।

গ্রন্থকার বলেনঃ আর কিবলামুখী হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন। فَرَنُوا তামরা তোমাদের মুখমণ্ডল মুসজিদুল হারাম অতিমুখী কর। তবে যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করছে, তার জন্য খয়ং কা'বামুখী হওয়া ফরম। আর মক্কায় অনুপত্থিত ব্যক্তির জন্য ফরম হলো কা'বার দিকের প্রতি মুখ করা। এ-ই বিভন্নমত। কেননা, দায়িত্ব অর্পিত হয় সাধ্য অনুপারে।

যে ব্যক্তি জীতিশ্রস্ত হয়, সে যেদিকেই সক্ষম হয় সেদিকেই মুখ করে সালাত আদায় করবে। কেননা, ওঘর বিদ্যমান থাকার কারণে। মুতরাং কিবলা অজ্ঞাত হওয়ার অনুরূপ হবে।

যদি কারো জন্য কিবলা অজ্ঞাত (ও সন্দেহপূর্ণ) হয়ে পড়ে এবং তার কাছে এমন কেউ না থাকে, যাকে কেবলা সম্পর্কে জিঞ্জাসা করতে পারে। তাহলে সে সাধ্যানুযায়ী চিস্তা করে কিবলা স্থির করে নেবে। কেননা সাহাবায়ে কিরাম চিন্তা করে (কিবলা নির্ধারণ পূর্বক) সালাত আদায় করেছেন। আর রাস্কুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের কাজ প্রত্যাখ্যান করেননি।

তাছাড়া অধিকতর শক্তিশালী দলীলের অবর্তমানে প্রকাশ্য প্রমাণের উপর আমল করাই ব্যান্তিব। আর সংবাদ জিল্ঞাসা চিন্তা-ভাবনার চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে।

সালাত আদায়ের পর যদি সে জানতে গারে যে, সে ভূল করেছিলো, তাহলে সালাত দোহরাতে হবে না।

৯. কেননা সিয়ামের ককর সময়টা হচ্ছে যুম ও গাফলতের সময়। সুতরাং সূচনা লগ্ন থেকে নিয়াতের শর্ত আরোপ করলে তা কয়্টদায়ক হবে। পঞ্চাল্তরে সালাত কল হয় সচেতন অবয়য়। সুতরাং এখানে সূচনা লগ্নে নিয়াতের শর্ত আরোপ কয়য় অসুবিধার কিছু নেই।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---১০

ইমাম শাফিই (র.) বলেন, যদি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে থাকে, তাহলে ভুল নিশ্চিত হুনগ্রাব কারণে সালাত দোহবাবে।

আর আমাদের দশীল হল, চিস্তা-ভাবনা ধারা নির্ধারিত দিকের অভিমুখী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তার সাধ্যে ছিল না। আর দায়িত অর্পণ সাধ্যের উপর নির্ভরশীল।

আর যদি সে সালাতের মধ্যেই তা জানতে পারে, তাহলে কিবলার দিকে মুরে যাবে। কেননা, ক্বাবাসীরা যখন কিবলা পরিবর্তনের খবর তনতে পেলেন তখন তাঁরা সালাতের অবস্থাতেই ঘুরে গেলেন এবং নবী করীম (সা.) তা পসন্দ করেছিলেন। তদ্ধপ যদি তার সিদ্ধান্ত অনাদিকে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে সে সেদিকের অভিমুখী হবে। কেননা, পরবর্তী ক্ষেত্রে নতুন ইঞ্জতিহাদের উপর আমল করা আবশ্যক; তবে তাতে ইতোপূর্বে আদায়কত অংশ তংগ হবে না।

যে ব্যক্তি জন্ধকার রাতে কোন জামা 'আতের ইমামতি করল এবং চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করে পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায় করল, আর তার পিছনে যারা রয়েছে তারাও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রত্যকে একেক দিকে সালাত আদার করল, এমন অবস্থায় যে, প্রত্যেকে ইমামের পশ্চাতে আছে এবং ইমাম কী করছেন তা তাদের জানা নেই, তাহলে তা স্বার জন্য জাইয হবে। কেননা, চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকে অভিমুখী হওয়া তো পাওয়া গেছে। আর ইমামের সাথে এই বিরোধ বাধা সৃষ্টি করে না। যেমন কাবার অভান্তরের মাস্যালা।

কিল্প তাদের মধ্যে যে ইমামের বিপরীত অবস্থা জানতে পাবে, তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা আপন ইমাম ভলের উপর আছে বলে সে বিশ্বাস করছে।

আর এ **হকুম সে ইমামের সমুবে হলেও।** কেননা সে তার স্থানগত ফর্য তর্ক করেছে।

### চতুর্থ অনুচ্ছেদ

#### সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ

#### সালাতের ফর্য ছয়টি

প্রথমতঃ) তাহরীমা। কেননা আল্লাহ্ ডা'আলা বলেছেন ঃ رَرُبُكُ مَكِيْرُ (তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে তাকবীর বলো)। আর (মুফাসসিরদের সর্বসন্মতিক্রমে) আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা।

(বিতীয়তঃ) किसाम । কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَقُوْمُوْا اللّٰهِ قَادِيْدِيْنَ (তোমরা একার্য চিন্তে আল্লাহ্র সম্পূর্বে দথায়মান হও।)

(তৃতীয়তঃ) কিরাজাত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : فَاشْرُوْا مَا تَبْسَدُرُ مِنَ - -কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয় তোমরা পড়ো, রুক্ ও সাজদা করা, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَالْكُمُولُ وَاسْتُجُدُوا الْمُوالِيَّةِ क्रांआला বলেছেন । وَالْكُمُولُ وَاسْتُجُدُوا ا

সালাতের পরে তাশাহত্দ পরিমাণ বৈঠক। কেননা রাস্লুল্লাহ্ (সা.) ইব্ন মাস'উদ (রা.)-কৈ তাশাহত্দ শিক্ষাদান কালে বলেছেন هُ ثُمَّتُ دُمُّ وُ أَنْ فَعُدُّانُ مُثَالًا وَ فَعُمُّاتُ مُوْا وَ فَعُدُّاتُ مُرَاتُكُ (তুমি যখন এ বললে বা এ করলে তখন তোমার সালাত সমাপ্ত হল)।

এখানে সালাতের সম্পূর্ণতাকে তিনি বসার কাজের সাথে যুক্ত করেছেন (তাশাহ্হদ) পাঠ করুক বা না করুক।

ইমাম কুদ্রী বলেন, এছাড়া আর যা কিছু, তা সন্নত।

ইমাম কুদ্রী এখানে সুনুত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ তাতে বিভিন্ন ওয়াজিব বিষয় রয়েছে। যেমন, ফাতিহা পাঠ, তার সাথে সূরা যোগ করা, যে কাজ শরীআত কর্তৃক একাদিকবার নির্মারিত হয়েছে, সেগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা। 2 প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকে ভাশাহ্তদ পাঠ, সালাতের কুনুত, দূই ঈদের তাকবীরসমূহ এবং যে সকল সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা সে সকল সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা হম, সে সকল সালাতে অনুক্ষ্বরে কিরাত পাঠ করা হয়, সে সকল সালাতে অনুক্ষ্বরে কিরাত পাঠ করা হয়, সে সকল সালাতে অনুক্ষ্বরে কিরাত পাঠ। এজনাই এগুলোর কোন একটি তরক করলে তার উপর দুটি সাজদাসহ ওয়াজিব হয়। এ-ই বিভদ্ধ

১. যেমন সাজদা সুতরাং প্রথম রাকাআতের সাজদা যদি ছুটে যায় এবং পরবর্তীতে শ্বরণ হয় তাহলে সাজদা সাহ দিবে। তদ্রেপ যদি দিতীয় রাকাআতের ক্রকৃতে মনে পড়ে যে, প্রথম রাকাআতের একটি সাজদা ছুটে গেছে জার সংগো সংগো সে ক্রক্ থেকেই সাজদায় চলে যায়, তাহলে উক্ত রুক্ তাকে সেহরাতে হবে না। ক্রেননা তারতীব ফরেয নয়। তাই ক্রকৃটি তংগ হবে না। পকাতরে যে সকল কাজ পরীআত কর্তৃক একাধিকবার নির্মারিত হয়নি, তাতে ভারতীব ওয়াজিব নয় রুক্রয়। সুতরাং রুকৃ থেকে সুয়ায় কিরে আসলে তার কর্কৃ ভূপে হয়ে যাবে থাকে।।)।

মত। কুদুরীতে এগুলোকে সুন্নাত বলার কারণ এই যে, এগুলোর ওয়াজিবত্ব সুন্নাহ দারা সাব্যস্ত হায়াছে।

ফখন সালাভ চক্ল করবে তখন তাকবীর বলবে। ইতোপূর্বে আমাদের পঠিত আয়াতের কারনে। তাছাড়া রাস্পুলাই (সা.) বলেছেন সূক্র্যুট্র ডাকবীর হলো সালাতের তাহরীম<sup>২</sup>। আমাদের মতে ভাকবীরে তাহরীমা হলো সালাতের পর্ত। ইমাম শাফিঈ (র.) চিনুমত পোষণ করেন (তাঁর মতে এটা ক্লকন)। (আমাদের মতে শর্ত হওয়ার কারণেই) যে ফরবের ভাহরীমা বাঁধবে, সে ঐ তাহরীমা ঘারা নফল সালাত আদার করতে পারবে।

তিনি বলেন, অন্যান্য রুকনের জন্য যে সব শর্ড রয়েছে, তাহারীমার জন্যও সেসব শর্ড বায়াছে। আর এটি রুকন হওয়ার আলামত।

আমাদের যুক্তি এই ঃ وَذَكَرُ اسْمُ رَبِّ فَصَلَّى (সে তার প্রতিপালকের নাম নিলো অতঃপর সালাত আদায় করন।)

এই আয়াতে আরাহ্ তা'আলা ভাকবীরের উপর সালাওকে علف করেছেন। আর علف প্রদী হলো উত্যের বৈপরীত্য। আর একারণেই অন্যান্য রুকনের পুনঃ পৌনিকভার মতো এইটা পুনঃ পৌনিক হয় না।

(ক্রুকনসমূহের) যাবতীয় শর্ত এখানে বিবেচনা করার কারণ এই যে, কিয়াম ক্রুকনটি তার সংলগ । $^\circ$ 

তাকবীরের সাথে উভয় হাত উন্তোলন করবে। এটি সুনুত। কেননা রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এটা নিয়মিত করেছেন। ৪ এই (১০) শব্দটি এদিকে ইংগিত করে যে, ডাকবীর ও হস্তম্বরের উন্তোলন একত্রে হওয়া শর্ত। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে এ মতামত বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তাহাবী (র.) এ আমল করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

তবে বিভদ্ধতম মত এই যে, প্রথমে উডয় হাত উঠাবে। তারপর তাকবীর বগবে। কেননা তরে একাজ গায়কল্লাহ্ থেকে বড়ড়ের অধীকৃতি জ্ঞাপক। আর অধীকৃতি ধীকৃতির উপর অধ্যবর্তী হায় থাকে।

উভয় হাত এতটা উপরে উঠাবে, *যাতে বৃদ্ধাংগুলি দু'টো উভয় কানের লভিকার* বরাবর হয়।

ইমাম শাহ্নিস্ক (র.)-এর মতে হাত উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। কুন্তের তাকবীর, ঈদের অকবার ও জানাযার তাকবীর সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য।

ইমাম শার্কিট (র.)-এর দলীল হলো আবু হুমায়দ সাঈদী (রা.) বর্ণিত হাদীছ। তিনি বঙ্গেন রাসলপ্রাহ (সা.) যখন তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তলতেন।

নামাথের বাইতে বা কিছু হালাল ছিলো, সেওলোকে নিজের উপর হারাম করে সালাভ প্রবেশের মাধ্যম হলো
তাকরীব ;

<sup>্</sup>র সূতরাং কিয়ামের শর্তগুলো তারুবীরের আগেই সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য ।

<sup>8.</sup> এটি সরাসরি হাদীহ নয় তবে বুবারী ও মুসলিম বর্ণিত বিভিন্ন হাদীছ থেকে ভাব ও মর্ম রূপে গৃহীত।

অধ্যায়ঃ সালাত ৭৭

আমাদের দলীল হলো, ওয়াইল ইব্ন হাজার, বারা ও আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ। তারা বলেন, নবী (সা.) যখন তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কান পর্যন্ত উঠ্জেতন।

তাছাড়া হাত উঠানোর উপকারিতা হলো বধিরদেরকে অবহিত করণ। আর ত: ঐ ভাস্টে সম্বব, যেতাবে আমরা বলেছি।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছকে অপারগতার অবস্থার উপর আরোপ করা হবে। ?

বীলোক তার উত্তয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এ-ই বিভন্ন মত। কেননা এটা হ'বঃ
সতর রক্ষার জন্য অধিক উপযোগী।

यमि जाकवीरतत शतिवर्छ الرَّفَّ أَعْنَا ) वा اللهُ الْمِنْ أَنَّ الْمِنْ أَكْثَرُ किरवा खाद्यादत खानाना नाम (७ ७०) फेकात्र० करत ठावरण देमाम खाव हानीका ७ भूशंभन (त्र.)-अत मरूठ ठा यर्थहे इरव। खात देमाम खाव देकेनुक (त्र.) वरणन, यित उत्र जाकवीरतत एक फेकात्र० तक्कम दत्र, ठावरण اللهُ الْكُنْرُ विश्व खाने कि क्षादेश रहत ना विश्व और विश्व खाने कि क्षादेश हरत ना विश्व और विश्व खाने कि क्षादेश हरत ना विश्व और विश्व खाने कि क्षादेश हरत ना विश्व खाने कि खाने कि क्षादेश हरत ना विश्व खाने कि खाने

আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, প্রথমটি ছাড়া (অর্থাং الله اعكر ছাড়া) অন্য কিছু জাইয হবে না। কেননা (নবী সা.-এর আমল রূপে) এটিই বর্ণিত হয়েছে। আর এক্ষেক্তে শুধু বর্ণিত হানীছ প্রেকে জ্ঞান লাভ করাই আসল।

ইমাম শাফিই (র.) (নীতিগতভাবে ইমাম মালিকের যুক্তি স্বীকার করে) বলেন, ।। যুক্ত করা প্রশংসার ক্ষেত্রে অধিক অর্থবহ। সুতরাং এটি তার স্থলবর্তী।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন, আল্লাহ্র গুণাবলীর ক্ষেত্রে انفعل ৪ أفعيل ۱۹ انفعل শাধ্য সমার্থক। ۹ তবে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চরণে অক্ষমতার বিষয়টি ব্যতিক্রম। ৮ কেননা তবন তো সে মর্ম প্রকাশেই শুধু সক্ষম। ۹

৫. অর্থাৎ কোন ওঘর ও অপারণতার কারণে কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন কেননা ওয়াইল ইবন হাজার (রা.) থেকে বর্গিত আছে যে, আমরা মদীনায় আগমন করলাম। তখন নেবলাম যে, তারা কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। পরবর্তী বছর অখন আসলাম তখন দেখলাম, প্রচণ্ড শীতের কারণে তারা কাপড়-চোপড় পরে আছেন এবং কাঁধ পর্যন্ত হতে উঠাতেক।

ও. মুল মণ্ডপাৰ্কক্য এই যে, তাহরীমার মূল কংকন কি স্বয়ং 'তাকবীর' না 'মূখ থেকে প্রশংসা বাকা উচ্চারণ।' ৭. সুতরাং کیږ کا اکیر উচ্জয় শব্দেই তাকবীর বৈধ হবে।

৮, অর্থাৎ তখন অন্যান্য শব্দে তাকবীর বলার সুযোগ দেওয়া হবে।

সূতরাং যে কোনভাবে মর্ম প্রকাশই তার জন্য যথেষ্ট হবে। এবং নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণে বাধাবাধকতা তার উপর থেকে তলে নেরা হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর যুক্তি এই যে, তাকবীরের আতিধানিক অর্থ হলো মর্যাদা প্রকাশ। আর তা প্রকাশিত হয়েছে।

यिन कार्नीए जानाए एक करत्र। किश्वा कांत्रजी छायाग्न जानाएउन किन्नाए भाठे करत्र किश्वा यवाङ् कन्नान जमस कान्नजी छायान्न विजयिन्नांड् भएए जयक एन एक जान्नवी वनएए भारत छाटरन देमाम जान् हानीका (न्न.)-अन मएछ छा यरपेडे दरव। जान देमाम जान् इंडेज्नक ७ देमाम भूशांचन (न्न.) वरानन, भए यवाङ् हाए। जना एकान राम्या छा यरपेडे दरव ना। छरव यनि एक जान्नवी वनएछ ज्यकम दन्न, छाटरन यरपेडे दरव।

সালাতের উদ্বোধন (তথা তাকবীর) প্রসংগে আরবী ভাষায় হলে ইমাম মুহাম্মন (র.) ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর সংগে একমত। <sup>১০</sup> পক্ষান্তরে ফারসী ভাষার হলে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর সংগে একমত। <sup>১১</sup> কেননা আরবী ভাষার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য ভাষার নেই:

আর কিরাত সম্পর্কে ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহাশ্বদ (র.)-এর বন্ধব্যের দলীল এই যে, কুরআন আরবী শব্দসমষ্টির নাম, যেমন কুরআনের আয়াতে তা বলা হয়েছে। <sup>১২</sup> তবে আপারগতার সময় ওধু ভাব ও মর্মকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। যেমন (রুক্ সাজদা আদায়ে অপারগতার সময়) ইশারাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। (তবে যবাহের সময়) বিসমিল্লাহ্র বিধিয়টি ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ্র যিকির যে কোন ভাষায় হতে পারে। <sup>১৩</sup>

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো আন্তাহ তা'আলার নিমোক বাণী ঃ ﴿وَانَ لَمْنِي ﴿ الْمُرْدِينَ لَا لَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّمُ لَا اللَّهُ مِنْ أَلَّمُ لَا اللَّهُ مِنْ أَلَّمُ لَا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

আর মতপার্থক্যটি হলো গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে। সালাত ফাসিদ না হওয়ার ব্যাপারে কোন বিমত নেই।<sup>38</sup> বর্ণিত আছে যে, মূল মাসআলায় ইমাম সাহেব উক্ত ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর তা-ই নির্ভরযোগ্য।<sup>30</sup> খুৎবা ও তাশাহুহুদ সম্পর্কেও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর আয়ানের ব্যাপারে স্থানীয় প্রচলন বিবেচ্য হবে।<sup>36</sup>

অর্থাৎ আরবী ভাষায় হলে বড়ত্ব জ্ঞাপক যে কোন বাক্য যথেষ্ট হবে ;

১১. অর্থাৎ ফারসী ভাষায় তাকবীরে তাহরীমা বৈধ হবে না।

३२. व्हन्नना क्वजात व्रख्यक् قرانا عربيا

अर्थार तिचारन आल्लाइड यिकिड र श्ला मृत नक्ता । नक् ও ভाषा मृथा नग्न ।

১৪. অর্থাৎ মূল মতপার্বক্র হলো এই যে, অন্য ভাষার পঠিত কিরাত ছারা কিরাতের ফরম আদায় হবে কি না। সাহেবাইনের মতে অন্য ভাষায় জাইম হবে না, অর্থাৎ কিরাতের ফরম আদায় হবে না। বরং আরবী পদসহ পুনঃ কিরাত পড়তে হবে। পছাত্তরে ইমাম আবু হানীফা (রা,)-এর মতে কিরাতের ফরম আদায় হয়ে য়াবে, পুনঃ কিরাত পড়তে হবে না। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত। এ কারণে নামাম ফাসেদ হবে না।

১৫. কেননা ইমাম সাহেবের প্রথম বক্তব্য দৃশ্যতঃ কিতাবুল্লাহ্র সাথে বিরোধপূর্ণ, কেননা ক্রআন নিজেকে । আব্যায়িত করেছে।

১৬. অর্থাং অখ্যানের ভাষা রূপে যা প্রচলিত এবং মানুহের কাছে আয়ান রূপে যা পরিচিত, সেটাই হবে আয়ানের ভাষা। তবে সুন্নাতের বিশ্বদ্ধাচরপের কারণে তীবল গুনাহ হবে !

3

विन النّهُمُ النّهُ

ইমাম কুমূরী (র.) বলেন, সে ভার নাভির নীচে বাম হাতের উপর ভান হাত স্থাপন করবে। কেননা রাস্পুরার (সা.) বলেছেন: المثنان ال

এ হাদীছ হাত ছেড়ে রাখার ব্যাপারে ইমাম মাদিক (র.)-এর বিপক্ষে নলীল এবং হাত বুকের উপর রাখার ব্যাপারে ইমাম শাকিঈ (র.)-এর বিপক্ষে নলীল

তাছাড়া হাত নাভিন্ন নীচে রাখা 'ভাষীম প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী এবং ত.-ই হলেণ্ট উদ্দেশ্য।

আর ইমাম আর্ হানীকা ও ইমাম আর্ ইউস্কের মতে 'হাত বাধা' হচ্ছে কিছাতের সুন্নাত। সুতরাং ছানা পড়ার সময় তা ছেড়ে রাখবে না। <sup>99</sup> মূল নীতি এই তে, যে কিছাতের মধ্যে কোন বিকিব সুন্নত রয়েছে, তাতে হাত বেধে রাখা হবে, অন্যথার নত্ত এ-ই বিজ্ঞ মত। সুতরাং কুন্তের অবস্থার এবং জানায়ার সালাতে হাত বেধে রাখবে, পদ্ধার্থতে কক্তৃত পত্ত দাঁড়ানো অবস্থায় এবং স্টানের তাকবীরসমূহের মধ্যবর্তী সমত্তে হাত ছেড়ে রাখবে

चात्रपत्र दें के के विकास कि त्या महत्त ।

ইমাম আবৃ ইউসুক থেকে বর্ণিত আছে বে, এর সাথে ক্রিটিট আছে বে, শেষ শেষ প্রকাট আছে বে, নির্মাটিট ক্রমাটেন।

ইমাম আৰু হানীকা ও ইমাম মুহাখন (ব.) এর দলীল হলো, আনান (বা.) থেকে বর্ণিত আছে বে, নবী করীম (সা.) যখন সালাত আছে করতেন, তখন তাকবীর কলতেন এবং করে করে করে করে করিক কিছু পাঠ করতেন না। ইমাম আৰু ইউসুক বর্ণিত হানীহটি তাহাজুদের কেত্রে প্রবেজ।

মশহুর হাদীহুওলোতে এইটেটটু বাক্যটি নেই। সুকরাং করব সালাতে ভা কাবে না

তাকবীরের পূর্বে নুক্রন নুক্রন না, বাতে নিয়ত তাকবীরের সাথে যুক্ত থাকে। এ-ই বি**তত্ত** মত।

বার বিভাট্টিত শরভার থেকে আল্লাহ্র আশ্রর রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহ্ তাব্যালা বলেছেন : مَنَانَ فَرَاتَ الْفُرْأَنَ فَاسْتَعَدْ بِاللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّبِيْمَ क्ष्णवान পড়বে তথন বিভাট্টিত শরভান থেকে আল্লাহ্র আশ্রর প্রার্থনা করো।

১৭. কবিত আছে বে, ইমায় মৃহ্যকা (র.)-এর মতে এটা কিরতের সূত্রত : সুতরাং কিরাত তরু করার সমর য়ভ য়বরে ।

এর অর্থ হল, যখন কুরআন পাঠের ইন্ছা করবে। استنيذ باله বলাই হলো উস্তম, যাডে কুরআনের শব্দের সাথে মিল হয়। عرب باله ا শব্দিটিও এর কাছাকাছি।

যা হোক, ইমাম আৰু হানীফা ও মুহাখন (র.)-এর মতে تعز হচ্ছে কিরাভের সাথে معزوي হচ্ছে কিরাভের সাথে সংযুক্ত, ছানার সাথে معود বলবে, ছানার সাথে معود বলবে, জানু হানার সাথে না । আমাদের পেশকৃত আয়াত এর দলীল। তাই মস্বৃক্ অথবে, কিন্তু মুক্জানি বলবে না এবং সনের সালাতের তাকবীরসমূহের পরে বলবে। আব্ ইউসুফ প্রানি করেন। এবং بِشَمِ اللهِ الرَّمُعُمُنِ الرَّمِيْمِ পড়বে। মশহুর হানীছওলোতে এরপই বর্গিত হয়েছে।

(আউয়ুবিক্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্) দূ 'টোই অনুক্ৰমরে পড়বে। কেননা ইব্ন মাস'উদ. (রা.) বলেছেন ঃ اربع بخفيهن الاسام কাজহুবি বাক্য ইমাম নীরবে পড়বে। তনাধ্যে তিনি অউয়ুবিক্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ ও আমীন উল্লেখ করেছেন। كه

ইমামা শাফিঈ (র.) বলেন, কিরাত উচ্চৈঃস্বরে পড়ার সময় বিসমিল্লাহ্ও উচ্চস্বরে পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাঁর সালাতে বিসমিল্লাহ্ উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন।

এর জবাবে আমরা বলি যে, তা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছিলো। কেননা, আনাস (রা.) অবহিত করেছেন যে, নবী (সা.) বিসমিত্রাহ উষ্টে-স্বরে পড়তেন না।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এরপ আছে যে, عون এর ন্যায় বিসমিল্লাফু প্রত্যেক রাকাআতের ওক্ততে বলবে না (বরং তধু সালাতের ওক্ততে বলবে।) তবে তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, সতর্কতামূলক<sup>১৯</sup> প্রত্যেক রাকাআতে বিসমিল্লাফ্ পড়বে। ইমাম আকৃ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতও তাই।

সূরা ও ফাতিহার মাঝে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে না। ইমাম মুহাত্মদ (র.)-এর মতে নীরব কিরাত বিশিষ্ট সালাতে তা পড়বে।

তারপর সুরাতৃদ ফাতিহা পড়বে এবং অন্য একটি সূরা কিংবা যে কোন সূরা থেকে ইচ্ছা তিনটি আয়াত।

মোট কথা, আমাদের মতে ফাতিহা পাঠ রুকন হিসাবে নির্ধারিত নয়। তদ্ধেপ তার সা**ঞ্চে** সূরা মিলানোও। <sup>২০</sup> ফাতিহা সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। এবং উভয়টি সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে।

১৮. ইব্ন আলী শায়বার বর্ণনা মতে চতুর্থটি হলো ربنا لك الحمد

১৯. কেননা বিসমিল্লাই ফাতিহার অন্তর্ভক আয়াত কি না. সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ফাতিহা অন্তর্ভুক্ত হলে তো প্রত্যেক রাকাআতের ফাতিহার সাথে তা পড়া উচিত, না পড়লে ফাতিহা পাঠ সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং মতপর্থক্য এড়ানোর জন্য পড়ে যাওয়া উচিত।

২০. অর্থাৎ ফাতিহা পাঠ করা ককন নয় । কুরআনের অংশবিশেষ পাঠ করা ককন । তবে ফাতিহাও কুরআনের অংশ বিধায় তা পাঠ করবে । ককন আদায় হয়ে যাবে । তদ্ধপ কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ করদেও ককন আদায় হবে । কিন্তু ইমাম শাফিঈ (য়.)-এর মতে ফাতিহা পাঠ হলে ককন । ইমাম মালিক (য়.)-এর মতে ফাতিহা পাঠ ও সুরা মিলানে। উভয়ই ককন ।

ইমাম মানিক (a.)-এর দলীল হলো রাস্লুল্লার (সা.)-এর বাণী ঃ لَاصَنَانِهُ اللهُ الْكَتَابِ رَسُوْرَهُ مَعْهَا الْكَتَابِ رَسُوْرَهُ مَعْهَا -খাতিহা এবং তার সাথে সংযুক্ত একটি সূরা ছাড়া সালতি হয় না : ইমাম শাফিঈ (a.)-এর দলীল হলো রাস্লুলার (সা.)-এর বাণী ঃ وَصَلَــَاءُ لَا لَا يَعْبُدُهُ لا صَلَــَاءً لا بِغَانِهُ عَلَيْهِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاقْدُرُوا مَا تَشْهُ سَرَّا مَا تَشْهُ مِنَ الْقُوالِ وَ কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয়, তোমরা পড়ো। আর 'বাবরুল ওয়াহিদ' হানীছ নারা কিতাবুল্লাহ্র সাথে অতিরিক্ত বিষয় যোগ করা বৈধ নয়। তবে তার উপর আমল ওয়াজিব। তাই আমরা সুরাতুল ফাতিহা ও অন্য সুরা মিলানোকে ওয়াজিব বলি।

रमाम यथन أَمِنَ वनत ज्यन أَمِنَ वनत ज्यन أَمِنَ वनत । वर मुकानि जा वनत । किंगोम व्यन ज्यानि ज्यानि ज्यान किंगो - كِنَا الْمُنَا الْإِمَامُ فَلَكِتُكُوا वनता ज्यानि च्यानि ज्यानि ज्यान

রাসূকুলাহ (সা.)-এর বাণী ঃ الضَّالِيُّنَ فَخُوْلُوا أَمِيْن أَوَّ الصَّالِكِينَ فَخُولُوا أَمِيْن (বলে তখন তোমরা আমীন বনবে।

এটা 'কর্ম-বন্টন' হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.)-এর দলীল হতে পারে না। কেননা রাস্পুরার (সা.) হাদীছের শেষে বলেছেন ঃ فَانُ الإِمْمُ مِنْقُولُهُا (কেননা ইমাম তা বলেন)।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, *মুজাদিরা তা অনুকৈঃস্বরে বলবে।* কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের হাদীছে এরপ আছে।

তাছাড়া এটা দু'আ বিশেষ। সূতরাং গোপন করার উপরই তার ভিত্তি হবে।

শব্দটিতে দীর্ঘ আলিফ ও হ্রস্থ আলিফ দুটো উচ্চারণই রয়েছে। শব্দে (মীমের) উপর তাশদীন প্রয়োগ মারাছক তুল।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, ভারপর তাকবীর বশবে ও ক্লকৃ করবে।

ليامم الصنير এছে রয়েছে যে, নত হওয়ার সংগে তাকবীর বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযে প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলতেন।

তাকবীরকে খাটোভাবে উচারণ করবে। কেননা তাকবীরের প্রথমাংশে লঘা করা দীনের দৃষ্টিতে ভূল। কেননা তা প্রদুবোধক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শেষাংশে লঘা করা ভাষাগত দিক থেকে ভূল।

উজয় হাত দুই হাঁটুতে স্থাপন করবে এবং আংতদগুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে। কেননা রাসুলুরাহ্ (সা.) আনাস (রা.)-কে বলেছেন ؛ انَّا رَكُمْتَ فَمُن مَيْتُكُ عَلَى رَكُمْتِي وَ مَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

এ অবস্থা ছাড়া অন্য কখনো আংগুল ফাঁক রাখা মুক্তাহাব নয়, যেন শক্ত করে ধরা হয়। তদ্রূপ সাক্ষদার অবস্থা ছাড়া অন্য কখনো আংগুলগুলো মিলিয়ে রাখা মুক্তাহাব নয়। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিবে।

*আর পিঠকে সমতল ভাবে রাখবে।* কেননা নবী (সা.) যখন রুক্ করতেন তখন তাঁর পিঠ সমতলভাবে রাখতেন।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---১১

এবং নিজ মাধা উপরের দিকে উঠাকে না এবং শ্বুকাকেও না। কেননা নবী (সা.) যথন ক্রুক করতেন তথন তিনি মাধা উপরের দিকে উঠাতেন না এবং শ্বুকিয়েও রাখতেন না।

खात जिनवान سبُمان رَبَى الْعَظِيم ननत्व। बात बठै। रहना जानवीरिहत नर्निम्म निक्रमान। रूनना तान्वहाद (ना.) वर्ताहत । اذَا رَكَعَ أَمَاتِكُمُ فَلْيَقُلُ فِي رُكُوعَ سُبُحَانَ । وَأَدْلَ أَدْنَا الْمَعْلَمُ وَذَٰلِكَ أَدْنَاهُ — তाমাদের কেউ यथन उनक् कृत जयन स्म रम रम रान जात उन्हें ज्या कात्वात क्षेत्र क्षेत्र स्वराण। العظيم وَذَٰلِكَ أَدْنَاهُ أَدْنَاهُ الْعَلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَأَلْفَا الْعَلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِ

অর্থাৎ বহুবচন পূর্ণ করার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

তারপর মাখা তুলবে এবং مَمَا اللَّهُ المَنْ حَسَانَ प्रमात আর মুকাদি
ক্রিন্ত বলবে। আরু হানীফা (ম.)-এর মতে ইমাম তা বলবেন। ইমাম
আরু ইউসুষ্ঠ ও মুহাম্মদ (ম.) বলেন, ইমাম তা মনে মনে বলবেন। কেননা আরু হুরায়রা
(রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) উভয় যিকিরকে একত্র করতেন।

তাছাড়া ইমাম অন্যকে (তা বলতে) উদুদ্ধ করছেন। সুতরাং তিনি নিজেকে তা বলতে পারেন না।

وَا قَــانَ الْإِمْــَامُ ؛ इसाम जाव् वानीका (त्र.)-वत्र नतीन रहना तामूनुद्वाव् (मा.)-वत्र वानी ؛ أَنْ مُناذُ سَمَـمُ اللهُ لَمِنْ مُحَدَّهُ فُوْلُوا رَبُّنَا لَكَ الْمُمُدُّدُ

ইমাম যখন বলেন .... منع الله لِمَنْ حَمِدَه তাম তোমরা ... ورينا পরীকির পরিপন্থী। এছন্যই তো আমাদের মতে মুন্ডাদি منعِعُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে না। অবশ্য ইমাম শাফিট (র.) ভিনুমত পোষণ করেন।

তাছাড়া ইমামের তাহমীদ<sup>২১</sup> মুক্তাদির তাহমীদের পরে হয়ে যাবে, যা ইমামত পদবীর পরিপন্তী ৷

আর আবৃ হুরায়রা (র.) বর্ণিত হানীছ মুনফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । বিতদ্ধ মতে মুনফারিদ উতয়টিকে একত্র করবে । যদিও তথু رَبُّنًا لَمَنْ مُصَدِّه হুলা এবং অপর রিওয়ায়াতে رَبُّنًا ই বুলার কথাও বর্ণিত হয়েছে । نَكَ الْمَصَدُ

আর ইমাম মুক্তাদিকে তাহমীদের প্রতি উছুদ্ধ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তা পালন করেছেন $\,^{13}$ 

ইমাম কুদ্রী বলেন ঃ অতঃপর যখন সোঞ্জা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বদবে এবং সাজদায় যাবে।

তাৰুনীর ও সাজদার কারণ তা যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবশ্য ফর্য নয়। তদ্রুপ দুই সাজদার মাঝে বসা এবং ফক্ ও সাজদায় সুস্থির হওয়াও ফর্য নয়। এটি ইমাম আব হানীফা ও ইমাম মুহাশ্বদ (র.)-এর মত।

२১. वर्षी९ منالك للدير तना।

অর্থাৎ নবী (সা.) নামাযের প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলতেন, এই হানীছ এবং তোমরা রুকু কর
ও সাজদা করে। এই আয়াত।

ইমাম আৰু ইউসুক (র.) বলেন, এগুলো সৰই ফরধ: ইমাম লাফিট (র.) এবও এইমত। কেননা দ্রুতভার সাথে সালাত আদারকারী জনৈক বেদুসন সাহাবিকে বাসুলুছে (স.) বলেনে। কেননা দ্রুতভার সাথে সালাত আদারকারী জনৈক বেদুসন সাহাবিকে বাসুলুছে (স.) বলেনে। টুটি টাই টাইটিটি টাইটিটি বলিনে। এবং المرابع এবং আভিধানিক অর্থ মাখা পূর্ব চনেন তবং সুভরাং কক্ ও সাজদার সবীনিম পরিমাণের সাথে কক্রের সম্পর্ক হবে বিক্রা প্রক্রিয় পরিমাণের সাথে কক্রের সম্পর্ক হবে বিক্রা ব্যক্তি কেনে। তার ভারতভার কক্ ও আজদার সবীনিম পরিমাণের সাথে কক্রের সম্পর্ক হবে বিক্রা হবে কেনেনা তার উদ্দেশ্য বা সাজদার বা সাজদার বা মাজদার বা ম

আর বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে বেদুঈন সাহাবীর আমলকে সালাত আত্যাহিত করা হয়েছে কেননা রাস্বুরাহ (সা.) বলেছেন فَيُكِنَّ فَقَدُ تَقَصَّتَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ النَّبِيَّا فَقَدُ تَقَصَّتَ مِنْ م বে পরিমাণ তুমি কম করলে, মূলতঃ তুমি তোমার সালাত থেকে সেই পরিমাণ কৃতি করলে। ২৬

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর মতে, তারপর 'কাওমাহ' ও 'জালছ' '२° সুদ্লাত। তদ্রেপ ইমাম (আবু আবদুল্লাহ) জুবজানী (র.)-এর তাবরীজ (মাসআলা বিদ্লেহণ) মৃতাবিক সুস্থিরতা অবলম্বন করাও সুদ্লত। আর ইমাম কারথী (র.)-এর তাবরীজ মৃতাবিক তা ওয়াজিব। সুভরাং তাঁর মতে সুস্থিরতা বর্জন করলে সাজনা সাহ ওয়াজিব হবে। আর উভস্ন হাত মাটিতে রাখনে। কেননা ওয়াইল ইব্ন হজ্ব (রা.) রাস্বুল্লাছ (সা.)-এর সালাতের স্বরুপ দেখাতে গিয়ে সাজনা করেছেন এবং উভয় হাতের তাবুর উপর ভর দিয়েছেন এবং নিভম্ব উঁচু 'করে রেখেছেন।

আর মুখমঞ্চল দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করবে। এবং উভর হাত উভর কান বরাবর রাখবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এরূপ করেছেন।

ইমাম কুদুরী বলেন ঃ **আর নিজের নাক ও কপালের উপর সাজদা করবে**। কেননা নই (সা.) নিয়মিত এব্রপ করেছেন।

**ज्या यिन मृ** किंद्र क्षकविद्र मर्था श्रीमावद्ध द्वारच जाइल जा इमाम आवृ हानीका

২৩. বোঝা পেলো যে, যাবতীয় রুকন সুস্থিরভার সাথে আদার না করলে সালাত দুবন্ত হবে না। সুভরং জলোচা হাদীছের আলোকে 'সুস্থিরভা' একটি করম বলে প্রমাণিত হলো।

২৪. অর্থাৎ إراسجنوا পারাত হারা রুক্ ও সাজদা নামায়ের অংশ বা রুক্তন সাব্যন্ত হয়েছে। সুতরং হে নূদক্তম পরিমাণ হারা রুক্ ও সাজদা সম্পন্ন হবে, তত্যুক্ই ক্রুন হবে। পক্ষান্তরে 'সুত্বিরুক্ত' অকলছনের অর্থ হক্ষে রুক্ ও সাজদাকে প্রকৃষ্টিক করা। আর তা আয়াতের দাবী নয়।

২৫. ককু ও সাজদা হলো উদ্দেশ্য। সাজদার গমনকালের বে অংগ সজ্ঞালন, সেটা উদ্দেশ্য নর : সূতরাং ঐ পরিমাশ অংগ সঞ্চালনই যথেষ্ট হবে, যা দ্বারা ককু-সাজদা থেকে এবং এক সাজদা অন্য সাজদা থেকে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে।

২৬. 'সুস্থিরতা<sup>†</sup> বর্জন করা বদি নামাব নটের কারণ হতো, তাহলে রাসুস্কাহ (সা.) এটাকে নামাব আখ্যারিত করতেন না।

২৭. কাওমাহ অর্থ ককু ও সাজদার মধ্যবর্তী সমরের দাঁড়ানো। জাদসাহ অর্থ দুই সাজদার মধ্যবর্তী কম

(त.)-এর মতে জাইব। ইমাম মুহায়দ ও ইমাম আবৃ ইউসুক বলেন, ওবর ছাড়া ওধু নাকের উপর সীমাবদ্ধ করা জাইব হবে না।

আর এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত আরেক রিওয়ায়াত। কেননা রাস্লুদ্রাহ্ (সা.) বলেছেন : أَمِرَتُ أَنُّ أَسْجُدُ عَلَىٰ سَنْجُهُ عَلَىٰ مُعَنَّمُ व्यासारक 'সপ্ত প্রত্যাঙ্গের উপর সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তল্মাধ্য কপালকেও তিনি গণ্য করেছেন।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, ভূমিতে মুখমগুলের অংশ বিশেষ স্থাপন ন্বারাই সাজদা সম্পন্ন হয়। আর তাই আদিষ্ট বিষয়। তবে সর্বসম্মতিক্রমে গরুদেশ ও চিবৃক এর থেকে বহির্ত্ত।

আর আলোচ্য হাদীছের প্রসিদ্ধ বর্ণনায় (क्र्यूक्त) । ক্র স্থলে) । ক্রমণ্ডল) শব্দটি রয়েছে।  $^{2b}$ 

উভয় হাত এবং উভয় হাঁটু মাটিতে স্থাপন করা আমাদের নিকট সুন্নাত। কেননা এ দু'টো ছাড়াও সাজদা সম্পন্ন হয়।

আর দুই পা মাটিতে রাখা সম্পর্কে ইমাম কুদুরী (র.) বলেছেন যে, সাজদায় তা ফরয। <sup>২৯</sup>

আর যদি পাগড়ীর 'গাঁচে' এর উপর বা বাড়িতি কাপড়ের উপর সাজদা করে তবে তা জাইষ হবে। কেননা নবী (সা.) তার পাগড়ীর পাঁচের উপর সাজদা করতেন। আরো বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এক কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন এবং বাড়িতি অংশ হারা ভূমির গরম হু হারা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

এবং নিজের উভয় বাছ খোলা রাখবে। কেননা নবী (সা.) বলেছেন : وَأَيْثُ صَنْهُمُ اللهِ وَهُمُ اللهِ وَهُمَّا اللهُ وَ - তুমি ভোমার উভয় বাছ খোলা রাখবে। কোন কোন বর্ণনায় أبدُ এর স্থুলে) أبدُ রয়েছে। এটা ابدُاد (থকে নিম্পন্ন, যার অর্থ প্রসারিত করা। আর প্রথমটি ابداء খেকে নিম্পন্ন, যার অর্থ প্রকাশ কর।

এবং তার পেট উতয় উক্ত থেকে পৃথক রাখবে। কেননা নবী (সা.) সাজদা করার সময় এতটা পৃথক রাখতেন যে, বকরীর ছোট বাষ্চা ইচ্ছা করলে তাঁর নীচে দিয়ে অতিক্রম করতে পারতো। বলা হয়েছে যে, কাতারে সালাত আদারের সময় বাহু বেশী পৃথক করবে না, যাতে পার্থবর্তী মুসন্ত্রী কই না পায়।

আর পারের আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। কেননা রাস্লুরাহ্ (সা.) বলেছেনঃ

إِذَا سَجِد الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عُضُّو مِنْهُ فَلْيُوجَّه مِنْ ٱعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ

২৮. সুতরুং কপাল ও নাক উভয়ই এর অস্তর্ভুক্ত থাকবে।

২৯. কেননা সাজনা সম্পন্ন হয় মাটিতে মাধা রাখা এবং মাটি থেকে মাধা তোপার মাধ্যমে। আর পায়ের পাতা মাটিতে সাধা ছাড়া এ কাছ দুটো সহছে পালন করা সম্বন্ধ নয়। আর বা বাটিয়েকে সহজে ফরম আদায় করা যায় না, তা করমের অর্কুর্ক্ত হবে। সুতরাং কেউ যদি সাজলায় দিয়ে পা মাটি থেকে আলগা করে রেবে, তাহলে তার সাজনা হবে না। অবশা এক পা উরিয়ে রাখনে জাইয় হবে কিন্তু মাকরহ হবে। তবে সঠিক সিক্ষান্ত এই যে, ফরম না হবরার ব্যাপারে হাতের তালু ও পায়ের পাডা দুটোই সমান। -মাবস্তুত।

–যুঁখিন বৰ্ষন সাজনা করে তৰ্মন তার প্রতিটি অংগ সাজন্য করে। সুকরাং সে কেন তার অংশজনোকে যতনুর সময় কিবলায়ুখী করে রাহে।

चांत माक्समंत यरथा छिनवांत अधिको होते जैनायः। चात छादम छात्र मर्वनिक्ष भवितानः। কেলনা বাস্পুস্থাই (সা.) বংশছেন ঃ

चंदर हों। योदेश विरोधेत वेरियों के योदेश को महिला हों। विरोध वेरियों होंदेश वेरियों होंदेश विरोध होंदेश क्षार् आमारामा एक वस्त्र महिला करत एक एक एक एक महिलान दिलाना हिलाना है। योदियों होंद्र महिला कर महिला परिचला।

আর্থাং পূর্ণ কর্বচনের সর্বনিত্র পরিমাধ : কক্ ও সাজনত ক্ষেত্রে হোজাত সংবাত্ত শেষ করা সহ ভিনবারের অধিক কলা সুসতাহাব। কেননা রাসূলুৱাহ (সা.) বেজোত সংব্যাত্ত শেষ করতেন।

আর বদি তেই ইমাম হয় তাহলে সংবা। এত কৃষ্টি করবে না য' মুসন্থিপদের ক্লান্তির ক'রণ হয় এবং অবশেষে (ভামাআতের প্রতি) তা বিরক্তি সৃষ্টি করে :

ক্ৰকু ও সাজ্বদান্ত ভাষৰীহ পাঠ সুদ্ধান্ত : কেননা আয়াতে উভয়ক্তি ভাষৰীয় ব্যাভিয়েকেই উল্লেখ কৰা হয়েছে : সুভৱাং আয়াভের উপর বৃদ্ধি করা হাবে না .

আর ব্লীলোক নীচু হয়ে সাজদা করবে এবং তার পেট উক্তরের সাবে নিলিরে ব্লাক্তে। কেন্দা এটি তার জন্য সভতের অধিক উপযোগী।

ইয়াম কুদুরী (র.) বলেন, অভাগর সে ভার মাখা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে। এ দলীল ইতোপুর্বে আমাদের বর্ণিত হালীছ বরন সৃত্ত্বির হারে বসারে তবন তাকবীর বলবে ও সাজনার বাবে। কেনলা বেদুইন (কে নামার লিক্ষানান) সম্পর্কিত হালীছে বাস্কুলুর (স.। বলেছেন ঃ নিন্দ্র ক্রিটের নানিত্র ক্রিটের নাবা তুলার একাকি সোজা করে বসবে।

যদি সোজা হরে না কসে তাকনীর মধ্যে আর এক সাজন্মর চলে বার, তাহলে ইয়াম আর্ হানীকা ও মুহামদ (র.)-এর মতে ভার জন্য তা বংশ্বট হবে। পূর্বেই আমরা এ বিষয়ে অফলচনা করেছি।

মাখা তোলার পরিমাণ সম্পর্কে মানারেকাণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন ; তবে বিজ্ঞতম মত এই বে, যদি সোজনার অধিক নিকটবর্তী থেকে যার, তাহলে জাইব হবে ন' কেললা, তাকে (পূর্ববর্তী) সাজনার রয়ে পেছে বলে পথ্য করা হবে। আর যদি বসার অধিক নিকটবর্তী হর ভাহলে জাইব হবে। কেললা তাকে উপবিষ্ট পণ্য করা হবে। তাতে দ্বিতীর সাজলা হয়ে বাবে।

ইমাম কুদুরী (s.) বলেন, *বর্ণন সাজদার দিরে সুদ্বির হবে এরপর ভাকবীর ব*লবে। এর দুদীল আমরা বলে এসেছি।

चात्र हेण्ड शास्त्रत्र क्वांजारभः हेशत छत्र करत स्माक्षा रहत मेम्हारत, रमरत मा अवर हेण्डा हाल होता स्वीरामत हेशत छत्र किरत मा ।

ইয়াম নাজিউ (র.) বলেন, সামান্য সমর বসার পর মন্ত্রীনের উপর তর নিরে দাঁড়াবে : কেনব, নবী (সা.) প্রত্রপ করেছেন। আমানের দলীল হলে। আবৃ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছ। নবী (সা.) সালাতে তাঁর উভয় পায়ের সম্মর্থ ভাগের উপর ভর করে দাঁডাতেন।

ইমাম শান্টিষ্ট (র.) বর্ণিত হাদীহটি বার্ধক্যের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। ডাছাড়া এটি বিশ্রাম বৈঠক। আর সালাত তো বিশ্রাম পাতের জন্য প্রবর্তিত হয়নি।

প্রথম রাকাআতে বা করেছে, বিতীয় রাকাআতে তাই করবে। কেননা দিতীয় রাকাআত হচ্ছে ক্রকানসমূহের পুনরাবিত্তি।

তবে হানা পড়বে না এবং **আউযুবিপ্লাহ্ পড়বে**। কেননা উভয়টি একবারই পাঠ করা শবীআতে প্রমাণিত।

প্রথম তাকরীর ছাড়া আর কবনো দুই হাত উঠাবে না। রুক্তে যাওয়া এবং রুক্ থেকে উঠার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিস (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) বলেছেন ঃ

لاتُرُفعُ الاَيْدِي الأَ فِي سَبِعِ مَوَاطِنُ تَكْبِيْرُةَ الانتتاح وَتَكْبِيْرَة الْفَتُوْتِ وَتَكْبِيْرَات الْبِيْدَيْنِ न्त्रार्जि ब्र्ंगि शृंज बता, कांशिश शांठ कांना रत ना। जोकवीतर जार्दशिमा, कुन्एक्त जाकवीत ७ ঈरान्त जाकवीतनपुर्।

বাকী চারটি স্থান হজ্জ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন।

হাত তোলা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তা ইসলামের প্রথম যুগের উপর ধর্তব্য। এরূপ ইবৃন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।<sup>৩০</sup>

হিতীয় রাকাআতের হিতীয় সাজদা খেকে যখন মাথা তুলবে, তখন বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে 'এবং ভান পা সম্পূর্ণ দাঁড় করায়ে রাখবে এবং আংক্সন্তলো কিবলামণী করে রাখবে।

সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বসার এরূপ বিবরণই আইশা (রা.) দিয়েছেন।

আর উভয় হাত উরুদ্বয়ের উপর রাখবে ও আংগুলগুলো বিছিয়ে রাখবে এবং তাশাহ্চদ পডবে।

ওয়াইন (রা.)-এর হাদীছে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এতে হাতের আংগুলগুলো কিবলামুখী হয়।

৩০. অসনভ্রম ইব্ন গুরায়ের জনৈক ব্যক্তিকে মাসলিদুল হারামে নামায় পড়তে দেখলেন। সে রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত তুলছিল। সে পোকটি নামায় থেকে ফারেগ হওয়ার পর বর্বন যুবায়র (রা.) তাকে বললেন, এটা করো না। কেননা নবী (সা.) প্রথমে এটা করেছেন কিন্তু পরে বাদ নিয়েনে—নিয়্লাহ।

আর যদি সালাত আদায়কারী মহিলা হয়, তবে সে বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং ভান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে দেবে। কেননা এটা তার সভরের জন্য অধিক উপযোগী। আর তাশাহ্ছদ হসো এই ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ٱلسَّلَّمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ الغِـ

ন্যাবতীয় মৌধিক ইবাদাত আল্লাহ্র জন্য এবং যাবতীয় দৈহিক ইবাদাত আল্লাহ্রই জন্য এবং যাবতীয় আর্থিক ইবাদাত আল্লাহ্রই জন্য। হে নবী আপনার উপর সালাম ... শেষ পর্যন্ত। (অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমত ও বরকত হোক। <sup>৩১</sup> আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপর সালাম হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসুল।)

এটা আবদুল্লাই ইব্ন মান'উদ (রা.) বর্ণিত তাশাহ্চ্দ। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ (সা.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্চ্দ শিক্ষা দিলেন; যেমন তিনি আমাকে ক্রআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বললেন ঃ قال القراء (বলো, আতাহিয়াট্ছ লিল্লাহি ..... ইনা আখেরিহি)। ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর তাশাহ্চ্দ গ্রহণ করা উত্তম ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত তাশাহ্চ্দ থেকে। তাঁর তাশাহ্চ্দ হচ্ছে ঃ

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلُواتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَهْمَةُ اللهُ وَيَركَاتُهُ \* سَلَامٌ عَلَيْنَا إِلَى احْدِه -

কেননা, ইব্ন মাস'উদের হাদীছে لغ আদেশবাচক ক্রিয়া রয়েছে, যার ন্যূনতম চাহিদা হলো মুব্তাহাব হওয়া। তাছাড়া السلام এ با মুক্ত রয়েছে, যা সামথ্রিকতা বুঝায়। আর মধ্যে চুঙ্গু অতিরিক্ত রয়েছে, যা বক্তব্যের নবায়ন বুঝায়। যেমন কসমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ৩২ তাছাড়া শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এতে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। ৩৩

প্রথম বৈঠকে এর উপর কিছু অতিরিক্ত করবে না। কেননা ইব্ন মাস'উদ (রা.) বলেছেন, রাস্লুরাহ্ (সা.) আমাকে সালাতের মাঝের এবং সালাতের শেষের তাশাহ্ত্দ শিক্ষা দিয়েছেন। যবন সালাতের মধ্যবর্তী তাশাহ্ত্দ হতো, তথন তিনি তাশাহ্ত্দ শেষ করে দাঁড়িয়ে

৩১. মি'রাজের পবিত্র রাত্রে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাহিয়্যা পেশ করপেন; তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় রাস্চাকে সালাম হাদিয়া দিলেন। তার উত্তরে নবী (সা.) উত্মাতের নেক রালাদেরকেও সেই সালামের অব্যর্ভুক্ত করে নিদেন।

৩২. অর্থাৎ এখানে এছিল। তি التحيات প্রাক্তিটি আলাদা প্রশংসা বাক্য হবে। পকাশুরে । চাড়া রুলে স্বকলো মিলে একটা মাত্র প্রশংসা বাক্য হবে। কেননা তখন শপতলো কর্মান কর্মান করে কর্মান করে বললো হয়ে একটা অনাটার কর্মান করে বললো এইটা তাখনে ক্রিক কর্মান করে বললো এইটা কর্মান করে কর্মান করে বললো এইটা কর্মান করে কর্মান করে বললো এইটা কর্মান হরেছে। ক্রিটা কর্মান হরেছে। ক্রিটা কর্মান হরেছে। পকাশুরে যদি একটা নাম হালেছে। পকাশুরে বাদি একটা কর্মান হরেছে।

৩৩. শিক্ষানানের কথা অবশ্য ইব্ন 'আকাস (রা.) বর্ণিত হাদীছেও রয়েছে; তবে ইব্ন মাস'উদকে শিক্ষা দানে অধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে। কেননা রাস্পুরাহ (সা.) ইব্ন মাস'উদ (রা.)-কে হাত ধরে শিক্ষা দিয়েছেন আর তিনিও আগকামা এবং তিনি ইবরাহীয় নাথঈকে এবং তিনি পরবর্তী রাবীকে হাত ধরে শিক্ষিয়েছেন।

যেতেন। আর যখন সালাতের শেষদিকের তাশাহ্ছদ হতো তখন (এরপর) নিজের জন্য যা ইচ্ছা তা দু'আ করতেন।

শেষ দুই রাকাখাতে ত**র্থ সূরাতুল ফাতিহা পড়বে।** কেননা, আবৃ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, নবী (সা.) শেষ রাকাজাতে কেবল সূরাতুল ফাতিহা পড়েছেন।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো ফাতিহা পাঠ উত্তম। <sup>৩৪</sup> এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা প্রথম দুই রাকাআতেই কিরাত ফরম, যার বিবরণ ইনশাআল্লাহ পরে আসবে।

জার শেষ নৈঠকে ঐ অবস্থাতেই বসবে, যে অবস্থায় প্রথম বৈঠকে বসেছিলো। কেমনা ওয়াইল (রা.) ও 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছে এরূপই আছে।

তাছাতা এরপ বসা শরীরের জনা কইদায়ক। সুতরাং তা উত্তয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসা, যা ইমাম মালিক (রা.) এহণ করেছেন, তার তুলনায় উত্তম হবে।

আর রাস্লুলাহ (সা.) নিতারের উপর বসেছেন বলে বর্ণিত হাদীছকে ইমাম তাহাবী (র.)
দুর্বল বলেছেন, অথবা তা বার্ধক্যের অবস্থার উপর আরোপ করা হবে।

আর তাশাহ্চদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ওয়াজিব।

আর নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ফর্য নয়।

উত্তর ক্ষেত্রেই শাফিঈ (র.) ভিনুমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল) কেননা রাসূলুরাহ্ (সা.) বলেছেনঃ

اذَا قُلْتُ مَذَا أَوْ فَعَلْتُ فَقَدْ تُمَّتُ صَالاَتُكَ ؛ لِنَّ شِيئْتُ أَنَّ تَـقُوْمُ فَـقُمُ وَإِن شِيئْتُ أَنْ تَقْفَدُ وَاقْمُهُ .

–যখন তুমি এটা বলবে বা করবে<sup>ও৫</sup> তখন তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গেলো। যদি তুমি উঠে পড়তে চাও তাহলে উঠে পড়ো আর যদি আরো বসতে চাও তাহলে বসো।

আর সালাতের বাইরে রাস্লুরাহ (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ ওয়াজিব। ইমাম কারথী (র.)-এর মতে তথু একবার আর ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে যখনই নবী (সা.)-এর আলোচনা হয়। সুতরাং আমাদের উপর অর্পিত আদেশের দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়<sup>৩৬</sup> এর মাধামে। আর তাশাহ্হদের ক্ষেত্রে <sub>তিন্ত</sub> শব্দটি যে বর্ণিত হয়েছে, (তার উত্তর এই যে,) তার অর্থ হলো নির্ধারিত সময়।<sup>৩৭</sup>

৩৪. অর্থাৎ শেং দুই রাকাআতে সুরাতৃল ফাতিহা পাঠ ওয়ান্তিব নয়, বরং উত্তম মাত্র।

৩৫. অর্থাং মাধ্যম ভূমি জালাইছান পাঠ করবে বা তালাইছান পরিমাণ বসবে। এখানে সালাতের পূর্ণভাকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটির সাথে সম্পৃত করা হয়েছে। আর এটা সর্বসম্মত যে, তালাইছুর পরিমাণ বৈঠক ফরয়। অর্থাং সালাতের পূর্ণভা এর সাথে সম্পৃত। সূতরাং ছিতীয়টির সাথে অর্থাং তালাইছুর পড়ার সাথে সালাতের পূর্ণভা সম্পৃত হতে পারে না।

৩৬. অর্থাৎ আয়াতে কারীমায় নবী (সা.)-এব উপর দুরন পাঠের যে নির্দেশ রয়েছে, তার দাবী তো হলো জীবনে মাত্র একবারের জন্য ওয়াজিব ইওয়া, সে দাবী তো পুরণ হয়ে গেছে। সুতরাং সালাতের ভিতরেও একই আয়তের প্রেক্তিত দুরন ওয়াজিব করার অবকাপ নেই।

৩৭. ইন্নাম শাডিঈ (৪.) তাশাহ্দদ ফরয় হওয়ার দদীদ হিসাবে ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর হানীছ পেশ করেছেন। তিনি বদেন, المنظمة المنابة الكنافية الله المنابة الكنافية الكنافية الكنافية المنابة الاسترائية حرف المنابة ال

অধ্যায় ঃ সালাত ৮৯

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, এবং কুরজানের শব্দাবলী ও হাদীছে বর্ণিত দু'আসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দু'জা করবে।

প্রমাণ, ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর হাদীছ। নবী (সা.) তাঁকে বলেছেন, এরপর তুমি তোমার কাছে উত্তম ও পসন্দ্রীয় দু'আ নির্বাচন করে নাও।

আর এ দু'আর আগে নবী (সা.)-এর উপর দুরদ পাঠ করবে, যাতে দু'আ কবুলিয়াতের অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ হয়।

মানুষের কথাবার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষায় দু'আ করবে না যাতে সালাত নষ্ট না হয়। সুতরাং হাদীছে বর্ণিত ও সংরক্ষিত শব্দদারাই দু'আ করা উচিত।

আর যে সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব নয়, সেগুলোই মানুষের কালামের সাথে সাদৃশাপূর্ণ, যেমন এ কথা বলা, হে আল্লাহ! আমাকে অমুক নারী বিয়ে করিয়ে দিন। পক্ষান্তরে যা মানুষের কাছে চাওয়া সম্ভব নয়, তা মানুষের কালামের সাথে সাদৃশাপূর্ণ নয়। যেমন এ কথা বলা, اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْلِلْمُعُمُ اللللْلِلْمُ اللللِّهُمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللل

এরপর থাই ইটেই ইটেই বিশেষ তান দিকে সাদাম ক্ষিরার। এবং বাম দিকে অনুরুপভাবে সালাম ফিরাবে। কেননা ইবন মাসভিদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) তাঁর ডান দিকে এমন ভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর ডান গঙদেশের তভ্রতা দেখা যেতো এবং তাঁর বাম দিকে এমন ভাবে সালাম ফেরাতেন যে, তাঁর বাম গগুদেশের তভ্রতা দেখা যেতো।

প্রথম সালাম ছারা তার ডান দিকের নারী-পুরুষ ও কেরেপতাদের নিয়াত করবে। ডক্রপ বিতীয় সালামে। কেননা আমল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে ব্রী লোকদের নিয়াত করবে না। <sup>৩৯</sup> এবং তাদেরও নিয়াত করবে না, যারা তার সরীক নয়। এটাই বি**ড**ক্ন মত। কেননা সম্বোধন উপস্থিতদের প্রাপ্য। <sup>80</sup>

সোলামের সময়) মুজাদির জন্য তার ইমামের নিয়্যত করা জরুরী। সুতরাং ডানে বা বামে থাকলে তাদের সাথেই তার নিয়্যত করে নিবে।

আর যদি তার বরাবরে থাকেন, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে ডান দিকের অমাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সালামের সময় তার নিয়াত করবে। ইমাম মুহাম্বদ (র.)-এর

৩৮. কোন কোন মতে এটা মানবীয় কথা নয়। কেননা রিঘিকদাতা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ হতে পারে না।

৩৯. কেননা যামানা বারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং নারী প্রসংগ চিন্তা করে সেদিকে মন্যোযোগী হওয়া ইমামের
পক্ষে সমীচীন হবে না।

৪০. পক্ষান্তহে তাপাহতুদের সালাম উপস্থিত অনুপত্নিত সকল নেক বানার প্রাপ্ত: রাস্পৃত্তাই (সা.) বলেছেন মুসন্ত্রী যথন السالم علينا وعلى عباد الله المسالمية वलन তখন আসমান যমীনের মাথে সকল নেকবানা তাতে পামিল হয়।

মতে— আর এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে প্রাপ্ত একটি মত— উভয় সাপামে তার নিয়্যত করবে। কেননা তিনি উভয় দিকের অংশীদার।

ব্যার একা একা সাদাত আদায়কারী তথু কেরেশতাদের নিয়্যত করবে, অন্য কারো । নিয়্যত করবে না। কেননা, তার সাথে তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। আর ইমাম উভয় সাদামে উক্ত (মুক্তাদি ও ফেরেশতাদের) নিয়্যত করবে।

এ-ই বিভদ্ধ মত। কেরেশতাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার নিয়্যাত করবে না। কেননা তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত আছে। সুতরাং তা আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি ঈমান আনয়নের সদৃশ। 8>

জামাদের মতে 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা ওয়াজিব, ফরয নয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাফিন (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেনঃ

ন্যানাত তরু করবে তাকবীর দ্বারা আর তা থেকে বের তাকবীর দ্বারা আর তা থেকে বের হবে সালাম দ্বারা ।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত ইবন মাস উদ (রা.)-এর হাদীছ (যাতে শেষ বৈঠকের পর বসে থাকার কিংবা উঠে পড়ার ইথতিয়ার প্রদান করা হয়েছে) আর এই ইথতিয়ার প্রদান ফরম বা প্রয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী। তবে আমরা সতর্কতা অবলম্বনে ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যন্ত করেছি। আর এ পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা ফর্ম হওয়া প্রমাণিত হয় না। আর আল্রাইই অধিক জানেন।

### পরিচ্ছেদ ঃ কিরাত

ইমাম হলে ফজরে এবং মাগরিব ও ঈশার প্রথম দুই রাকাআতে উচ্চঃস্বরে কিরাত পড়বে এবং শেষ দুই রাকাআতে অনুচৈঃস্বরে পড়বে। এটাই পরম্পরায় চলে এসেছে। আর বিদি মুনকারিদ হয় তা হলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে উচ্চঃস্বরে পাঠ করবে এবং নিজকে শোনাবে।<sup>82</sup> কেননা নিজের ব্যাপারে সে নিজের ইমাম। আর চাইলে চুপে চুপে পাঠ করবে। কেননা, তার পিছনে এমন কেউ নেই, যাকে সে শোনাবে। তবে উচ্চঃস্বরে পাঠ করবে। তাতে জামাতাতে অনক্য আদায় হয়।

৪১. কোন বর্ণনায় দুইজন, কোন বর্ণনায় পাঁচজন, কোন বর্ণনায় ঘাঁচজন এবং কোন বর্ণনায় একশ' খাঁচজনের কংব বলা হয়েছে। সুতরাং নবী রাস্পৃগগের প্রতি ঈমান পোষণের ক্ষেত্রে যেমন আমরা নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার নিয়্নাত করি না তেমনি এখানেও ফেরেশতানের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নিয়্নাত করবো না।

৪২. অর্থাং নুনফারিদ এক হিসাবে ইমাম। কেনদা সে অদ্য কারে। জন্য না হলেও নিজের জন্য তো ইমামের দায়িত্ব পাদন করছে। আর উচ্চবরে কিরাত হলো ইমামিটির বৈশিষ্ট্য সুতরাং তাকে উচ্চবরে পিড়ার অধিকার দেয়া হবে। তবে নুনতম পরিমাণ উচ্চবরে পড়ারে। অর্থাং তছু নিজেকে চনিয়ে পড়ার। কেননা উচ্চবরে পাড় করা উদ্দেশ্য হলো অন্তাহ পাকের আয়াত সম্পর্কে চিতার জন্য মনোযোগ নিবন্ধ করা। আর তার ক্ষেত্রে তদ্ধি নিজেকে ভনিয়ে পড়াকে বি তার হাসিদ হয়ে যায়। তবে ইমাম না হওয়ার নিকটি বিক্রোনা করে ইজা করেলে অনুচ্চবরে পড়াকে পারে।

যুহর ও আসরে ইমাম কিরাত চুপে চুপে পড়বে। এমন কি আরাফাতে হলেও। কেনন, রাস্পুলাহ (সা.) বলেছেন ঃ مَلَاهُ النَّهَارِ عَجُمَاءُ وَالْمَامِ – দিবসের সালাত নির্বাক। অর্থাৎ তাতে ক্রাত নেই।

আরাফা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে।<sup>৪৩</sup> আর আমাদের বর্ণিত হাদীছটি তাঁর বিপক্ষে দলীল।

আর জুমুআ ও দই ঈদে উকৈঃস্বরে পাঠ করবে। কেননা উচ্চেঃস্বরে পাঠের বর্ণনা মশহুর ভাবে চলে এসেছে। দিবসে নফল সালাতে চুপে চুপে পাঠ করবে। আর ফরয সালাতের উপর কিয়াস করে রাত্রের সালাতে মুনফারিদের ইংতিয়ার রয়েছে। কেননা, নফল সালাত হলো ফরযের সম্পুরক। সুতরাং (কিরাআতের বেলায়) নফল ফরযের অনুরূপ হবে।

যে ব্যক্তির ঈশার সালাত ফউত হয়ে যায় এবং সূর্যোদয়ের পর তা পড়ে, সে যদি উক্ত সালাতে ইমামতি করে তাহলে উক্তররে কিরাত পড়বে।

لية التعريس র সকালে <sup>৪৪</sup> জামা'আতের সাথে ফজরের সালাত কাযা করার সময় রাস্লুলাহ্ (সা.) যেমন করেছিলেন।

আর যদি সে একা সালাত পড়ে, তাহলে অবশাই নীরবে কিরাত পড়বে। (উজয় রকম পড়ার) ইখতিয়ার থাকবে না। এটাই বিভন্ধ মত। কেননা উক্তৈঃস্বরে কিরাত সম্পৃত রয়েছে জামা আতের সাথে অবশ্যজ্ঞাবীরূপে, কিংবা সময়ের সাথে স্বেচ্ছামূলকভাবে মুনফারিদের ক্ষেত্রে। অথচ এখানে দু'টোর কোনটাই পাওয়া যায় নি।

य नाकि ঈभात थ्रथम मूरे त्राका 'खाटा ज्ञा भार्ठ कतन किछू नृत्राजून काण्टिश भार्ठ करतिन, त्म त्मेष मूरे त्राकाखाटा छ। त्मारतात ना। भकाखरत यिन नृत्राजून काण्टिश भएए थाटन किछू छोत मात्य बना जृत्रा त्यांभ ना करत्र थात्म, छारान त्मेष मूरे त्राकाखाटा काण्टिश थ जृता मृत्योरे भएत्य व्यवस উटेकश्वरत भएत्य।

এটা ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাখদ (র.)-এর মত। তবে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন, দুটোর মধ্যে কোনটাই কাষা করবে না। কেননা ওয়াজিব যখন নিজ সময় থেকে ফউত হয়ে যায়, তখন পরবর্তীতে বিনা দলীলে সেটাকে কাষা করা যায় না।

উল্লেখিত ইমামন্বয়ের পক্ষে দলীল— যা উভয় অবস্থার পার্থক্যের সাথে সম্পৃক যে, সূরাতুল ফাতিহাকে শরীআতে এমন অবস্থায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তার পরে সূরা সংযুক্ত হবে। সূত্রাং যদি ফাতিহাকে শেষ দুই রাকাআতে কায়া করা হয় তাহলে তরতীবের দিক থেকে সূরার পর সূরাতুল ফাতিহা এদে যাবে। অর্থাং এটা নির্ধারিত অবস্থানের বিপরীত। আর প্রথম দুই রাকাআতে) সূরা ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা শরীআত নির্ধারিতরূপে কায়া করা সম্ভব।

৪৩. তিনি জুমুআ ও সালাতুল ঈদের উপর কিয়াস করে উত্তৈঃস্বরে কিরাতের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন ।

৪৪, এক সফরে শেষ রাতে আরাম করার ফলে সাহাবাসহ নবী (সা.)-এর কলার কায়া হয়ে বার । এ ঘটনাকে 'দাইলাতুল ভারীস' বলে উল্লেখ করা হয় ।

উল্লেখ্য যে, এবানকার পাঠে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে (কাষা করা) ওয়াজিব হওয়া বুঝার। আর মৃল এছের উল্লেখিত শব্দে মুন্তাহাব হওয়া বুঝার। কেননা সূরার কাষা যদিও ফাতিহার পরে হক্ষে তবু এ সূরা নিজ ফাতিহার সাথে সংযুক্ত হক্ষে না। সূতরাং নির্ধারিত অবস্তান সর্বাংশে বজায় রাখা সম্ভব হক্ষে না।

#### আর উভয়টিকে উক্তৈঃম্বরে পাঠ করবে।

এটাই বিচন্ধ মত। কেননা একই রাকাআতে সরব ও নীরব পাঠ একত্র করা মানায় না। আর নফল ভবা ফাতিহার মধ্যে পরিবর্তন আনা উত্তম।

অনুকৈঃস্বরে পাঠ হল যেন নিজে শোনতে পায়। আর উচ্চৈঃস্বরের পাঠ হল অপরে শোনতে পায়। এ হল ফকীহ্ আবৃ জা'ফর হিন্দওয়ানীর মত। কেননা, আওয়াজ ব্যতীত গুধু জিহবা সঞ্চালনকে কিরাত বলা হয় না।

ইমাম কারণী (র.)-এর মতে উচ্চৈঃস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো নিজেকে শোনানো আর অনুকৈ-স্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। কেননা, কিরাত বা পাঠ মুখের কান্ধ, কানের কাজ নয়। কুনুরী গ্রন্থের শব্দে এর প্রতি ইংগিত রয়েছে।<sup>82</sup>

তালাক প্রদান, আযাদ করা, ব্যতিক্রম যোগ করা ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণমূলক যাবতীয় মাসআলার মধ্যে মতপার্থকোর ভিত্তি হল উচ্চ নীতির পার্থকোর উপর।

সালাতে যে পরিমাণ কিরাত যথেষ্ট হয়, তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর মতে এক আয়াত আর ইমাম আবু ইউসুষ্প ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ছোট তিন আয়াত অথবা দীর্ম এক আয়াত। কেননা, এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে তাকে করী বলা হয় না। সুতরাং তা এক আয়াতের কম পঠি করার সমতুলা। <sup>8৬</sup>

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো, আন্নাহ্ তা আলার বাণী هُ الْمُوْاَوِّ مَانَيْسَمُّ مِنْ هُ —কুরআনের ঘতটুকু পরিমাণ সহজ হয়, তা তোমরা পড়ো। এবানে (এক আয়াত বা তার অধিকের মাঝে) কোন পার্থকা করা হয়নি। তবে এক আয়াতের কম পরিমাণ (সর্বসম্বতিক্রমেই কুরআন গণ্য হওয়ার হকুমের) বহির্ভৃত। আর পূর্ণ আয়াত আয়াতের অংশবিশেবের সমার্থক নয়।

৪৫. কেলল ইমাম কুদুরী بيه এর ব্যাখ্যা করেছেন واسمع نفسه (নিজেকে শোনাবে) ছার। সুতরাং অনুকররীয় প্রত্তের অর্থ হবে নিঃলব্দ উচ্চারণ।

৪৮. অর্থং এক আয়াতের কম পরিমাণকে শরীআত কিরাত রূপে গণ্য করেনি তাই ঝতু অবস্থায় রী পোকে খণ্ড আয়াত পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং এক হিসাবে খণ্ড আয়াত কুরআন নয়। সুতরাং তাতে কুরআন পড়ার ফরত অনদয় হবে না।

ইমাম আৰু হানীকা (হ.) যে এক আয়াতের কথা বলেছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, আয়াত যদি দুই বা তাতাধিক পদ বিশিষ্ট হয়। যেমন بكيف ندر ইত্যাদি। তবে সকল মাশায়েখের মতেই তা যথেষ্ট হবে পকাব্যবে যদি এক পদ বিশিষ্ট আয়াত পড়ে; যেমন, ما এক হরফ বিশিষ্ট আয়াত পড়ে; যেমন ، م م ر ر ر ر س ، ر ইত্যাদি তবে তাতে মাশায়েখদের দিমত বয়েছে।

ইমাম আৰু ইউসুফ ও মুহাক্ষদ (র.) এক আয়াতের যে কথা বলেছেন, সেখানে পূর্ণ আয়াত হওয়া **জরুলী** নয়। বরং অর্থেক আয়াত যদি ছেট তিন আয়াত পরিমাণ হয়ে যায় তবে যথেষ্ট হবে।

আর সকরে সুরা কাতিহার সাথে জনা বে কোন সুরা ইছা হয় গড়বে। কেনা বর্ণান্ত আছে (য়, নবী (সা.) তার সকরে ফজরের সালাতে কালাক ও নাস সূরান্তর পাঠ করেছিলেন ভাছাড়া সালাতের অর্থেক রহিত করার ক্ষেত্রে সকরের প্রভাব রয়েছে। সূতরং কিরাত ব্রুফ করবের ব্যাপারে তার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। এ হকুম তথন, যথন সকরে তাড়ান্ড্রা গাকে পক্ষান্তরে যদি (মুসাফির) স্থিতি ও শান্তির পরিবেশে থাকে, তাহলে ফজরের সালাতে সূর্বক্র ও ইনশাকা পরিমাণ সুরা পাঠ করবে। কেননা, এভাবে তাথকীয়া সহকারে সুন্নাতের উপরও আমল সন্ধব হয়ে যাবে।

মুকীম অবস্থায় কজরের উভয় রাকাআতে সুরাতৃল কাতিহা ছাড়া চল্লিল বা পঞাল আরাত পড়বে। চল্লিল থেকে যাট এবং যাট থেকে একশ আয়াত পাঠ করার কথাও বর্ণিত রয়েছে। আর এ সব সংখ্যার সমর্থনে হাদীছ এসেছে। বর্ণনাগুলার মাঝে সামস্ত্রস্যা বিধান এভাবে হতে পারে যে, (কিরাত প্রবণে) আয়হীদের ক্ষেত্রে একশ আয়াত এবং অলসনের ক্ষেত্রে চল্লিশ আয়াত এবং মধ্যমদের ক্ষেত্রে পঞ্চাল থাকে যাট আয়াত পাঠ করবে।

কারো কারো মতে রাত্র ছোট-বড় হওয়া এবং কর্মব্যস্ততা কম-বেশী হওয়ার অবস্থা বিবেচনা করা হবে।

ইমাম কুদ্রী বলেন, *ষুহরের নামাষেও অনুরূপ পরিমাণ পাঠ করবে।* কেনন সমরের প্রশস্ততার দিক দিয়ে উভয় সালাত সমান। মবসূত এছে বলা হয়েছে ঃ "কিংবা তার চেয়ে কম"। কেননা তা কর্মব্যস্ততার সময়। সূতরাং অনীহা এড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে ফল্পর থেকে কর্মানো হবে।

আসর ও 'ঈশা একই রকম। দু'টোতেই আওসাতে মুকাস্সাল গাঠ করবে। আর মাগরিবে তার চেরে কম অর্থাৎ তাতে 'কিসারে মুকাস্সাল' গাঠ করবে।<sup>৪৭</sup>

এ বিষয়ে মূল দলীল হলো আবু মূসা আশ'আরী (রা.)-এর নামে প্রেরিত উমর ইব্ন বারাব (রা.)-এর এই মর্মে লিবিত পত্র যে, ফজরে ও মূহরে 'তিওয়ালে মুফাস্সাল' পড়ো এবং আসরে ও ঈলার 'অওসাতে মুফাস্সাল পড়ো এবং মাগরিবে 'কিসারে মুফাস্সাল' পড়ো।

তাছাড়া মাগরিবের ভিত্তিই হলো দ্রুততার উপর। সুতরাং হালকা কিরাতই তার জন্য অধিকতর উপযোগী। আর আসর ও 'ঈশায় মুন্তাহাব হলো বিলম্বে পড়া। আর কিরাত দীর্ঘ করলে সালাত দুটি মুন্তাহাব ওয়াক্ত অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। সূতরাং এ দুই সালাতে আওসাতে মুক্ষাসুসাল নির্ধারণ করা হয়।

ফল্পরে প্রথম রাকাআতকে দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনার দীর্ঘ করবে, যাতে লোকদের স্বামাব্দাত ধরার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

ইমাম কৃদূরী বলেন, *যুহরের উভর রাকাআত সমান।* 

তা ইমাম আবৃ হানীকা ও আবৃ ইউসুক (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্বন (র.) বলেন, সব সালাতেই প্রথম রাকাআভকে অপেকাকৃত দীর্ঘ করা আমার কাছে পসন্দনীর। কেন্দা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সব সালাতেই প্রথম রাকাআভকে অন্য রাকাআতের তুলনার দীর্ঘ করতেন। প্রথমোভ ইমামছরের দলীল এই বে, উভয় রাকাআভই কিরাতের সমান হকদার। সূতরাং পরিমাণের ক্লেত্রেও উভয় রাকাআভ সমান হতে হবে। তবে ফল্পরের সালাত এর

৪৭. তিবারালে মুকাস্নাল হলো সুরাতুল হল্পরাত হতে إلىساء ذات البروع ক্রিলা তা বেকে يتمام পর্বন্ধ আর আওসাতে মুকাস্নাল হলো তা বেকে দেব পর্বন্ধ।

বিপরীত। কেননা, তা ঘুম ও গাঞ্চলাতের সময়। আর উদ্ধৃত হাদীছটি সানা, আউযুবিক্সাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ হওয়ার সাথে সম্পৃক।

আর কম, বেশীর ক্ষেত্রে তিন আয়াতের কম ধর্তব্য নয়। কেননা অনায়াসে এতটুকু কম-বেশী থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।

আর কোন সালাতের সহিত এমন কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই যে, এটি ছাড়া সালাত জাইব হবে না। কেননা, আমরা পূর্বে যে আয়াত (أَشَاقُرُوُوْا مَاتَبَسَّرُ مِنَ الْقُوارِيُ (পশ করেছি, তা নিঃপর্ত।

বরং কোন সালাতের জন্য কুরআনের কোন অংশকে নির্ধারণ করে নেওয়া মাকরহ। কেননা, তাতে অবশিষ্ট কুরআনকে বর্জন করা হয় এবং বিশেষ সূরার ফযীলতের ধারণা জনে।

মুক্তাদী ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করবে না। স্রাতুল ফাতিহার ব্যাপারে ইমাম শাফিষ্ট (র.)-এর ভিন্ন-মত রয়েছে। তাঁর দলীল এই যে, কিরাত হলো সালাতের অন্যন্য রুকনের মত একটি রুকন। সুতরাং তা পালনে ইমাম ও মুজাদী উভয়ে শরীক থাকবেন।

আমাদের দলীল হলো রাস্লুক্রাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ الْإِمَامُ فَقَدِرَاءَ ةُ الْإِمَامِ لَهُ حَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَي ( حَدَاءَ - حَدَاءَ এর উপরই সাহাবীদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আর কিরাত হলো উভয়ের মাঝে শরীকানামূলক রুকন। তবে মুক্তাদীর অংশ হলো নীরব থাকা ও মনোযোগসহ শ্রবণ। রাসূলুরাহু (সা.) বলেছেন ঃ وَاَوْمَا قُورًا فَانْصَبِتُوا (ইমাম) যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা খামূশ থাকো।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সতর্কতা অবলম্বন হিসাবে পাঠ করাই উত্তম। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসৃফ (র.)-এর মতে তা মাকরহ।<sup>৪৮</sup> কেননা এ সম্পর্কে ইশিয়ারি রয়েছে,<sup>৪৯</sup>

আর মনোযোগ সহকারে তনবে এবং নীরব থাকবে। যদিও ইমাম আশা ও তয়ের আয়াত পাঠ করেন। কেননা, নীরবে শ্রবণ ও নীরবতা আয়াত ঘারা ফর্ম সাব্যস্ত হয়েছে। আর নিজে পাঠ করা, কিংবা জানাত প্রার্থনা করা এবং জাহানাম থেকে পানাহ চাওয়া এ সকল এতে বাধা সৃষ্টি করে।

কুতবার চ্কুমও অনুরূপ। তেমনি চ্কুম নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করার সময়ও। কেননা, মনোযোগ সহকারে বৃত্তবা শ্রণ করা ফর্য। তবে যদি খতীব এ আয়াত পড়েন ঃ নুট্ । নুট্ নিন্দু নি

অবশ্য মিম্বর থেকে দ্রের লোকদের সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে নীরব থাকার মধ্যে ইহতিয়াত রয়েছে, যাতে (কমপক্ষে) খামুশ থাকার ফরয পালিত হয়। সঠিক বিষয় আল্লাইই উত্তম জানেন।

৪৮. দৃশ্যতঃ মাকত্তহ দারা তাহরীমা বৃঝান হয়েছে।

### ইমামত

জামা আত সুন্নাতে মুআকাদা। কেননা রাস্লুলাহ (সা.) বলেছেন و سُنْنَ مَن سُنْنَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

ইমামতির জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হলেন বিনি সালাতের মাসাইল সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, যিনি কিরাতে সর্বোভম : কেনন সালাতে কিরাত অপরিহার্য। আর ইলমের প্রয়োজন হয় কোন ঘটনা দেখা দিলে।

এর উত্তরে আমরা বলি, একটি ক্রুকন আদায়ে আমরা কিরাতের মুখাপেক্ষী আর সকল ক্রুকন আদায়ে আমরা ইলমের মুখাপেক্ষী।

देनपाब (क्टाब উপश्विष्ठ) সকলে সমান হলে शिनि किशाएं সর্বোন্তম। কেননা রাস্পুরার (সা.) বলেছেন के القَّرَا اللَّهِ، قَالُ كَانُوا سَوَاهُ فَاعَلَمْ مَهُ القَّرِهُ اللَّهِ مَالُ كَانُوا سَوَاهُ فَاعَلَمْ مَهُ السَّوَة اللَّهِ القَرْهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কিতাবুল্লাহ্ পাঠে উন্তম ব্যক্তিই সর্বাধিক জ্ঞানীও হতেন। কেনন, তাঁরা আহকাম ও মাসায়েনসহ কুরআন শিক্ষা করতেন। তাই হালীছে কিতাবুল্লাহ্ পাঠে সর্বোন্তম ব্যক্তিকে অমাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের যুগে অবস্থা দেরপে নয়, তাই আমরা (দীনী ইলমে) সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে অমধিকার দিয়েছি।

ब क्लाब जंकरण जमान हरण (छिनिरे हैमाम हरन) बिनि खबिक नविहरानाव । क्लाबा बाज्नुनाह (आ.) बर्लाइन : مَنْ صَلَى خَلُفَ عَالِم تَقَلِ فَكَاتُما صَلَى خَلُفَ نَسِي — य वाकि बक्कन नविहरानाव जानिरम्बे निष्टत जानाठ जानाव कर्वराना, रंज एम बक्कन नवीव निष्टत जानाठ जानाव कराना।

এ ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে যিনি অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ। কেননা নবী (সা.) আবৃ মুলারকার পুত্রবয়কে বলেছিলেন : - رَحْنَا سَنَا - তোমাদের দু'জনের মধ্যে বে বয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই যেন ইমামতি করে। তাছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে বাড়ালে জ্ঞামা আতের সমাগম বর্ধিত হবে।

১. ইয়ামতির ক্রম অমাধিকার বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীছ শরীকে অবশ্য অধিক পরহিবদার কথাটা নেই। এলক্সেল আছে হিজরত করার ক্ষেত্রে অধিকতর বর্বীন। বর্তমানে বেহেন্দ্র হিজরতের বিবয় নেই কেহেন্দ্র আরানের আদিমপা এলক্সেল পরহিবদারির বিবয়টি এইণ করেছেন। অর্থাৎ গুনার্ থেকে হিজরত করাকে ভারা কেশ থেকে হিজরতের ত্বলবর্তী করেছেন।

দাসকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো মাকরহ। কেননা শিক্ষালাডের জন্য (সাধারণতঃ) সে অবসর পার না। এবং বেদুঈন (ও থামা)-কে। কেননা, মূর্বতাই তাদের মাঝে প্রবল এবং স্থাসিককে। কেননা, সে দীনী বিষয়ে যতুবান নয়। এবং স্কন্ধকে কেননা, সে পর্ণরূপে নাপাকি থেকে বেঁচে থাকতে পারে না।

**ত্থার জারজ সন্তানকে**। কেননা, তার পিতা (ও অভিভাবক) নেই, যে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। সূতরাং অক্ততাই তার উপর প্রভাবিত হয়।

তাছাড়া এদের আগে বাড়ানের কারণে জনগণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। <sup>২</sup> সুভরাং ভা মাকরহ। তবে যদি তারা আগে বেড়ে যায় তাহলে সালাত দুবুল্ক হবে। কেননা রাস্পুত্নাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ مَـلُوا خَلَفَ كُلُ بِرُ وَفَاحِرٍ —তোমরা সালাত আদায় কর যে কোন নেককার ও বদকারের পিছনে।

ইমাম যুক্তাদীদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দীর্ঘ করবে না। কেননা রাসূলুরাত্ (সা.) বলেছেন ঃ

· مَنْ أَمْ قَوْمًا فَلْيُصِيَّلِ بِهِمُ صَلَاوَةَ أَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيُّهِم الْمَرِيُّضَ وَالْكَبِينَرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

–যে ব্যক্তি কোন জামা আতের ইমামতি করে, সে যেন তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী সালাত আদায় করে। কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনয়ত্ত ব্যক্তি থাকতে পারে।

ন্ত্রী লোকদের এককভাবে জামা আত করা মাকরহ। কেননা, তা একটি নিষিদ্ধ কাজে লিঙ হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর সেটা হলো কাতারের মাঝে ইমামের দাঁড়ানো। সুতরাং মাকরহ হবে, যেমন উলঙ্গদের জামা আতের হকুম।

তবে যদি তারা তা করে তাহলে ইমাম তাদের মাঝে দাঁড়াবে। কেননা, 'আইশা (রা.) অনুরূপ করেছেন। আর তাঁর এই জামা'আত অনুষ্ঠান ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

তাছাড়া এজন্য যে, আগে বেড়ে দাঁড়ানোতে অতিরিক্ত প্রকাশ ঘটে।

যে ব্যক্তি এক মুকতাদী নিয়ে সালাও আদায় করবে, সে তাকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করাবে। কেননা, ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, রাসূলুক্সাহ (সা.) তাঁকে মুক্তাদী করে সালাত আদায় করেছেন এবং তাঁকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করিয়েছেন।

षात त्म रैमास्मत्र भिष्टतः मीडादि ना ।

ইমাম মুহাম্বদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুজাদী তার পায়ের আংগুল ইমামের গোড়ালি বরাবর রাববে। তবে প্রথম মতই যাহিরে রিওয়ায়াতের।

खवना यि ইমামের পিছনে বা বামে माँड़िय़ मानाठ थांमाग्न करत्र छोरल **छाँस्य** स्टर

তবে সুন্রাতের বিরোধিতার কারণে সে গুনাহ্গার হবে।

২, অর্থাৎ এদের প্রতি অপ্রক্ষাবশতঃ জামা আতে মানুষ কম আসবে।

অধ্যায় ঃ সালাত ১৭

আর যদি দুই ব্যক্তির ইমামতি করেন, তাহলে তিনি তাদের আগে দাঁড়াবেন। আর ইমাম আৰু ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উভয়ের মধাবানে দাঁড়াবে। আর

পাস বন্ধ আৰু ২৩পুৰ (র.) থেকে বাণত যে, ডজয়ের মধ্যবানে দাড়াবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) এরূপ করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

আমাদের দলীল এই যে, রাস্পুল্লাহ্ (সা.) আনাস (রা.) ও ঠার ইয়াতীম ভাইকে নিয়ে সালাত আদায়ের সময় উভয়ের আগে দাঁড়িয়েছিলেন।

সুতরাং এ হাদীছের দ্বারা উত্তম প্রমাণিত হয়, আর সাহাবীর আমল দ্বারা এরূপ দাঁড়ানো মুবাহ প্রমাণিত হয়।

পুরুষদের জন্য কোন নারী বা নাবালেগের পিছনে ইকতিদা করা জাইষ নয়। ব্রী লোকের পিছনে জাইয না হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সা.) বলেছেন ু اَخْرُهُمْنُ اللهُ আল্লাহ যেমন তাদের পিছনে রেখেছেন, তেমনি তোমরাও তাদের পিছনে রাখ

সূতরাং তাদের (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো জাইয নয়। আর নাবালেগের পিছনে জাইয না হওয়ার কারণ এই যে, সে নফল আদায়কারী। সূতরাং তার পিছনে ফর্য আদায়কারীর ইকতিদা জাইয হবে না। তবে তারাবীহ ও 'নিয়মিত' সুন্নাত<sup>৩</sup>-এর ক্ষেত্রে বাল্খ-এর মাশায়েখগণ জাইয রেখেছেন আর<sup>8</sup> আমাদের মাশায়েখগণ তা অনুমোদন করেননি।

আবার কারো কারো তাহ্কীক অনুযায়ী সাধারণ নফলের ক্ষেত্রে ইমাম আবৃ ইউসুষ্চ ও ইমাম মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, কোন সালাতেই তাদের (ইমামতি) জাইয নয়। কেননা, নাবালেগের নম্ফল বালেগের নম্ফলের চেয়ে নিম্নমানের। কেননা, ইজমায়ী মতানুসারে সালাত ডংগ করার কারণে নাবালেগের উপর কাযা ধর্তব্য নয়। আর দুর্বলের উপর প্রবলের ভিত্তি হতে পারে না।

'ধারণা-ভিত্তিক' সালাত<sup>4</sup> এর ব্যতিক্রম। কেননা, (ভঙ্গ হলে কাযা করতে হবে কিনা) এতে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং উভূত ধারণা (মুকতাদীর বেলায়) অন্তিত্বীন বলে বিবেচিত। অবশ্য নাবালেণের পিছনে নাবালেপের ইকতিদার ভুকুম ভিন্ন (অর্থাৎ জাইয)। কেননা, উভয়ের সালাত সমমানের।

- ৩. অর্থাৎ ফরবের পববর্তী সুত্রত তলোতে, তদ্ধপ এক বর্ণনা মতে সালাতুল ঈদের ক্ষেত্রে এবং সাহেবাইনের মতে বিত্রের ক্ষেতে এবং সূর্য্যহপ, চন্ত্রগ্রহণ ও বৃষ্টির নামাযের ক্ষেত্রে। দৃশ্যত নিরমিত সুত্রত ও সাধারণ নক্ষ্ম সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা জাইব মনে করে থাকেন।
- অর্থাৎ নিয়মিত সুনুতের ক্ষেত্রে যেমন মতপার্থক্য রয়েছে তদ্রুপ সাধারণ নফলের ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য রয়েছে।

প্রথমে পুরুষে কাতার করবে। তারপর নাবাদেশ ও তারপর রী পোকেরা। কেননা রাস্পুরার (সা.) বলেকের। কিননা বাস্পুরার (সা.) বলেকের ভারতির টিন্ন । আর যেহেতু নারী-পুরুষ এক সমানে দাঁড়ানো সালাত ভংগকারী: পুতরাং তাদের পান্চাবর্তিনী রাখা হবে।

यिन ব্রীলোক পুরুষের পার্শে দাঁড়ায় আর উভয়ে একই সালাতে শরীক হয়, ভাহলে পুরুষের সালাত কাশিদ হয়ে যাবে, যদি ইমাম ব্রী লোকের ইমামভির নিয়াত করে থাকেন।

আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হল সালাত ফাসিদ না হওয়া। এবং এ-ই হল ইমাম শাফিই (র.)-এর মত। ব্রীশোকটির সালাতের উপর কিয়াস অনুযায়ী; যেহেত্ তাঁর সালাত ফাসিদ হয় না।

আর সৃন্ধ কিয়াসের কারণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ, যা মশহুর শ্রেণীভুক্ত।

আর সেই হাদীছে পুরুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে, ব্রীলোককে নয়। সুতরাং পুরুষই হঙ্গে স্থানগত ফর্য বর্জনকারী। সুতরাং তার সালাতই ফাসিদ হবে, ব্রী পোকটির সালাত নয়। যেমন মুক্তানী (-এর সালাত ফাসিদ হয়) ইমামের আগে দাঁড়াদে।

আর যদি ইমাম গ্রীলোকের ইমামতির নিয়্যত না করে থাকেন, তাহলে পুরুষটির সালাতের ক্ষতি হবে না; গ্রীলোকটির সালাত দুরুল্ড হবে না।

কেননা আমাদের মতে ইমামের নিয়্যত ছাড়া সে সালাতে <sup>৭</sup> শামিল হওয়া সাব্যস্ত হবে না। ইমাম যুষ্ণার (র.) ভিনুমত পোষণ করেন।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, স্থানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ইমামের কর্তব্য। সূতরাং তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের উপর বিষয়টি নির্ভর করবে। যেমন ইকতিদার ক্ষেত্রে (মুকাতাদির জন্য ইমামের নিয়াও করা জব্দরী)।

তবে ইমামের নিয়্যত তখনই শর্ত হবে, যখন সে কোন পুরুষের পার্ষ্ণে ইকতিদা করে। পক্ষান্তরে যদি তার পাশে কোন পুরুষ না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে। উক্ত দু'টি

ভ, হানীছটি এই এ। ক্রকেন কেবলে তারাহ যেখানে তানেরকে পিছনে রেখেছেন সেখানে তোমরাও তানেরকে পিছনে গ্রামে।

এবানে নির্দেশটি যেহেছু পুরুষদের প্রতি সেহেছু দায়-দায়িত্বও তাদেরই উপর বর্তাবে। প্রস্ন হতে পারে যে, এটা তো বাবাঙ্কল ত্যাহিদ শ্রেণীচুক্ত হাদীছ, যার ব্যরা ফরয় প্রমাণিত হয় না। এর উত্তরে শেখক বলেছেন যে, এটা মশহুর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং তা বারা ফরয় প্রমাণিত হতে পারে।

৭. শেৰক এবানে ইমামের নিয়াত হড়ো উভয়ের নামাযে অংশীদারিত্ব সাবান্ত হয় না' কথাটার ব্যাখ্যা দিক্ষেন। অর্থাৎ 'নন' বা হাদীকের বাণী বারা প্রমাণিত যে, সালাতের 'ছফ' বা কাতারের তরতীব রক্ষা করা ইমামের দায়িত্ব। আর এটা ফতাসিদ্ধ যে, যে কারো উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হওয়া তার দায়িত্ব অর্থাপ্রকার কিবলি নির্বাহিত ইবলিত স্বাহিত করা এই অব্যাহ করা আছি ক্রতানীর রামায় যেহেত্ব ইমামের দিক বেকে ফাসিদ হর্তার সক্ষাবনা আহে সেহেত্ব মুক্তাদির বন্ধ বিদ্যাত বারা দায়েবছতা বাইণ করা হাতা ইকতিলা সহীত্ব হবে না। আর নিয়াত বারা দায়বছতা এইণ সাবান্ত হবে।

অধ্যায়ঃ সালাত

মতের একটির ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম সুরতে তো সালাত ফাসিদ হওয়া অনিবার্য। আর দ্বিতীয় সুরতে সঞ্জাবনা যুক্ত।

সালাত নইকারী 'এক সমানে দাড়ানো'-এর জন্য শর্ত হলো (উভয়ের) সালাত অভিন হওয়া ' এবং (রুক্-সাজদা বিশিষ্ট) সাধারণ সালাত হওয়া । আর ব্রীলোকটি কামোতেজনাযোগ্য হওয়া এবং উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না থাকা। কেননা, কিয়াস ও যুক্তির বিপরীতে শরীআতের বাণী দ্বারা সালাত ফাসাদকারিণী প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বাণী সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উপস্থিত থাকতে হবে।

**র্ত্তী লোকদের জামা 'আতে হাথির হওয়া মাকরহ**। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা যুবজী (তাদের জন্য এ হকুম) কেননা তাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে।

रृक्षाप्तत्र क्ष्मा रुक्षत्र, मागतिन ७ 'त्रेगात्र क्षामा'व्याख्त्र উल्प्लारगः त्वत्र २७गार्ख व्यत्रिया तारे।

এ হল ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত।

ইমাম জাবৃ ইউসুফ ও ইমাম মুহাল্মদ (র.) বলেন, সকল সালাতেই তারা বের হতে পারে। কেননা, আকর্ষণ না থাকায় ফিতনার আশংকা নেই। তাই মাকরহ হবে না, যেমন উদ্যের জামাআতে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলীল হলো; প্রবৃত্তির প্রবাল্য (দৃষ্কর্মে) উদুদ্ধ করে থাকা। সূতরাং ফিতনা ঘটতে পারে। তবে যুহর, আসর ও জুমুআর সময় ফাসিকদের উপদূব থাকে। আর ফজর ও 'ঈশার সময় (সাধারণতঃ) তারা ঘূমিয়ে থাকে এবং মাগরিবে পানাহারে মশগুল থাকে। আর (ঈদের) মাঠ প্রশন্ত হওয়ার কারণে পুরুষদের থেকে পাশ কেটে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব। তাই মাকরহ হয় না। ১০

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, পৰিত্র ব্যক্তি 'মুন্তাহাযা'-এর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। সেরূপ পৰিত্র ব্রীলোকত মুন্তাহাযা এর পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা সুস্থ ব্যক্তির (তাহারাতের) অবস্থা মাখুর ব্যক্তির চেয়ে উন্নততর। আর কোন কিছু তার চেয়ে উন্নত কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে না। আর ইমাম হচ্ছেন দায়িত্ব বহনকারী। অর্থাৎ মুক্তাদির সালাত তাঁর সালাতের আওতাভুক্ত।

৮. উভয়ের সালাত অভিনু হওয়ার অর্থ হলো যে সালাত তারা আদায় করছে তার একছন ইমায় রয়েছেন। চাই তিনি প্রত্যক্ষতাবে বিদ্যমান থাকুন কিংবা গরোক্ষতাবে থাকুন; যেমন 'লাহিক' বাক্তির ক্ষেত্রে। তাছাড়া অভিন্নতার জন্য উভয়ের ফরয নামায় এক হওয়া শর্ত। উভয়ের নামায় নফল হলেও অভিন্নতা সাব্যক্ত হবে। অত্তশ করম আদায়কারীর সাথে নফল আদায়কারীরীর ইম্ভিদারও একই হুকুম।

অর্থাৎ সালাতুদ জ্ঞানাযার ক্ষেত্রে কোন গ্রীলোকের পার্শ্ব অবস্থান ছারা নামায কাসিদ হবে না। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে সালাত নয় বরং মাইয়েতের জন্য দু'আ।

১০. মূল কথা এই যে, ইসলামের তঞ্জতে গ্রী লোকদের জন্য জামা'আতে হাযির হওয়ার অনুমতি ছিলো। কিন্তু পরে যখন তাদের বের হওয়াটা কিন্তনার কারণ হয়ে দেখা দিলো তখন তাদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

কুরআন পাঠে সক্ষম ব্যক্তি উষী লোকের পিছনে এবং বন্ধধারী ব্যক্তি উদংগ ব্যক্তির পিছনে সাশাত আদায় করবে না। কেননা, তাদের দু'জনের অবস্থা উনুততর।

আর জাইয় রয়েছে তায়াসুমকারীর জনা উযুকারীদের ইমামতী করা। এ হল ইমাম আবু হানীকা ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মত। আর ইমাম মুহাম্মন (র.) বলেন, জাইয় হবে না। কেননা, তায়ামুম জরুরী অবস্থায় তাহারাত। আর পানি হল তাহারাতের মূল উপাদান।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, এটা (সাময়িক তাহারাত নয় বরং) সাধারণ তাহারাত। <sup>১১</sup> সুতরাং এ কারণেই তা প্রয়োজনের সাথে সীমিত থাকে না।

(মোলায়) মাস্হকারী পা ধৌতকারীদের ইমামতী করতে পারে। কেননা, মোজা পারের পাতায় 'হাদাছ'-এর অনুববেশে বাধা দেয়। আর মোজায় যে হাদাছ যুক্ত হয়, সেটাকে মাস্হ দূর করে দেয়। যুক্তাহাযার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা বাস্তবে হাদাছ বিদামান থাকা অবস্থায় দরীআত তা বিদূরিত হয়ে গেছে বলে গণ্য করে।

দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী বসে সালাত আদায়কারীর পিছনে (ইকতিদা করে) সালাত আদায় করতে পারে।

ইমাম মুহাম্ম (র.) বন্দেন, তা জাইয হবে না। কিয়াসের দাবী এ-ই। কেননা, দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অবস্থা উন্নততর।

আমরা হাদীছের কারণে কিয়াস বর্জন করেছি। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাঁর শেষ সালাত আদায় করেছেন আর লোকজন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ইশারায় সালাত আদায়কারী অনুরূপ ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করতে পারে। কেননা, উভয়ের অবস্থা সমান। তবে যদি মুকতাদী বসে এবং ইমাম তয়ে ইশারা করে তবে তার পিছনে জাইব হবে না। কেননা, বসা শরীআতে স্বীকৃত। <sup>১২</sup> সূতরাং এর দ্বারা তা উন্নত হওয়া প্রমাণিত হয়।

কুক্-সাজদাকারী ব্যক্তি ইশারাকারী ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, মুকতাদীর অবস্থা উন্নততর। এ সম্পর্কে ইমাম যুক্ষার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

ফর্ম আদায়কারী নকল আদায়কারীর পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, ইকতিদা অর্থ ভিত্তি করা, আর এখানে ইমামের ক্ষেত্রে ফর্ম' গুণটি নেই। সূতরাং যে গুণ নেই, তার উপর ভিত্তি স্থাপিত হবে না।

ইমাম কুদুরী বলেন, *এক ফর্য আদায়কারী তিন্ন ফর্য আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে* সাদাত আদায় করবে না। কেননা, ইকতিদা হলো (একই তাহরীমায়) শামিল হওয়া এবং সামঞ্জন্য ক্লা করা। সুতরাং (সালাতে) অভিন্নতা অপরিহার্য।

ইমাম শাফিই (র.)-এর মতে উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে ইকতিদা সহীষ্ । কেননা, তাঁর মতে ইকতিদা হল সমন্বিত রূপে আদায় করা। আর আমাদের মতে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তির অর্থ বিবেচা।

১১. অর্থাৎ ওয়াক্তের সাথে সম্পৃষ্ঠ নর। যেমন মুঝাহাযার ভাহারাত ওয়াক্তের সাথে সীমাবদ্ধ।

১২. ভাই তো বসতে সক্ষম অবস্থায় চিত হয়ে ইশারার মাধ্যমে নফল নামায আদায় করা আইয় নয়।

নকল আদায়কারী করম আদায়কারীর শিহনে সালাত আদায় করতে পারে। কেননা, নকল আদায়কারীর জন্য শুধু মূল সালাত পাকাই হল প্রয়োজন। আর ইমামের ক্ষেত্রে মূল পালাত বিদ্যমান রয়েছে। সূতরাং এর উপর ভিস্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

যে ব্যক্তি কোন ইমামের পিছনে ইকতিদা করলো তারপর জানতে পারলো বে, তার ইমাম হাদাহযাতঃ; তখন তাকে সালাত দোহরাতে হবে। কেননা, রাস্লুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

## مَنْ أَمُّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهُرَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ حُنُيًّا أُعَادُ صَلَاتُه وَأَعَادُواْ

–যে ব্যক্তি কোন জামাআতের ইমামতি করলো, তারপর প্রকাশ পেল যে, সে হাদাছপ্রস্ত অথবা জুনুবী, তখন সে নিজেও সালাত দোহরাবে এবং মুকতাদিরাও দোহরাবে।

এ বিষয়ে ইমাম শাফিই (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। পূর্ব বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে। আর আমরা অন্তর্ভুক্তির মর্ম বিবেচনা করি। আর তা জাইয হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হবে।

কোন উখী ব্যক্তি <sup>১৩</sup> যখন কুরআন পাঠে সক্ষম একদল লোক এবং উখী একদল লোকের ইমামতি করে, তখন ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে সকলের সালাতই ফাসিদ হয়ে যাবে।<sup>১৪</sup>

ইমাম আবৃ ইউস্ক ও ইমাম মুহাখন (র.) বলেন, ইমামের সালাত এবং যারা কুরআন পাঠে সক্ষম নয়, তাদের সালাত পূর্ণাংগ হয়েছে। কেননা, ইমাম নিজে মা'যুর এবং তিনি একদল মা'যুর লোকের ইমামতি করেছেন। সুতরাং এটি ঐ অবস্থার সদৃশ, যখন কোন উলংগ ব্যক্তি একদল উলংগ ও একদল বক্তধারীর ইমামতি করেন।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, ইমাম কিরাতের উপর সক্ষমতা সন্ত্বেও কিরাতের ফরয তরক করেছে। সুতরাং তার সালাত ফাসিদ হবে। সক্ষমতার কারণ এই যে, সে যদি কারীর পিছনে ইকভিদা করতো তাহলে কারীর কিরাত তার কিরাত হতো। আর ঐ মাসআলাটি এবং এর অনুরূপ মাসআলার ছকুম ভিন্ন। কেননা, ইমামের ক্ষেত্রে যা বিদ্যমান, তা মুকতাদীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান রূপে গণ্য হবে না।

যদি উন্নী ও কারী একা একা সালাত আদায় করে, তাহলে তা জাইব হবে। এই বিতন্ধমত। কেননা, তাদের উভয় থেকে জামা আতের প্রতি জার্মহ প্রকাশ পার্যনি। ইমাম যদি প্রথম দুই রাকাভাতে কিরাত পাঠ করে, অতঃপর শেব দুই রাকাভাতে

১৩. উর্মী অর্থ ্রা (মা)-এর সাথে সম্পর্ক যার। অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ অবস্থার মধ্যে নিরন্ধর। এখানে উদ্দেশ্যে হলো ঐ ব্যক্তি যে নামাধের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কিরাত সক্ষম নর।

১৪. পিছনে কিরাত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি বরেছে একথা ইমামের জানা থাকুক বা না থাকুক। কেননা কিরাত হলো করব। সূতরাং জানা বা না জানার কারণে কুরুমের বোন তারতম্যা হবে না। বেমন কুলে কিরাত তরক করার কারণে কুরুমের তারতম্য হয় না। বোনা ব্যক্তি যদি একদল বোনা ও একদল কারীর ইমামতির করে সে ক্ষেত্রোও একই কুকুম এবং একই মততিনুতা।

কোন উন্নীকে (নাপ্তিৰ হিনাৰে) আগে বাড়িয়ে দেয়, ডাহলে সকলের সালাভ ফাসিদ হয়ে বাবে।

ইমাম যুকার (র.) বলেন, সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, কিরাতের করম আদার হয়ে লেছে। $^{24}$ 

আমাদের দলীল এই বে. প্রতিটি রাকাআতই সালাত। সূতরাং তা কিরাত থেকে খাঁলি হতে পারে না। বান্তবে হোক কিংবা গণ্য করা হিসাবে হোক। <sup>১৬</sup> আর উন্মীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা না থাকার করেদে কিরাতকে বিদ্যমান গণ্য করার অবকাশ নেই। উক্ত দলীলের ভিত্তিতে অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। তাশাহ্হদের সময় তাকে আগে বাড়ালেও। সঠিক বিষয় আক্লাহ্ই অধিক জানেন।

১৫. কেনলা প্রথম ইয়াম কিরাতের করব আদায় করেছেন আর শেব দুই রাকাআতে তো কিরাত করব নয়। সুতরাং উন্ধী ও কারীকে ছুলবর্তী করা একই ব্যাপার।

১৮. অর্থাং একই মতভিন্নতা দেখা দিবে যদি কিবাত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি সাজদা থেকে মাখা জোলার পর হাদাছকর হয় একং কোন উন্মীকে ফুলবর্তী করে। অর্থাং সকলের সালাত কাদিদ হবে আমাদের মতে। আর ইমান মুকার (র.)-এর মতে কাদিদ হবে না। পঞ্চাররে বদি ভালাহুন্দ পরিমাণ ক্যার পর এ ঘটনা ছটে তাহকে এখানেও ইমান আবু হাদীকা (র.) ও সাহেবাইনের মাঝে সেই বিখ্যাত মতভিন্নজাটি দেখা দিবে: তর্থাং আবু হাদীকা (র.)-এর মতে সালাত হয়ে বাবে কিন্তু সাহেবাইনের মতে হবে না।

# ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

## সালাতের মধ্যে হাদাছ হওয়া

সালাতের মধ্যে যে ব্যক্তির হাদাছ ঘটে যায়, সে ফিরে যাবে। যদি সে ইমাম হয় ভাহলে (পিছনে দাঁড়ানো) একজনকে হলবর্তী করবে এবং উষ্ করে 'বিনা' করবে।'

কিয়াসের দাবী এই যে, নতুনভাবে সালাত গুরু করবে। এটাই হল ইমাম শাফিট (র.)-এর মত। কেননা হাদাছ সালাতের বিপরীত। আর কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া এবং হাঁটা-চলা করা সালাতকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং তা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটানোর সদৃশ।

আমাদের দলীল হলো রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ঃ

مَنْ قَاءَ أَوْ رَغَفَ أَوَّ أَمُّذَى فِي مَسَارَتِهٖ فَلَيُنْصَرِفُ وَلَيَتُوضَّنَا ولِينِ عَلَى مسَارَتِهِ مَالَمٌ يَتَكُلُم (ابن ماجة) -

–সালাতে যে ব্যক্তির বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্ষক্তরণ হয় কিংবা ময়ী (তরলপদার্থ) বের হয়, সে যেন ফিরে যায় এবং উয়ৃ করে আর নিজের (পূর্ব) সালাতের উপর বিনা' করে, যতক্ষণ না সে কথা বলে ;

রাসৃপুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন ঃ

إِذَا مِنْلِّي آخِيكُمْ فَقَاءَ أَوْ رَعَفَ فَليضَع يَدَه عَلَىٰ فَعِهِ وَلَيْقَرِّمْ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ بِشَورْ-

–তোমাদের কেউ যখন সালাত শুরু করে, তারপর তার বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয়, তখন সে যেন তার মুখে হাত রাখে<sup>২</sup> এবং এমন কাউকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়িয়ে দেয়, যে কিছু সালাতের যাসবুক হয়নি।<sup>৩</sup>

আর সাধারণ গুষর রূপে তাই গণ্য, যা অনিচ্ছায় ঘটে যায়। যা ইচ্ছাকৃত ঘটে, ভা তার মধ্যে গণ্য নয়। সূতরাং একে তার সাথে যুক্ত করা যায় না। তবে নতুন করে গড়ে নেরাই উত্তম।

যাতে মতপার্থক্যের দ্বিধা থেকে বাঁচা যায়। কারো কারো মতে একাকী নতুন ভাবে পড়বে। আর ইমাম ও মুকতাদী হলে জামা'আতের ফ্যীলত সংরক্ষণ করার জন্য 'বিনা' করবে।

षात्र भूनकातिम ইष्टा कत्राम निष्कत (উयुत्र) ज्ञानरे मानाछ भूता करत निर्दा वाबात

নিবা করার অর্থ বতটুকু সালাত পড়া হয়েছে উষ্ করে তারপর থেকে অবলিষ্ট সালাতটুকু আদায় করে
নেকয়।

২. অর্থাৎ যাতে অন্যরা বিষয়টা বৃষ্ণতে পারে যে, ভার বমি মুদ্ধে বা নাক থেকে রক্ত করছে।

এ. হাদীছে বর্ষিত আপে বাড়িয়ে দেওয়ার উদেশ ওপু ছলবর্তী করার বৈখতা প্রমাণ করে কিছু উবু করে কিনা করার বৈখতা প্রমাণ করে না।

ইন্থা করলে নিজের সালাতের স্থানে ফিরে আসবে। আর মুকতাদী অবশ্য নিজের স্থানে কিরে আসবে। তবে যদি তার ইমাম (সালাত থেকে) ফারেগ হয়ে যায় কিবো যদি উতরের মাঝে কোন আড়াল না থাকে (তাহলে কিরে আসার প্রয়োজন নেই।)

य राक्तित्र यत्न हाना यः, जात्र हामाष्ट्र हाराष्ट्र, এवश मि समिकित श्रीरक रात्र हात्र भड़न: भारत तृत्राक भारतमा यः, जात्र हामाष्ट्र हाति, मि नजून जात्व मानाज जामात्र कत्रतः । जात्र यिम समिक्षम स्थाक त्वत्र ना हत्य शांत्क, जाहरम जयभिष्ठै मानाज भारज्ञ नित्रः ।

অবশ্য উভয় অবস্থাতেই কিয়াসের দাবী হলো নতুন করে আদায় করা। এটাই হল ইমাম মুহাশ্বদ (র.) থেকে বর্ণিত। কেননা বিনা ওয়রে সালাত থেকে ফিরে যাওয়া হয়েছে।

সৃষ্ণ কিয়াসের কারণ এই যে, সে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফিরে গিয়েছে। দেখুন না, যদি 
তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশাই সে নিজের সালাতের উপর 'বিনা' করতো। 
সূতরাং সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে যুক্ত করা হবে যতক্ষণ না বের হওয়ার 
কারণে স্থানের ভিন্নতা দেখা দেয়।

জার যদি (ইমাম হওয়ার কারণে) সে কাউকে হুলবর্তী করে থাকে গতহলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এখানে বিনা ওযরে আমলে কাছীর হয়েছে। আর এটি সে মাসআলার বিপরীত, যদি সে ধারণা করে যে, সে উযু ছাড়া সালাত শুরু করেছে এবং ফিরে যায় তারপর রুঝতে পারে যে, সে উযু অবস্থায় আছে, তাহলে (মসজিদ থেকে) বের না হলেও তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এই ফিরে আসাটা হলো সালাত পরিত্যাগের ভিস্তিতে। দেবুন না: যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই তার নতুন করে সালাত শুরু করতে হতো। এ-ই মল কথা।

আর খোলামাঠে কাতারগুলোর স্থানটুকু হলো মসজিদের হুকুমভুক্ত। যদি সন্মুখের দিকে
যায় তাহলে সূতরাহ (বা লাঠি) হলো সীমানা। আর যদি সূভরাহ্ না থাকে তাহলে (সীমানা
হলো) তার পিছনের কাতারসমূহের পরিমাণ। আর মুনফারিদ হলে চারদিকে তার সাজদার
জারলা পরিমাণ।

আর (সালাতের মধ্যে) যদি পাগল হয়ে যায়, কিংবা ঘুম আসার পর ইহুতিলাম হয়ে যায়, কিংবা জচ্জান হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে সালাত গুরু করবে। কেননা, এরপ ঘটনা ঘটে যোগ্যা বিরল। সুতরাং যে সকল ঘটনা সম্পর্কে 'নসৃজ' রয়েছে, এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সেত্রপ যদি অট্টহাস্য করে। কেননা এটা 'কথা' বলার পর্যায়ের। আর কথা বলা সালাভ ভঙ্গকারী।

যদি ইমাম কিরাতে আটকে যাওয়ার কারণে অন্যকে আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহকে ইমাম আৰু হানীকা (র.)-এর মতে তাদের সালাত দুরস্ক হয়ে যাবে। আর ইমাম আৰু

কর্থাৎ সালাত থেকে ফিরে আসা যদি সালাতকে সংশোধন করার নিয়াতে হয়ে থাকে তাহলে মসজিদ থেকে
বেব হয়ে যাওয়ার আগশর্মন্ত তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর যদি সালাত হেড়ে দেয়ার নিয়াতে ফিরে
অসে তবে সালাত ফাসিদ হয়ে য়াবে।

ইউসুন্দ, ইমাম মুহাক্ষদ (র.) বলেন, তাদের সালাত দুরত হবে না। কেননা. এ ধরনের ঘটনা বিরল। সুতরাং তা (সালাতরত অবস্থায়) জানাবাতের সদৃশ হলো। <sup>2</sup>

ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর দলীল হলো স্থলবর্তী করা হয় অক্ষমতার কারণে। আর তা এবানে অধিক প্রযোজ্য। আর কিরাতের অক্ষমতা বিরল নয়। সূতরাং জানাবাতের সাথে যুক্ত হবে না।

আর যদি সালাত জাইয হওয়া পরিমাণ কিরাত পড়ে থাকে, তাহলে সর্ব-সন্মতিক্রমে স্থলবর্তী বানান জাইয নয়। কেননা, এক্ষেত্রে স্থলবর্তী করার প্রয়োজন নেই।

যদি তাশাহ্হদের পরে সে হাদাহগ্রন্ত হয়, তাহলে উয়্ করবে এবং সালাম ক্ষিয়াবে।কেননা সালাম ফিরানো ওয়াজিব। সুতরাং তা আদায় করার জন্য উয়্ করা জব্দুরী :

আর যদি এ অবস্থায় ইচ্ছাকৃডভাবে 'হাদাছ' ঘটায় কিংবা কথা বদে কিংবা এমন কোন কান্ধ করে, যা সালাডের বিপরীত, তাহলে তার সালাত পূর্ণ হয়ে থাবে। কেননা, সালাত ভঙ্গকারী বিদ্যমান হওয়ার কারণে 'বিনা' সম্ভব নয়। কিন্তু সালাত দোহরানো তার উপর জক্রনী নয়। কেননা কোন রুকন তার যিশায় বাকি নেই।

তায়াস্থ্যকারী যদি সালাতের মধ্যে পানি দেখতে পায়, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আগে এর আলোচনা হয়েছে।

यिन जानार्ट्स পरिमान दमात भरत भानि दमर्स्ट भार, किश्वा त्म त्मानात है मन मान्ट्साती बादम, किन्तु मान्ट् कतात्र त्माम एमर रख गिरा बादम किश्वा जामर कामीन (ज्यिजमाना कान्न) बाता त्माना एमर रख गिरा बादम किश्वा जामर कामीन (ज्यिजमाना कान्न) बाता त्माना ह्या गृता भिर्द व्हर्स किश्वा हैमा किन्तु मृता भिर्द व्हर्स किश्वा हैमातारवारा मानाज जानाम्मात्रकारी हिला, किन्तु क्रम् मान्यमा कराज मक्य रखा यात्र, किश्वा वह मानाज्य प्रति क्रम केश्वा मानाज जात बत्रम रखा विश्वा कामाज्य हैमा रखा साम्याव्य वह रख वान केश्वात्क इनवर्जी करतन, किश्वा कलात्र मृत्यांमय रखा यात्र, विश्वा कृत्यात्र मानाज्य बात्र वात्र क्रमाज्य व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त विश्वा कामाज्य व्याप्त विश्वा कामाज्य विश्वा विश्वा कामाज्य विश्वा कामाज्य विश्वा कामाज्य विश्वा वार्ति विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा विश्वा वार्ति विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा वार्ति विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा विश्वा कामाज्य वार्ति विश्वा वार्ति वार्ति वार्

এ হল আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। আর ইমাম আবৃ ইউসুক ও ইমাম মুহাম্মল (র.) বলেন, তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কারো কারো মতে এ বিষয়ে আসল কথা এই যে, আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে মুসন্থীর নিজস্ব কোন 'কর্ম' ঘারা সালাত থেকে বের হয়ে আসা ফরম কিছু ইমাম আবৃ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মল (র.)-এর মতে তা ফরম নয়। সুতরাং ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে এই অবস্থায় (অর্থাং তাশাহ্রদের পরে) এ সকল 'আপদ' দেবা দেওয়া সালাতের মধ্যে দেবা দেওয়ারই সমতুলা। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মল (র.)-এর মতে সালামের পরে দেবা দেওয়ার সমতুলা।

৫. সালাতের মাথে যদি রোগবলতঃ কারো বীর্যছলন হয় তবে বিরল বাাপার হিসাবে একেত্রে হকুম হলে: সালাত নতুন করে তক্ষ করা। ভদ্রপ এটিও বিরল ঘটনা হিসাবে একই হকুমতুক হবে।

উক্ত ইমামদ্বয়ের দলীল হলো ইতোপূর্বে বর্ণিত ইব্ন মাস'**উদ** (রা.)-এর হাদীছ।<sup>৬</sup>

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, বর্তমান সালাভ থেকে বের হওরা ছাড়া অন্য সালাত আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যে কাজ ছাড়া কোন ফর্য কাজে উপনীত হওরা সম্ভব নয়, সে কাজটাও ফর্য।

আর (হাদীছে বর্ণিত) 🏎 শব্দটির অর্থ হলো সম্পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এসেছে :

আর স্থলবর্তী করা (স্বকীয়ভাবে) সালাত ভংগকারী নয়। এজন্যই কিরাত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি (কে স্থলবর্তী করা)-র ক্ষেত্রে জাইয হয়। বরং এখানে ফাসাদ এসেছে একটি শরীআতী হকুমের অনিবার্য প্রয়োজনে। আর তা হলো (উশী ব্যক্তিটির) ইমামতি করার অযোগাতা।

যে ব্যক্তি ইযামের এক রাকাআত হওয়ার পর ইকতিদা করলো, তারপর ইয়াম হাদাহর্যন্ত হরে তাকে আগে বাড়িয়ে দিদেন, তার পকে (ইয়ামের স্থলবর্তী হওয়ার) অবকাশ আছে। কেননা, তাহরীমাতে (উভয়ের) অংশীদারিত্ব রয়েছে। তবে ইয়ামের জন্য উন্তম হলো প্রথম থেকে অংশ গ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে আগে বাড়ানো। কেননা, সে ইযামের সালাতকে সম্পন্ন করার ব্যাপারে (মাসব্কের তুলনায়) অধিকতর সক্ষম। আর মাসব্কের উচিত সালাম ফিরানো ব্যাপারে নিজের অপারাগতার কথা বিবেচনা করে অর্থানর না হওয়া।

মাসবৃক যদি (ইমামের স্থলবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে) অথাসর হয়, তাহলে ইমাম যেবানে এসে শেষ করেছেন, সেবান থেকে সে শুক্ত করবে। কেননা, এখন সে ইমামের ফুলবর্তী।

যখন সে সালাম পর্যন্ত উপনীত হবে তখন ইমামের সাথে প্রথম থেকে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিবে। সে মুক্তাদীদের নিয়ে সালাম ফিরাবে। কিন্তু এই মাসাবুক যদি ইমামের সালাত সম্পন্ন করার পর অট্টহাস্য করে বা ইন্দাকৃতভাবে হাদাহ ঘটার বা কথা বলে বা মসন্ধিদ থেকে বের হয়ে আসে, ভাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে আর মুক্তাদীদের সালাত পূর্ণ হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে সালাত ফাসাদকারী বিষয়টি সালাতের মধ্যে পাওয়া ণিয়েছে। কিন্তু মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে সকল ক্ষকন সম্পন্ন হবোর পর পাওয়া দিয়েছে।

আর প্রথম ইমাম যদি (অন্যান্যদের সাথে ছিতীয় ইমামের পিছনে) সালাত থেকে ফারেগ হয়ে থাকে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর ফারেগ না হয়ে থাকলে ফাসিদ হয়ে যাবে। <sup>9</sup> এটাই বিশুদ্ধতম মত।

উ. ازا فلت هذا او فعلت هذا فقد تمت مسلاتا (যখন তুমি এটা (অর্থাৎ তাশাহ্ছদ) বললে কিবো এটা করলে (অর্থাৎ তাশাহ্ছদ পরিমাণ বনলে তখন তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গেলো ।)

কেননা প্রথম ইমামে হিতীয় ইমামের পিছনে ইকজিনা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয় ইমামের সালাতের মাঝখানে
ফেনন কর্তনকারীটি প্রসেছে বদ্ধপ প্রথম ইমামেরও সালাতের মাঝখানে প্রসেছ। সুতরাং উভয়ের সালাত
ফর্মিন হবে।

অধ্যায় ঃ সালাত ১০৭

আর যদি প্রথম ইমামের হাদাছ না ঘটে এবং ভাশাব্ছদ পরিমাণ বসেন ভারপর অট্রহাস্য করেন কিংবা ইচ্ছাকৃডভাবে হাদাছ ঘটান, ভাহদে ঐ লোকের সালাভ ফাসিদ হয়ে যাবে, যে সালাভের প্রথম দিক পায়নি।

এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবৃ ইউসুফ ও ইমাম মুহামদ (র.) বলেন, ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যদি কথা বলেন। কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তাহলে সকলের মতেই সালাত ফাসিদ হবে না।<sup>১</sup>

ইমাম আবৃ ইউসুঞ্চ ও ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর দলীল এই যে, জাইয ২ওয়া ও ফার্নিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদির সালাতের ভিত্তি হলো ইমামের সালাতের উপর। যেহেতু এখানে (সকলের মতেই) ইমামের সালাত ফার্সিদ হয়নি, সেহেতু মুক্তাদীর সালাতও ফার্সিদ হবে না। বিষয়টি সালাম বলা ও কথা বলার মতো হলো।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, অট্টহাস্য ইমামের সালাতের ঐ অংশকে ফাসিদ করে দেয় যে অংশ অট্টহাস্যের সাথে যুক্ত। সূতরাং মুক্তাদীর সালাতেরও ততটুকু ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ইমামের তো আর 'বিনা' করার প্রয়োজন নেই। আর মাসবৃকের বিনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর ফাসিদের উপর বিনা করাও ফাসিদ। সালামের বিষয়টি এর ব্যক্তিক্রম। কেননা, সালাম তো সালাত সমাপ্তকারী। ১০ আর কথা সালামের সমমানের। ১১ তবে ইমামের উযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, যেহেতু অট্টহাস্য সালাতে থাকা অবস্থায় হয়েছে।

যে ব্যক্তির ক্লকুতে কিংবা সাজদায় হাদাছ হয়ে যায়, সে উযু করে 'বিনা' করবে এবং যে যে ক্লকনে হাদাছ হয়েছে, তা এহণীয় হবে না। কেননা রুকন পূর্ণ হয় তা থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে। আর হাদাছ অবস্থায় প্রস্থান, সাব্যন্ত হয় না। সুতরাং (উক্ত রুকনটি) দোহরানো জরুরী।

 <sup>&#</sup>x27;প্রথম' শন্টির ব্যবহার যথার্থ নয়। কেননা এখানে স্থলবর্তিতার প্রসংগ নেই। সুতরাং বিতীয় ইমামও রেই। অতঞ্জব তথু ইমাম বলাই মৃতিমুক্ত।

৯. মাসজালাটি এই যে, ইমাম একদল মুদরিক ও একদল মাসবুকের ইমামতি করেছেন। সালাম ফেরানোর স্থানে এসে তিনি অট্টহাস্য করলেন কিংবা ইচ্ছাকুডভাবে হাদাছ্মক হলেন। তখন ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর মতে মাসবুকদের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ফাসিদ হবে না। পক্ষারের সালাম ফেরানোর স্থানে এসে যদি কথা বলেন কিবো মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তবে কারে মতেই সালাভ ফাসিদ হবে না। আৰিং ইমাম আবু হানীকা (র.) সালামের মূহুতে এসে অট্টহাসা কর কিবো ইচ্ছাকুত হাদাছ সৃষ্টি করা এবং কথা বলা কিবো মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার মাঝে পার্থকা করেন। পক্ষাররে সাহেবাইন উভয়্র অবস্থার পার্থকা করেন। পক্ষাররে সাহেবাইন উভয়্র অবস্থার পার্থকা করেন না।

১০. অর্থাৎ তাহরীমারই অনিবার্থ পরিপতি। যেমন সালাত থেকে বর হওয়া তাহরীমারই অনিবার্থ পরিপতি। কেননা হাদীছে আছে بالشيخ (সালাত থেকে হালাল হওয়ার উপায় হলো সালায় করা।) তক্রপ আল্লাব্ব পাক ইবলাদ করিয়াকের ইন্দ্রাদ করিয়াকের।) আরুপ আল্লাব্ব পাক ইবলাদ করিয়াকের ইন্দ্রাদ করিয়াকের। ইন্দ্রাদ করিয়াকের ইন্দ্রাদ করিয়াকের ইন্দ্রাদ করিয়াকের ইন্দ্রাদ করিয়াকের ইন্দ্রাদ করিয়াকের ইন্দ্রাদ করিয়াক করা হলের বর তার বর তার রীয়ার করিয়াক করা হলের। স্ক্রাহ অনুবীক্তিক আপোর পুর্তীহ উপার কিয়াস করা হলের।

কেননা সালাম মূলতঃ ডানের ও বামের লোকদের সম্বোধন করে কথা বলা। বেহেতৃ ভাতে সম্বোধন বাচক
সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

১০৮ আল-হিদায়া

আর যদি তিনি ইমাম হয়ে থাকেন আর অন্যকে আগে বাড়িয়ে থাকেন, তবে যাকে আগে বাড়ানো হয়েছে, সে রুক্ দীর্ঘায়িত করবে। কেননা, দীর্ঘায়িত করার দ্বারা পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব। <sup>১২</sup>

यिन क्रक्ट वा नाव्यमात्र मत्न পড়ে যে তার यित्रात्र এकि नाव्यमा द्वारा शंहः । তথন সে क्रक् श्वरकरे नाव्यमात्र त्नारम शंहान किश्वो नाव्यमा श्वरक माथा जूतन थे नाव्यमाणि करत्र निर्मा जत्य क्रक् वा नाव्यमात्क मारदात्व ।

এটা হলো উন্তম হওয়ার বর্ণনা। যাতে ক্রন্কনগুলো যথাসম্ভব তারতীব মুতাবিক হয়। ১৩ আর যদি না দোহরায় তবু চলবে। কেননা সালাতের ক্রন্কনগুলো সাথে তারতীব রক্ষা করা শর্ত নয়।

তা ছাড়া তাহারাতের অবস্থায় (অন্য রুকনে) গমন শর্ত। আর তা তো পাধয়া গেছে।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য রুকু দোহরানো জরুরী। কেননা তার মতে 'কাওমা' হলো ফর্য।

যে ব্যক্তি মাত্র একজন মুক্তাদীর ইমামতি করছে, এমতাবহার তার হাদাছ ঘটলো আর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো, তখন মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে, তাকে স্থলবর্তী করার নিয়াত করুন কিংবা না করুন। কেননা, এতে সালাত রক্ষার উপায় হয়। <sup>১৪</sup>

আর প্রথমজন বিতীয় জনের মুক্তাদী হয়ে সালাত সম্পূর্ণ করবে। প্রকৃতই তাকে স্থলবর্তী করলে যেমন করতো।

যদি তার পিছনে বালক বা ব্রীলোক ছাড়া জন্য কেউ না থাকে, তবে কারো কারো মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, যার ইমামতি জাইয় নেই, সে স্থলবর্তী হয়েছে।

জন্য মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে 'স্থলবর্তীকরণ' পাওয়া যায়নি এবং তার ইমামতি করার যোগ্যতা নেই।

১২. অর্থাৎ রুত্ প্রলম্বিত করাই নতুন ভাবে রুকু করার সমতুল্য ।

১৩. কেনন: নামাধী সাজদা হোক কিবো তিলাওয়াতি সাজদা তার স্থান ছিলো পূর্ববর্তী রাকাআত.। কিন্তু সেখানে দে তা আদায় করেনি। সুতরাং এই সাজদাটি যেন তার স্থানে আদায় করা হলো। এমতাবস্থায় এই সাজদাটি করা এবং না করার মাঝে ইবভিয়ার দেয়া সংগত ছিলো। কিন্তু আপেক ককন হখন সম্পন্ন হয়ে গেছে তখন সেটাকে ধর্তব্যে না এনে গতান্তর ছিলো না। কেননা সেটা তো পূর্ণতা লাভ করে কেলেছিলে। অবশ্য যেটা পূর্ণতা লাভ করেনি সেটা বর্জন সজাবনার মুখে আছে, সূতরাং সেটাকে গণ্য না করা সমর ।

১৪. অর্থাৎ সালাত অব্যাহত থাকার জন্য ইমাম দরকার। আর সেবানে ইমাম হতে পারে এমন অন্য কেউ ভার সাপে নেই। অবহার সাম হওয়ার যোগাতা রাপ্তে এবন ভাকে ইমাম গণ্য না করলে সালাত ফাসিন হরে যায়। সূতরাং সলাভাকে নই হওয়া থেকে রক্ষা করার বার্বে সে নিজহ ভাবেই ইমাম রুপে সারাজ হবে। প্রশ্ন হতে পারে যে, নিযুক্ত করা হাড়া তো নিযুক্ত হতে পারে না। আর প্রথম ইমাম তো ভাকে হুলবর্তী নিমুক্ত করেন নি। সূতরাং সে নিযুক্ত হাজা কি ভাবে। এর উত্তরে দেখক বলছেন। ইমামকে হুলবর্তী নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো প্রতিযোগিতা এড়ানোর উদ্দেশ্য, এখানে থেবেছু সে ছাড়া থিতীয় কেই নেই। তাই প্রতিযোগিতার প্রশুই আসে না।

#### সপ্তম অনুচ্ছেদ

## যা সালাতকে ভংগ করে এবং যা সালাতকে মাকরহ করে

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বা ভূলে সালাতের মধ্যে কথা বলে, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। বিচাতি বা ভূলবলতঃ কথা বলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিই (র.) তিনুমত পোষণ করেন। তার দুলীল হলো সেই প্রসিদ্ধ হানীছটি।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুব্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

انَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لاَيَصلُحُ فَيْهَا شَيِيَّ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ وَانِّمًا هِيَ التَّسْبِيْعُ وَالتَّمْلِيْلُ وَقِراءَ الْقُرَانِ - (مسلم ، البيهقي)

আমাদের এ সালাত কোন মানুষের কথাবার্তার উপর্যোগী নয়। সালাততো ভাসবীই ভাহলীল ও কুরআন পাঠ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইমাম পাঞ্চিই (র.) বর্ণিত হাদীছটি গুনাই রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। ভূলে সালাম করার বিষয়টি ব্যক্তিক্রম। কৈননা, এটা 'যিকির' এর মধ্যে গণ্য। সূতরাং ভূলের অবস্থায় একে যিকির ধরা হবে এবং সেচ্ছায় বললে কথা ধরা হবে। কেননা এতে সংঘাধনের এ সর্বন্ম রয়েছে।

যদি সালাতের মধ্যে কাতরায় কিবো উহ-আহ শব্দ করে বা শব্দ করে কাঁদে, এতলো যদি জান্নাত-জাহান্নামের স্বরপের কারণে হয়ে থাকে তবে সালাত নই হবে না। কেননা, এতে অধিক 'বুতবুতু' প্রমাণিত হয়।

জার যদি ব্যথা বা কোন বিপদের কারণে হয়, তবে সালাত ভংগ হয়ে বাবে। কোনা তাতে অন্থিরতা ও আক্ষেপ প্রকাশ পায়। সূতরাং তা মানুষের কথার<sup>৩</sup> অন্তর্ভুক হয়ে বাবে।

আবৃ ইউসুৰু (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহ্ শব্দটি উভয় অবস্থায় সালাত নষ্ট করবে না। আর 'আওয়াহ' শব্দটি নষ্ট করবে।

क्वीर नदी (সা.) ফলেছেন : أَنْضِيانُ وَالنَّصِيانُ আমার উবত থেকে তুল ও বিশ্বৃতি রহিত করা হরেছে।

১, ইমাম শাকিই (র.) ভূলে কথা বলাকে ভূলে সালাম করার উপর কিয়াস করেন। তিনি বদেন, ভূলে কাথকে সালাম করলে সালাত নই হর না। অথচ সেটাও কথা বিশেব। সুতরাং ভূলে সাধারণ কথা বললেও একই ভূলম হওরা উচিত। সেই কিয়াসেরই জবাব নিজেন পেকর।

ত্ৰৰিং কোন বৰ্ণ উভাৱণ থেকে কোন অৰ্থ বোৱা গেলেই সেটাকে কথা বলে। এটাই বুভিআহা এবং বে কোন ভাৱার ক্ষেত্রে সহজে প্রয়োজা।

কেউ কেউ বলেছেন, আবু ইউসুফ (র.)-এর মূল বক্তব্য এই যে, উচ্চারিত শব্দ যদি দুই হরফ বিশিষ্ট হয় আর উভয় হরফ কিংবা একটি যদি (আরবী ব্যাকরণ মতে) অতিরিক্ত হরফ সমষ্টির অবর্ভুক্ত হয়, তাহলে সালাত ফাসিদ হবে না। আর উভয়টি যদি মূল হরফ সমষ্টির অবর্ভুক্ত হয় তবে ফাসিদ হয়ে যাবে। আর অতিরিক্ত হরফ সমষ্টিকে ফ্কীহ্গণ বাক্ষো সবল নয়। কেননা, প্রচলিত অর্থে মানুষের কথা বর্ণোকারণ ও অর্থ বৃঞ্ধানের অনুগামী। <sup>8</sup> আর তা এমন ধ্বনির ক্ষেত্রেও সাব্যক্ত হতে পারে, যার সব ক'টি বর্ণ অতিরিক্ত 'কণিসষ্টির অবর্ডজ্ক।

यिन दिना उपद्र गमा शंकाति त्मग्न, वर्षाः व्यन्तानाभाग्न व्यवहात्र हाति, व्यात छात्र करम वर्षमभूर मृष्टि दत्र, छारत्म हैमाम व्यात हातीका छ मुदायम (त्र.)-व्यत मण्ड मानाछ कामिम रुखारे युक्तिमुक । व्यात यिन उपदात्र कात्रः एर छात्र छात्र मा (यमन राष्ट्रि छ एक्तः, यसन व्याप्ट हत्रक श्रकामिछ हत्र। व

কেউ হাঁচি দিলো আর অন্যন্তন সালাতের মধ্যেই তাকে الله يُوَمِّفُ । ﴿ وَمِنْكُ الله وَمِنْ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

আর যদি কিরাত পাঠকারী ব্যক্তি আটকা পড়ে লোকমা চায় আর অন্য ব্যক্তি সালাতে থেকেই তাকে লোকমা দিয়ে দেয় তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

এর অর্থ হল মুসন্থি নিজে ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে বলে দেয়। কেননা, এরূপ করা শিকাদান ও শিক্ষা এহণের অন্তর্ভুক্ত। তা মানুষের কথার মধ্যে গণা হবে। তবে মাবসূতা কিতাবে একাধিকবার করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা এটা সালাতের আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই অন্ধ মা'ফ হবে। কিন্তু 'জামেউস সাগীর' কিতাবে এ শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা, স্বয়ং মানুষের কথা অন্ধ হলেও তা সালাত ভঙ্গকারী।

আর যদি নিজের ইমামের কিরাত বলে দেয় তবে তা 'কথা' রূপে গণ্য হবে না, সৃষ্ট কিয়াসের দৃষ্টিতে। কেননা মুকাদী নিজের সালাত সংশোধন করতে বাধ্য। সুতরাং এরূপ বলে দেয়া প্রকৃতপক্ষে তার সালাতের আমল হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য ইমামের কিরাত বলে দেওয়ারই নিয়াত করবে। নিজে পাঠ করার নিয়াত করবে না। এটাই বিভদ্ধ মত। কেননা, তাকে বলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিরাত পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

আর যদি ইমাম অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে লোকমাদাতার সালাত

৪. এমন কোন হবক উভাৱিত হলো যা বাভাবিক নয়। যেমন হাইভোলতে গিয়ে হাঁ-হা করলো অর্থাৎ হাঁ

"দটা দৃ'বার করলো। এটা নিশিন্ধ, শুভূপ যদি রবক সমষ্টি উভারিত না হয় তবে কোন অবস্থাতেই কানিদ
হবে না। যেমন হাঁচি নিলো এবং ভিতর থেকে পদ্দ হলো কিন্তু নাক থেকে কোন পদ্দ ছাড়া বের হয়ে

আসলো।

সেই অন্য ব্যক্তিটি সালাতে থাকলে ভারও সালাত ফাসিদ হয়ে য়াবে ;

ফাসিদ হয়ে যাবে। এবং ইমামের সালাতও ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি সে তার লোকমা গ্রহণ করে। কেননা, এখানে বিনা প্রয়োজনে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ সংঘটিত হলো। আর মুক্তাদীর উচিত নয়ে বলে দেওয়ার ব্যাপারে জলদি করা। আবার ইমামেরও উচিত নয় মুক্তাদীদের বলে দেওয়ার জন্য বাধা করা। বরং তার কর্তব্য রুক্তর সময় হয়ে। গেলে ক্রন্তুত্ত চলে যাবেন কিংবা অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন।

यमि সালাতের মধ্যে কারো উত্তরে الله الله । لا الله प्र ता, তবে ইমাম আবৃ হার্নীফা ও মুহাম্মন (র.)-এর মতে ডা সালাত ফাসিদকারী কালাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন, এটা সালাত ফাসিদকারী হবে না।

এই মতভিন্নতা তখনই, যখন এই বাক্য দ্বারা উত্তর দেয়ার নিয়্যত করবে।

ইমাম আৰু ইউসুফের দলীল এই যে, এ বাক্যটি আল্লাহ্র প্রশংসা অর্পেই গঠিত। সুতরাং তার নিয়াতের কারণে তা পরিবর্তিত হবে না। ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহামদ (র.)-এর দলীল এই যে, বাক্যটি উত্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। আর উত্তর হওয়ার উপযোগিতা বাক্যটির মধ্যে রয়েছে। সুতরাং একে উত্তর রূপেই গ্রহণ করা হবে। যেমন, হাঁচির উত্তর (ইয়ারহামুকাল্লাহ)। আর ইন্না লিল্লাহর বিষয়টিও বিতদ্ধ মতে মতবিরোধপূর্ণ।

যদি সে এ ছাব্রা একথা জানানোর ইচ্ছা করে থাকে যে, সে সালাতে রয়েছে তাহলে সর্বসন্মতিক্রমেই তার সালাত ফাসিদ হবে নাঁ।

কেননা রাস্পুরাহ (সা.) বলেছেন ३ اذَا نَابَثُ أَخَى المَلَوَاةَ فَلَيُشَيِّعَ । কেনি خَاسُبُهُ فَي المَلَوَاةَ فَلَيُشَيِّعَ السنة) – (اخرجه السنة) ضحة السنة) – তোমাদের কেউ যদি সালাতে কোন ঘটনার সমুখীন হয়, তবে সে যেন তোসবীহ পড়ে।

যে ব্যক্তি যুহরের এক রাকাআত আদায় করল, তারপর আসর বা সাধারণ নফল তক করে দিলো, তাহলে তার যুহর ভংগ হয়ে গেলো। কেননা অন্য সালাত তব্ধ করা সহীহ্ হয়েছে। সুতরাং সে (বর্তমান সালাতে) যুহর থেকে বের হয়ে যাবে।

যদি যুহরের এক রাকাআত আদায়ের পর আবার যুহরই তরু করে, তাহলে সেটা যুহরই হবে এবং ঐ রাকাআতই যথেষ্ট হবে। কেননা, যে সালাতে সে বিদ্যমান আছে.-হবহু সেটাকেই তরু করার নিয়্যত করেছে। সূতরাং তার নিয়্যত বাতিল হবে এবং নিয়্যতকৃত সালাত বহাল থাকবে।

ইমাম যদি কুরআন শরীফ দেখে গাঠ করে তবে ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ ও ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা এখানে এক ইবাদতের সঙ্গে অন্য ইবাদত যুক্ত হয়েছে মাত্র।

৬, বেমন কেউ জিজ্ঞাসা করলো আরাহ্র সাথে কি কোন ইলাহ আছে। এর উত্তরে সে ্মাথের মধ্যেই বলে উঠলো এ। থ। থা থ

কুরআন শরীফ দেখা একটি ইবানত। কেনবা হাগুলুরাহ (সা.) বলেছেন। ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা চোবের প্রাণ্য অলে দান করো। আরব করা হলো, চোবের প্রাণ্য অলে কিঃ তিনি বলদেন, কুরআন শরীক দেখা।

खरर का यानकर सरर। रूपमा दहा किछावीरमंत्र मारब मामृत्तापूर्व काछ।<sup>ह</sup>

हैश्रश्च वार्ट् हानीका (इ.)-अन्न न्यील अहे (व. कुन्नवान मंत्रीक बदन कडा (लबा अवह शास्त्र हेन्सेंटन: अव्हान वायरण काहीन (रा (वर्गी शासन काह) है

ভাষ্ণত এটা হচ্ছে কুবলন স্বীক থেকে গঠে এহন। সুন্ধরাং অন্য কারো কাছ থেকে গঠ ব্রহনের মতো এটাও সালাভ জাসিদকারী হবে।

ন্দিতীয় দলীলের আলোকে হাতে বহুনকৃত ও কোন স্থানে রন্ধিত কুরআনের মাবে কোন পূর্যকা নেই। কিন্তু প্রথম দলীলের আলোকে উভরের মাবে পূর্যকা হবে।

र्राम (काम (काम किरक कृष्टि (मह बाह्र विश्वसक् (भूरव ना भएक) तृत्व (करक, करव विरुद्ध वर्षना मर्एठ मर्वमचरिक्करभन्ने काह्र मामाक कामिक स्टब ना।

শক্ষান্তর যদি কমম করে থাকে যে, অমুকের চিটি পড়বে না, ভাহলে ইয়াম মুহামদ (৫.)-এর মতে তথু বুবার ছারাই কমম তপে হতে যাবে : কেননা সেখানে (উভারণ পড়াটা নর ববং) বুবাই হালা উচ্চেশ্য , আর সালাত কাসিদ হত্ত আমলে কাছীর ছারা : আর তা এখানে পাতর হতনি

আর ধনি সুসন্ত্রীর সামনে নিয়ে কোন ব্রীলোক অভিক্রম করে, তবে সালাভ তংগ হবে না: কেন্না হব্র (সা.) বলেছেন : مرور شي —কোন কিছুর অভিক্রম সল্ভ তংগ করে ন তবে অভিক্রমকারী গুনাহুগার হবে : কেননা রাসূনুলুছে (সা.) বলেছেনঃ

لَـُوْ عَلِـمُ المُمَازُ بَيْنَ يَدِى المُصلَـلِّى مَاذَا عَلَيْه مِن الْوِيْرِ نُوفُفَ أَزْيَجِيْنَ (البخاري ومسلم) -

-হলি মুস্কীর সামনে লিপ্তে অভিক্রমকারী জানতো ধে, তার কত পুনাহ হবে, ভাহলে সে চক্টিল (লিনা হা মান বা হছর) পর্বন্ত দীড়িয়ে ধাকতে :

কৰিত মতে যদি সৈ মুম্মন্তীত সাজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে এবং উত্তরে মাঝে কোন আড়াদে ন' থাকে, তলুপ দোকানে (ব' অন্য কোন উচু স্থানে) যদি সালাত আদার করে এবং অতিক্রমকারীর অংশসমূহ তার অংশের সোজাসুদ্ধি হয় তবে পুনাহুগার হবে। <sup>১০</sup>

चात व राकि मङ्क्रिए (वा बाना इंदि) त्रामाछ चामात करत छात करा छिछि निक्षत नामदा दक्षि मुख्तार वस्य कता। काना त्रामृनुतार (मा.) वर्तारहन ؛ الْمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَي الْمَا الْمِرَاء فَلْلَجُمَالُ بَيْنُ يَدَيُهُ مَنْوُهُ छामारमत क्ठे वर्षन मङ्क्रिए मानाठ चामात करते, छस्म स्व निरक्षत मान्नद मुख्तार थरून करत।

चरा १ मध्य (पर्य गरिवर कर मध्य १म मध्य (कर्म किवादिएन मार्च मानृत्त करत्यः) कहांक कारोग्यक निरंत कर प्रस्तुव

अर्थ गण्ड निर्मेशन अन्त वहन करात शहरकन गएंड कारहर का मुनाव शामित इवहाद सुमार्ड कार विस्तव (यो विश्व पर्ने वहन कर व गांक निर्मेशन शहर व्यू अधिक कुमधान कराव गएंड वहन कारको विस्तव । किन्स अमेरक पादान कार्मित (स प्रकारका स्थक)

<sup>&</sup>gt;०. ४ वर्ष काउण कान कान कान की ए, स्कि (जकार क्रांत क्रिक्ट हैं। इस्त नासन गढ़ क्रा (महे सहरक्त क्रिक स्थान क्रा कर (महेंक्ट गुन्नक्) का साम वित्र गुन्तार प्रक्रिक्यमंत्री स्कि कुनक्क्ष स्था

অধ্যয় ঃ সালাত ১১৩

'সুভরাহ' এর পরিমাপ হলো একগজ বা ভার বেশী। কেননা রাস্পুরাহ (সা.) বলেছেন ঃ টিন্টেই টা টিন্টেই টাটিনেই কেন্ত ইবন কেন্টেই সামনে হাউদার পিছনের কাঠের মতো কিছু একটা ধারণ করতে পারে নাঃ

বলা হয়েছে যে, তা আংগুলের মত মোটা হওয়া দরকার। কেননা এর চাইতে সরু হলে দুর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে না। ফলে উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না।

'সুতরাহ' এর কাছাকাছি দাঁড়াবে। কেননা রাস্লুরাহ (সা.) বলেছেন مُنْ صَلَى الني । বলেছেন مَنْ صَلَى الني । কাই কাছাকাছি দাঁড়াবে। কেননা রাস্লুরাহ (সা.) বলেছেন سَنْرَةَ فَلْلَــُـثُنُ مَنْهَا اللهُ وَاللهُ مَنْهَا اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

'সুভরাহ' ভান জু বা বাম জু বরাবর স্থাপন করবে। হাদীছে এরপই বর্ণিত হয়েছে। <sup>১১</sup> যদি অভিক্রমণের আশংকা না থাকে এবং রাস্তা সামনে রেখে না দাঁড়ায়, তবে সুভরাহ্ বাদ দেওরায় কোন অসুবিধা নেই।

ইমামের সূতরাহ জামা 'আতের সূতরাহ বলে গণ্য হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.)
মঞ্জার 'সমতল ভূমিতে' লাঠি সামনে রেখে সালাত আদায় করেছে; কিন্তু জামা আতের সামনে কোন সূতরাহ ছিল না।

(সূতরাহ) মাটিতে গেড়ে রাধাই গ্রহণীয়, ফেলে রাধা বা মাটিতে দাগ টানা নয়। কেননা ভা দারা উদ্দেশ্য হাসিল হয় না।

যদি সামনে সূতরাই না থাকে অথবা তার ও 'সূতরাই'র মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে চার, তবে অতিক্রমকারীকে বাধা দিবে। কেননা, রাস্নুরাই (সা.) বলেছেন ঃ فادرؤوا ما استطعتم –যতটা পরো বাধা দাও।

জার ইপারার মাধামে বাধা দিবে। উদু সালামা (রা.)-এর দুই 'সন্তান' সম্পর্কে রাস্লুপ্রাহ্ (সা.) এমনই করেছেন।<sup>১২</sup>

১১. আবৃ দাউদ (র.) বর্ণিত নিমোক্ত হাদীছের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

हमत्रछ मिक्नाम (बा.) वरणन, مَارَاتِيْتُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّلَى اللَّهُ عَلَقَ وَلَاشَجُر إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَجِهِم الْأَيْسُرُ وَالْإِسْرُ لِأَيْصَمِهِ بِهِ صَمَّداً \_

বাস্পুছাত্ (সা.)-কে আমি কখনো কোন বুটি বা পাছ সামনে রেখে নামাষ পড়তে দেখিনি ক্লিছু তিনি সেট। ডান জ্ব বা বাম জ্ব বয়বর রাখতেন। একেবারে সোজা রাখতেন না ঃ

১২. ইব্ন মাজাই কিতাবে উদ্ব সালামা (রা.) হতে বর্গিত আছে, তিনি বলেন, রামূলুরার (সা.) উদ্ব সালামার ছরে
নামায় পড়ছিলেন, তাঁর সামনে দিয়ে আবদুরাই কিবো উমর ইব্ন আবৃ সালামা অতিক্রম করছিলে।
রাসূলুরার (সা.) হাতের ইপারার তাকে বাধা দিলেন। পরে যারনাব বিন্তে উদ্ব সালামা অতিক্রম
করছিলো। রাসূলুরাই (সা.) তাকেও হাতের ইপরার বাধা দিলেন, কিন্তু সে বাধা ভিপেত্রে পার হরে
গেলো। রাসূলুরাই (সা.) নামার শেব করে বললেন, মেরেরা বড়ই প্রবল।

কিংবা তাসবীহ পড়ে রোধ করবে। প্রথম হলো ঐ হাদীছ, যা ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

(ইশারা ও তসবীহ) উভরটি একত করা মাকরত হবে। কেননা (উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য) একটিই যথেষ্ট।

পরিচ্ছেদঃ সালাতের মাকরহ

সালাতের বাইরেও ক্রীড়া হারাম। সুতরাং সালাতের ভিতরে (তা হারাম হওয়া সম্পর্কে) তোমার কি ধারণা? আর পাথর কণা-সরাবে না। কেননা, এও এক ধরনের ক্রীড়া; অবশ্য যদি সাজদা দেওয়া সম্ভব না হয় তবে একবার মাত্র সমান করে নিবে। কেননা রাস্পুকাহ্ (সা.) বলেছেন ই مَـرُةٌ يَـا اَبَا ذَرُ ، وَالاَ فَـنَر कि प्रावाश (পরিকার করতে পারো) অন্যথায় ছের্ডে দাও।

তাছাড়া যেহেতু তাতে তার সালাতের সংশোধন রয়েছে।

জার কৌমরে হাত রাখবে না। কেননা, রাস্লুরাহ্ (সা.) সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা নিষেধ করেছেন। এতে সুত্রতসমত অবস্তা তরক করা হয়।

আর জন্যদিকে দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা, রাস্পুস্তাহ (সা.) বলেছেন ঃ لَمُ عَلَمُ التَّفْتَ الْمُصَلِّى مَنْ يُنْاجِي ما التَّفْتَ النَّفْتَ التُفْتَ التَّفْتَ अटल সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতো না।

যদি মুসন্ধি ঘাড় বাঁকা না করে চোবের কোণ দিয়ে ডানে, বামে ডাকার, তবে ডা মাকরহ হবে না। কেননা, রাস্লুরাহ্ (সা.) সালাতে থেকে চোবের কোণ দিয়ে তাঁর সাহাবীদের দিকে ডাকাতেন।

জার হাঁটে তুলে বসবে না এবং (সাজদার সময়) ডানা ভূমিতে বিছিয়ে রাখবে না। কেননা আবু যার (রা.) বলেছেন ঃ

نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ ثُلْثِ إِنْ أَنْقُرَ نَقُرَ الديكِ وَانْ أَقْعِيَ اِقْعَاءَ الْكَلْبِ وَأَنْ أَفْتَرِشَ اقْتُرَاشَ النَّفَلُبِ.

-আমার হারীব আমাকে তিনটি কাজ নিষেধ করেছেন। মোরগের মর্ত ঠোকুর দেওয়া, কুকুরের মত বসা এবং শুগালের মত ভানা বিছিয়ে দেওয়া।

১৩. वर्षर नहीं कहीं। (अा.) वर्षिण शामीरह مَدْرُ فَي الصّلاةِ فَلْيُسْتِحُ وَاللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

জাবৃ যার (রা.) বর্ণিত افعاء -এর অর্থ উডয় নিজম মাটিতে রেখে উডয় হাঁটু বাড়া করে রাখা। এ-ই বিতন্ধ ব্যাখ্যা।

আর মুখে সালামের জবাব দিবে না। কেননা, তা কথা বলা; এবং হাতেও না: কেননা, এ-ও পরোক্ষভাবে সালাম। এমন কি কেউ যদি সালামের নিয়্যতে মুছাফাহা করে, তবে তার সালাত কাসিন হয়ে যাবে।

কোন ওমর ছাড়া আসন করে বসবে না। কেননা, তাতে বসার সুনুত তরক হয়।

**আর চুল ঝুটি করবে** না। ঝুটি করা মানে চুলগুলো মাথার উপরে একত্র করে সূতা দিয়ে কিংবা রাবার দিয়ে বাঁধা, যাতে চুল স্থির থাকে। কেননা রাসূনুত্রাহ্ (সা.) চুল ঝুটি করা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

আর কাপড় ভটাবে না। কেননা, এটা এক ধরনের অহংকার।

**জার কাপড় খুলিয়ে দেবে না। কেন**না, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কাপড় খুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। সাদল অর্থ মাথায় ও কাঁধে কাপড় রেখে প্রান্তগুলো দু'দিক দিয়ে খুলিয়ে দেওয়া।

**জার পানাহার করবে না।** কেননা এটা সালাতভুক্ত কাজ নয়।

যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে পানাহার করে তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এটা আমলে কাছীর (বা অতিমাত্রার কাজ) আর সালাতের অবস্থা হলো শ্বরণ করিয়ে দেওয়ার অবস্থা।<sup>28</sup>

ইমামের দাঁড়ানোর স্থান মসজিদে আর সাজদার স্থান মেহরাবে হওয়াতে অসুবিধা নেই। তবে মেহরাবে দাঁড়ানো মাকরহ। কেননা, এটা ইমামের জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণের দিক থেকে আহলে কিতাবের আচরণ সদৃশ। তবে (পদ্বয় মসজিদে থাকা অবস্থায়) মেহরাবে সাজদা দেওয়ার বিষয়টি আলাদা। <sup>১৫</sup>

ইমামের একা উঁচু হানে দাঁড়ানো মাকরহ। কারণ হলো, যা আমরা বলে এসেছি।
তদ্রুপ জাহিরী বর্ণনা মুতাবিক (বিপরীত অবস্থাটিও) মাকরহ হবে। কেননা, এতে ইমামের
প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

ৰসা, আলাপরত কোন মানুষের পিঠ সামনে রেখে সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, ইব্ন উমর (রা.) কোন কোন সফরে (আপন আহাদকৃত দাস) নাফি কৈ সুতরাহ বানিয়ে সালাত আদায় করতেন।

সামনে স্থুলন্ত কুরআন পরীক বা স্থুলন্ত তলোয়ার রেখে সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এ দু'টো ইবাদতযোগ্য বস্তু নয়। আর সে হিসাবেই মাকব্রহ হওয়া সাব্যস্ত হয়।

ছবি সম্বাদিত বিছানায় সালাত আদায়ে অসুবিধা নেই। কেননা, এতে ছবিকে তুদ্ধই করা হয়।

১৪. সুতরাং সালাত অবস্থায় ভূলে পানাহার রোযা অবস্থায় ভূলে পানাহারের মন্ড হবে না ।

১৫. সেটা মাকত্রহ হবে না। কেননা সালাতে পায়ের অবস্থানই হলো বিবেচা। এ জন্মই তো পায়ের স্থান পাক হওয়ার শর্ত সম্পর্কে কোন ছিমত নেই। পক্ষান্তরে সাজনার স্থান পাক হওয়ার শর্ত সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

স্বার ছবিতদোর উপর সাজদা করবে না। কেননা, এটা ছবি পূজার সদৃশ। মাব্সূত কিতাবে (মাকরহ হওয়ার বিষয়টি) নিঃশর্ড করা হয়েছে। কেননা, অন্যান্য বিহানার মুকাবিলায় মুহুরাকে সন্বানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

মাধার উপরে ছাদে কিংবা সামনে কিংবা বরাবরে ছবি থাকা কিংবা বুলন্ত ছবি রাখা মাকক্সই। কেননা (হ্যরত) জিবরাঈল কথিত হাদীছে রয়েছে ؛ وَالْ الْمَالَّذِي الْوَصُوْرَةُ (رواه البخاري) – যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করিঁ না। ছবি যদি এতো ছোট হয় যে, মানুষের চোঝে পড়ে না তবে মাকক্ষই হবে না। কেননা ধুব ছোট ছবি পূজা নয়।

আর মূর্তি যদি কর্তিত মন্তক হয়। অর্থাৎ যদি মাথা ফেলে দেওয়া হয় তবে তা মূর্তি নয়। কেননা, মন্তকহীন অবস্থায় মূর্তিপূজা করা হয় না। সূতরাং তা প্রদীপ বা মোমবাতি সামনে রেখে সালাত আদায় করার মত হলো। যেমন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন।

যদি মাটিতে পড়ে থাকা বাগিশ কিংবা বিছিমে রাখা বিহানায় ছবি থাকে তবে তা মাকরহ হবে না। কেননা এ অবস্থায় তো তা পায়ে মাড়ানো হয়। পক্ষান্তরে বাগিশ বাড়া করে রাখা অবস্থায় কিংবা ঝুলন্ত পর্দায় ছবি থাকলে ভিন্ন নুকুম হবে। কেননা, এতে ছবির সন্মান প্রকাশ পায়।

কঠিনতম মাকরহ হলে। ছবি মুসল্পীর সামনে থাকা, অতঃপর মাথার উপরে থাকা এরপর ডান দিকে থাকা, এরপর বাম দিকে থাকা অতঃপর পিছন থাকা। আর যদি ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে তবে মাকরহ হবে।

কেননা, সে মূর্তি বহনকারীর সদৃশ হবে। তবে এ অবস্থার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, সালাতের যাবতীয় শর্ত পাওয়া গিয়েছে। তবে মাকরহমুক্ত অবস্থায় তা দোহরাতে হবে। মাকরহসহ আদায়কৃত সমন্ত সালাতের একই হকুম।

তবে অপ্রাণীর ছবি মাব্দক্রহ হবে না। কেননা সেগুলোর পূজা করা হয় না।

সালাতের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করায় কোন অসুবিধা নেই। কোনা রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَقْتُلُوا الاَسْسَوَيَنِنَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاءَ (তামরা দূই 'কালো' (সাপ ও বিচ্ছু) মেরে ফেলবেঁ, এমন কি তোমরা যদি সালাতের মধ্যেও থাক।

তাছাড়া এত্বারা সালাতে বিয়কারী দূর করা হয়। সূতরাং তা সমুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে রোধ করার সমতুল্য।

সবরকম সাপেরই সমান হকুম। এটাই সহীহু মত। কেননা বর্ণিত হাদীছটি নিঃশর্ত।

আর সালাতের মধ্যে যাতে আয়াত ও তসবীহ সংখ্যা তদ্রূপ সূরা গণনা করাও মাকরহ হবে।কেননা তা সালাতের কার্যভুক্ত নয় :

ইমাম আবৃ ইউসুষ্ঠ ও মৃহাত্মদ (র.) থেকে বর্গিত আছে যে, কিরান্ডের সুদ্রত পরিমাণ রক্ষা করার জন্য এবং হাদীছে যে সংব্যা বর্ণিত আছে, তা রক্ষা করার জন্য গণনা করা মাকরুত্ হবে না। (উন্তরে) আমরা বলি, সালাত তরু করার আগেই তো তা গণনা করে নিতে পারে যাতে পরে গণনা করার প্রয়োজন না হয়। <sup>১৬</sup> আল্লাহই উন্তম জানেন।

# পরিচ্ছেদ ঃ পায়খানায় কিবলামুখী বসা

পান্নখানায় লক্ষাস্থান কিবলামুখী করে বসা মাকরহ। কেননা, নবী করীম (সা.) তা নিষেধ করেছেন। এক বর্ণনা মতে কিবলার দিকে পিছন দিয়ে বসা মাকরহ। কেননা তাতে সন্মান তরক করা হয়। অন্য বর্ণনা মতে তা মাকরহ হয় না। কেননা, যে ব্যক্তি (কিবলার দিকে) পিছন দিয়ে বসেছে, তার লক্ষাস্থান কেবলার দিকে নয়।

আর যে নাজাসাত তার থেকে বের হয়, তা ভূমির দিকে পড়ে। আর যে কিবলামুখী হয়ে বনে, তার লচ্ছাস্থান কেবলামুখী হয়ে থাকে। আর তা থেকে যা নির্গত হয়, তা সে মুখী হয়ে মাটিতে পড়ে।

মসজিদের উপরে দ্বী সহবাস করা, পেশাব করা এবং নির্ক্তনে মিদিত হওৱা মাকরহ। কেননা মসজিদের ছান মসজিদের হক্ষত্ত । এইজন্য মসজিদে ছাদ থেকে ছাদের নীচে দাঁড়ানো ইমামের পিছনে ইক্তিদা করা বৈধ। এবং ছাদে আরোহণের কারণে ই তিকাফ বার্তিল হয় নি। এবং জানাবাতের অবস্তান্ত সেখানে অবস্তান করা জাইয় নয়।

### थे चरतत छैभरत भिनाव कताग्र कान चत्रविधा निर्दे, यात्र नीर्का मनिक्षम ब्रह्महर ।

মসন্ধিদ বারা বাড়ীর ঐ অংশকে বোঝানো হয়েছে, যা সালাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা তা মসন্ধিদের ভূকুমের আওতায় পড়েনি। যদিও আমাদেরকে বাড়ীতে সালাতের জন্য নির্ধারিত স্তান রাখার আহবান জাননো হয়েছে।

আর মসজিদের দরজা তালাবছ রাখা মাকরহ। কেননা তা সালাত থেকে নিবেধ করার সদৃশ। কোন কোন মতে মসজিদের আসবাবপত্র হারানোর ভর থাকলে সালাত ছাড়া অন্য সময়ে বন্ধ রাখায় অস্বিধা নেই।

ममिक्तिम हुनकाम कदा, भानकार्ठ बादा धनर वर्षाद्र भानि बादा काक्रकार्य कदाराज कान जमनिया तारे।

'অসুবিধা নেই' দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, একাজে কোন সাওয়াব হবে না। তবে গুনাহও হবে না। কোন কোন মতে অবশ্য এটি সাওয়াবের কাজ। তবে এটি নিজস্ব তহবিল থেকে বরচ করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে মূতাওয়াল্লী ওয়াককের মাল হতে ঐ সমস্ত কাজই তথু করতে পারেন, যা নির্মাণ সংশ্রিষ্ট, কাক্ষকার্য সংশ্লিষ্ট নয়। যদি কিছু করেন তবে ব্যয়কৃত অর্থের দায় তাকেই বহন করতে হবে। আল্লাইই উত্তম জানেন।

১৬. অন্তুপ সালাজুত্-ভাসনীহেও হাতে গর্ণনা করার প্ররোজন নেই। কেননা হাতের আতেলের মাখা চাপ দিরে তা পদনা করা সম্ভব।

# সালাতুল বিতর

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে সালাড়ল বিতর হলো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ ইউসুন্ধ ও ইমাম মুহামদ (র.) বলেন, এটি সুন্নত। বিননা, তাতে সুন্নতের আলামতসমূহ সুপ্রকাশিত রয়েছে। কারণ, বিতর অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় না। এবং এর জনা আলাদা আযান পেওয়া হয় না।

আবু হানীফা (র.)-এর দলীল হলো হানীছে ঃ

াएँ اللّٰهُ تَعَالَىٰ رَادَكُمُ مِسُواءً أَلاَ وَمِي َ الْوَتُرُ ، فَصَلَّومًا مَائِينٌ الْمِشَاءِ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ -- অল্লাহ্ তা'আলা তেমেদের একটি সালাত বৃদ্ধি করেছেন। সেটা হলো বিতর। সূতরাং তা তোমরা ঈশা ও ফজর উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় কর।

এখানে 'আমর' বা আদেশবাচক শব্দ এসেছে। আর তা দ্বারা ওয়ান্তিব হওয়া প্রমাণ করে। একনাউ সর্বসম্বতিক্রমে তা কার্যা করা ওয়ান্তিব।

তবে বিতর অস্থীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত না করার কারণ এই যে, তার ওয়াজিব হওয়া হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবৃ হানীফা (র.) থেকে বিতর সূন্নাত হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, তার অর্থ এই যে, তা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর যেহেতু তা 'ঈশার সময় আদায় করা হয়, সেহেতু 'ঈশার আযান ও ইকামাতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন। বিতর হলো তিন রাকাআত, যার মাঝে সালাম দ্বারা ব্যবধান করা হবে না। কেননা, 'আইলা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) তিন রাকাআতের বিতর আদায় করতেন। তদুপরি হাসান বসরী (র.) বিতরের তিন রাকাআতের ব্যাপারে মসলিমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

এতে ইমাম শাফিঈ (র.)ও এক মত। অন্যমতে বিতর দুই সালামে আদায় করার কথা রয়েছে। ইমাম মালিক (র.)-এর এই মত। আমাদের বর্ণিত হানীছ তাদের বিপক্ষে প্রমাণ।

#### www.eelm.weeblv.com

১. মতিদ্রতা সম্বেও এ বিষয়ে সকলেই একমত বে, বিজরের মর্যাদা ফরমের চেয়ে কম । জাই বিজর অবীকারকারীকে কাফির বলা যায় লা । এবং এর জন্য আলাদা আযান ইকামত নেই । আর ফুতীয় রাকাআতে কিরতে ওয়াজিব হয় লা । পজারেরে এর মর্যাদা সূত্রতের উর্চেষ্ঠ । তাই ভূলে বা ইম্বাকৃতভাবে বিজর তরক করলে তার কামা ওজাজিব হয় । পুরনো হারে গোলেও তা রহিত হয় লা । অন্তর্প ওবর ছাড়া সওয়ারির উপরে কলে তার কামা ওজাজিব হয় লা । অবং বিতরের নিয়্রত ছাড়া তথু নকল বা সূত্রতের নিয়্রতে তা আদায় হয় লা । অবং সুত্রত হলে সাধারণ নিয়্রতেই বিরে ।

অধ্যায়ঃ সালাত ১১৯

षात्र जृजीग्र त्राकाषारः 'ऋक् धद भृत्वं कृन्ज भएतः ।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রুক্র পরে পড়বে। কেননা, বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিতরের শেষে কুনুত পড়েছেন। আর তা রুক্র পরেই হবে।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত হাদীছ যে, নবী কারীম (সা.) রুক্র পূর্বে কুনৃত পড়েছেন। আর যা অর্ধেকের বেশী, তাকে শেষাংশ বলা যায়।

সারা বছরই কুন্ত পড়া হবে। রমাযানের শেষার্ধ ছাড়া অন্য সময়ের ব্যাপারে শাফিই (র.)-এর ডিনুমত রয়েছে। কেননা, হাসান ইবন আলী (রা.)-কে কুন্তের দু'আ শিক্ষা দেয়ার সময় রাসূল্প্রাহ্ (সা.) সাধারণতঃ বলেছেন وَرُونَ وَرُونَ —এটা তোমার বিতর-এর মধ্যে পড়ো।

বিতরের প্রত্যেক রাকাআতে সুরাতুদ কাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। কেননা আরাহ্ তা আলা ইরশাদ করেছেন هُنَاقُرُوُّوا مَانَيْسَتُرَ مِنَ الْقُوُّانِ - কুরআনের যে অংশ তোমানের জন্য সহজ হয় পড়ো।

**আর যখন কুনৃত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তাকবীর বলবে**। কেননা, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

**আর উভয় হাত উঠাবে এবং কুনৃত গড়বে।** কেননা, রাস্বুল্লার্ (সা.) বলেছেন, কেবন সাডটি ক্ষেত্র ব্যতীত হাত উঠানো হবে না। তন্মধ্যে কুনৃতের কথাও তিনি বলেছেন। এছাড়া অন্য কোন সালাতে কুনৃত গড়বে না।

ফজরের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিই (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা ইব্ন মাস'উদ (রা.) ধেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুরাহ্ (সা.) ফজরের সালাতে কুনৃত পড়েছেন। পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন।

ইমাম যদি কল্পরের সালাতে কুন্ত পড়েন তবে আবৃ হানীফা ও মুহাম্বদ (র.)-এর মতে তাঁর মুকতাদীরা নীরব থাকবে। আর আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন, মুকাতাদী ইমামের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ কুন্ত পড়বে)। কেননা, সে তার ইমামের অনুগত। আর ফজরে কুন্ত পড়ার বিষয় ইজতিহাদ নির্ভর।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মুক্তি এই যে, ফজরের কুন্ত রহিত হয়ে সেছে। আর যা রহিত হয়ে সেছে, তা অনুসরণযোগ্য নয়।

তবে কথিত আছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেন যে বিষয়ে ইমামের অনুসরণ আবশ্যক. সে বিষয়ে যথাসম্ভব ইমামের অনুসরণ বজায় থাকে।

অন্য মতে মতভিন্নতা সাব্যস্ত করার জন্য বসা অবস্থায় থাকবে। কেননা নীরবতা অবলম্বনকারী আহ্বানকারীর সাথে শরীক বলেই গণ্য হয়ে থাকে। তবে প্রথম মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

এই মাসআলাটি শাফিঈ মাযহাব অনুসারীদের পিছনে ইকডিদার বৈধতা এবং বিতরে কুন্ত পড়ার ক্ষেত্রে অনুসরণের বৈধতা প্রমাণ করে।

মুক্তাদী যদি ইমামের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখতে পায়, যাতে দে ইমামের সালাত ফাসিদ মনে করে; যেমন, রক্ত যোক্ষণ করানো, ইত্যাদি তাহলে তার পিছনে ইকতিদা করা জাইয নয়।

কুনতের ক্ষেত্রে পসন্দনীয় হলো নীরবে পড়া, কেননা এটা দু'আ।

#### নফল সালাত

क्खरत्रत्र भूर्त मु-ताकाषाछ, युरुत्तत्र भूर्त ठात्र ताकाषाछ এवर छात्रभरत्र मृ'ताकाषाछ এवर षात्रस्त्रत भूर्त ठात्र ताकाषाछ, छर्त देखा कत्ररम मुद्दे ताकाषाछ এवर प्रागतिस्त्रत्र भरत मुद्दे ताकाषाछ এवर 'त्रेमात भूर्त ठात्र ताकाषाछ এवर त्रेमात भरत ठात्र ताकाषाछ, छर्त देखा कत्ररम मुद्दे ताकाषाछ नुत्रछ।

এ সম্পর্কে মূল সূত্র হলো রাসূলুব্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ

مَنْ قَابَرَ عَلَىٰ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكَفَةَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ـ

যে ব্যক্তি দিনে ও রাত্রে বার রাকাআত (সুনুত সালাত) নিষ্ঠার সাথে আদায় করবে আল্লাহ্ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন !

এরপর রাসূলুরাত্ব (সা.) ঐ ভাবেই ডাফসীর করেছেন, যেভাবে (মাবসূত) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে আসরের পূর্ববর্তী চার রাকাআতের কথা হাদীছে নেই। এ কারণেই (মুহাম্বদ ইবনুল হাসান (র.)) আল-আসল কিতাবে এটাকে (সুনুতের পরিবর্তে) উত্তম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং (চার রাকাআত) পড়া না পড়ায় ইখতিয়ার দিয়েছেন। কেননা এ সম্পর্কে হাদীছ বিভিন্ন রকমের রয়েছে। তবে চার রাকাআতই উত্তম। 'ঈশার পূর্ববর্তী চার রাকাআতের কথা উল্লেখ করা হয় নি। এজনাই নিয়মিতি না থাকার কারণে এটাকে মুসতাহাব ধরা হয়েছে। তদ্রুপ আলোচ্য হাদীছে 'ঈশার পরে দুই রাকাআতের কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য হাদীছে চার রাকাআতের কথা বলা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম কুদুরী 'ইছ্ছা করলে' বলেছেন। তবে চার রাকাআতের কথা বলা হয়েছে। আন্য হাদীছে হার রাকাআতের কথা বলা হয়েছে। এ জন্যই হামাম কুদুরী। 'ইছ্ছা করলে' বলেছেন। তবে চার রাকাআত র কথা বলা হয়েছে। এ জন্যই হামাম কুদুরী। 'ইছ্ছা করলে' বলেছেন। তবে চার রাকাআত আনায় উত্তম।)

আর যুহরের পূর্বের চার রাকাআত আমাদের মতে এক সালামে আদায় উস্তম। যেমন (আবৃ দাউদ বর্ণিত হাদীছে) রাস্কুছাহ (সা.) (আবৃ আইযূব আনসারী (রা.))-কে বলেছেন। এ বিষয়ে শাফিঈ (র.)-এর দ্বিমত রয়েছে।

ইমাম কুদুরী বলেন, দিনের নফল ইচ্ছা করলে এক সালামে দুই রাকাআত আদার করবে থার ইচ্ছা করলে চার রাকাআত আদার করবে। এর বেশী আদার করা মাকরহ হবে। আর রাত্রের নফল সম্পর্কে ইমাম আবৃ হানীকা (র.) বলেছেন, এক সালামে আট রাকাআত পর্যন্ত আদায় করা জাইয়। কিন্তু এর বেশী মাকরহ। পকান্তরে ইমাম আবৃ ইউসুক্ত ও ইমাম মুহাম্বদ (র.) বলেছেন ঃ রাত্রে এক সালামে দুই রাকাআতের বেশী আদায় করবে না।

## www.eelm.weebly.com

জামেউস সদীর কিতাবে রাত্রের নঞ্চলের ক্ষেত্রে আট রাকাআন্তের উল্লেখ নেই। ছর রাকাআন্তের কথা আছে। মাকরহ হওরার দলীল এই বে, নবী করীয় (সা.)-এর বেলী আদার করেননি। যদি মাকরহ না হতো তাহলে বৈধতার বিষয়টি শিক্ষালানের জন্য অবলাই তিনি বেলী আদার করতেন।

আৰু ইউসুষ্ধ ও মুহামদ (র.)-এর মতে রাত্রে দুই রাকাআন্ত করে পড়া সার নিন্দে চার রাকাআন্ত করে আদায় করা উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম শাষ্টিই (র.)-এর মতে উত্তর ক্ষেত্রেই দুই রাকাআন্ত করে আদায় করা উত্তম। আর ইমাম আরু হানীকা (র.)-এর মতে উত্তর ক্ষেত্রেই চার রাকাআন্ত করে আদায় করা উত্তম।

नाकिष्ठे (त्र.)-ध्य म्नीन रहना ताजुनुहार् (जा.)-ध्य रानीर مُثَنَى وَالنَّهُارِ وَالنَّهُارِ مُثَنَّقَ اللَّهِ اللهِ ال

ইমাম আবৃ ইউসুক ও ইমাম মুহান্দ (র.) তারাবীহের উপর কিরাস করেন। তার ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর প্রমাণ এই মে, নবী (সা.) 'ঈশার পর চার রাকাআত পড়তেন। 'তাইশা (রা.) এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (আবৃ দাউদ) তাছাড়া চাশন্তের সময় নির্মিত চার রাকাআত পড়তেন।

তাছাড়া এতে তাহরীমা দীর্ঘতর হয়। সূতরাং তা অধিক কটকর হবে এবং অধিক ক্ষমীলতপূর্ব হবে। এ কারণেই কেউ যদি এক সালাতে চার রাকাআত নামায পড়ার মানুত করে থাকে তবে দুই সালামে নামায পড়া ছারা মানুত থেকে মুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে বিপরীত ক্ষেত্রে দায়িত্ব মুক্ত হরে বাবে।

(ভারাবীহ্-এর উপর সাধারণ নক্ষশকে কিয়াস করা ঠিক নয়) কেন্সনা ভারাবীহ জামাআন্ডের সাথে আদায় করা হয়। সুভরাং ভাতে সহজ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হরেছে :

আর ইমাম শাকিই (র.) বর্ণিত হাদীছের অর্থ হলো জ্রোড় রাকাআড আদায় করতেন বেজোড় রাকাআড আদায় করতেন না। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

### পরিচ্ছেদ ঃ কিরাত সংক্রান্ত

হ্বর সালাতের দুই রাকাআতে কিরাআত ওয়াজিব<sup>১</sup>

ইমাম শাভিষ্ট (র.) সকল রাকাআতে ওয়াজিব বলেন। কেননা রাসূল্রাত্ (সা.) বলেছেন ঃ سَمَادَةُ إِذُّ بِمَرَّاتُهُ - কিরাত ছাড়া সালাত তম্ভ নর। আর প্রতিটি রাকাআতই সালাত।

ইমাম মার্লিক (র.) তিন রাকাজাতে কিরাত ক্ষরব বলেন। সহন্ত করার নিমিন্ত অধিকাংলকে সমগ্রের ভূলা মনে করেন।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ المَّدُونُونُ المُنْفُونَ المُنْوَانِ المُنْوَانِ المُنْوَانِ المُعْرَانِ حَمِيَّا المُعْمَّاتِ المُعْمَّاتِ المُعْمَّاتِ المُعْمَّاتِ المُعْمَّاتِ المُعْمَّاتِ المُعْمَّاتِ المُعْمَاتِ المُعْمِعِيمِ المُعْمَاتِ المُعِلَّ المُعْمَاتِ المُعْ

১. বন্ধান্তিৰ ক্ষাটি এখানে সুপরিচিত কর্ষে নর বরং করব কর্ষে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)—১৬

ররেছে প্রথম দুই রাকাআত থেকে। সকরে বাইর হওয়ার এবং কিরাতের ওপে (উইভাররে নীবর পড়ার ব্যাপারে) এবং কিরাতের পরিমাধের ব্যাপারে। বিতীর দুই রাকাআত প্রথম দুই রাকাআতের সাথে মিলিড হবে না।

আর শান্তিই (ব.) বর্মিত হানীছে সালাত শব্দটি সুশান্ত রপে উল্লেখিত হয়েছে। সুভরাং তা পূর্ব সন্দান্তর উপর প্রয়োজ্য হবে। আর তা সাধারণ ব্যবহারে দুই রাকাআতই হর। বেমন কেউ ক্রেম্ম সালাত আদাহ করকেন বলে শপধ করল (এতে দুই রাকাআত পড়লেই শব্দধ ভব্দ হবে।)
শক্ষান্তরে হনি শব্দধ করে বে, সে সালাত আদার করবে না (এতে এক রাকাআত পড়লেও মে শব্দবভক্ষারী হবে)।

শেষ দুই রাকাঅতে সে তার ইচ্ছার উপর নাস্ত। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে সে নীরব থাকবে। ইচ্ছা করলে কিরাত পড়বে। আবার ইচ্ছা করলে তাসবীষ্ পাঠ করবে। আবৃ হানীফা (র.) থাকে একই বর্ধিত হয়েছে। আলী (রা.) ইব্ন মাসন্টিন ও 'আইশা (রা.) থেকে একই বর্ধিত হয়েছে। তবে কিরাত পড়াই উত্তম। কেননা নবী করীম (সা.) (প্রায় সর্বনাই এরপে করেছেন। একরণেই জাইরী রিওয়ায়াত মতে তা তবক করার কারণে সাছলা সাহ্য ওয়াজিব হর না।

नकरमत प्रकम दाकाचार७ এবং विভরের प्रकम दाकाचार७ किंदाछ सराक्रिय।

নকলে গুলাজিব হওয়ার কারণ এই বে, নকলের প্রতি দুই রাকাআত আলাদা সালাত বিশিষ্ট এবং তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানো নতুন ডাহরীমা বাধার সমতৃদ্য । একার্থেই অমানের ইমামদের প্রসিদ্ধ মতে প্রথম তাহরীমা ঘারা দুই রাকাআতে গুণু গুরাজিব হয় । তাই কঠীবৃগণ বলেছেন বে, তৃতীয় রাকাআতে (প্রথম রাকাআতের ন্যায়) ছানা পড়বে। অর্থাৎ অর্থাহের সূত্রীয় বার বিভাবে ওয়াজিব করা হয়েছে সর্ভকতার দৃষ্টিকোশে।

ইমাম কুনুরী (ব.) বলেন, বে ব্যক্তি নক্ষ্ম তক্ত করে তা তেকে কেলে, তবে তা কাৰা করবে। অ'র ইমাম শাকিই (ব.) বলেন, তার উপর কাষা ওরাজিব নর। কেননা, সে তা ক্ষেত্র আন্তর্জন করেছে। আর বে সেছার কিছু করে, তার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় ন

সমানের দর্শীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুক ইবাদতে গণ্য হয়েছে। সৃতরাং ভা পূর্ণ করা ক্রমিবর্য হৈছে আমলকে নট হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুতী।

বদি চার রাকাআন্ত সালাত তরু করে এবং প্রথম দুই রাকাআন্তে কিরাত পঢ়ে ও বৈঠক করে, এরপর শেষ দুই রাকাআন্ত নাই করে কেলে তবে দুই রাকাআন্ত কারা করবে। কেননা, প্রথম দু'রাকাআন্ত পূর্ব হয়ে গেছে। আর তৃতীর রাকাআন্তের জন্য দাঁড়ানো নতুনতাবে তারবীমা করার সমতুন্য। সুকরাং তা সে ওয়াজিব করে নিরেছে।

এ হকুম তথনকার জন্য, যখন শেষ দুই রাকাআত গুরু করার পর নট করে। আর যদি বিঠায় দু'রাকাআত গুরু করার আদেই নট করে কেলে তবে শেষ দু'রাকাআত কাষা করবে ন

ইমাম আৰু ইউসুক (র.) থেকে বৰ্ণিভ আছে বে, সালাত গুৰু করাকে মানুভের উপর

কিয়াস করে চার রাকাআত কাযা করবে ৷<sup>২</sup>

ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাখদ (র.)-এর দলীল এই যে, আরম্ভ অবশ্য পালনীয় করে ঐ অংশকে, যা আরম্ভ করা হয়েছে এবং যে অংশ ছাড়া ঐ কর্ম তদ্ধ হয় না আর প্রথম দুই রাকাআতের তদ্ধতা দ্বিতীয় অংশের সাথে সম্পূক্ত নয়। দ্বিতীয় রাকাআতের বিষয়িতি এর বিষয়িত । যুহরের সুনুত সম্পর্কেও একই মতিভালতা। কেননা, মূলতঃ এটা নফল কোন কোন ফেন সতে সতর্কতা হিসাবে চার রাকাআতই কায়া করবে। কেননা তা সম্পূর্ণ একই সালাত হিসাবে গণ্য।

আর যদি কেউ চার রাকাআত (নফল সালাত) আদার করলেন আর তাতে কোন বিরতে পড়ল না, তবে সে দুই রাকাআতই দোহরাবে। এটা ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহামদ (র.)-এর মত। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে চার রাকাআত কাযা করবে।

এ মাসআপা আট প্রকারের। মাসআপার মূল কথা এই যে, মুহাম্বদ (র.)-এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিংবা দুই রাকাআতের যে কোন একটিতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। কেননা তাহরীমা বাঁধা হয় কর্ম সম্পাদনের জন্য।

ইমাম আবু ইউসুফ (ব.)-এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিরাতে তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না, বরং সালাত আদার হওয়াকে ফাসিদ করে। কেননা কিরাত হলো সালাতের অতিরিক্ত রুকন। দেখুন না কিরাত ছাড়াও সালাতের অতিরিক্ত রুকন। দেখুন না কিরাত ছাড়াও সালাতের অতিত্ব হুয়ে যায়। যেমন (বোবা মানুবের) তবে কিরাতে ছাড়া সালাত আদায় বিশুক্ত নয়। আর আদায় ফাসিদ হওয়া ক্রকন তরক করার চেয়ে তুকতর নয়। সূত্ররাং তাহরীমা বাতিল হবে না। ইমাম আবু হানীফা ব.এ-এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয় কিল্প দুই রাকাআত করক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দায় কিলে প্রতি দুই রাকাআত হতম্ব কামায। আর এক রাকাআতে কিরাত তরফ করার রারবো নামায নষ্ট হওয়া বিতর্কিত বিষয়। তাই সূর্ত্বকাত অবলম্বনে আমরা কামা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নামায নষ্ট হওয়ার রায় দিয়েছি। আর বিতীয় রাকাআতয়্য আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাহরীমা অব্যাহত থাকার রায় দিয়েছি।

এই মূলনীতি সাব্যস্ত হওপ্নার পর আমাদের বজব্য হলো; কোন রাকাআতেই যদি কিরাত না পড়ে থাকে তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা ও মূহাম্মদ (র.)-এর মতে দুই রাকাআত কাযা করবে। কেননা প্রথম রাকাআতছয়ে কিরাত তরক করার কারণে তাদের মতে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। সূতরাং ছিতীয় রাকাআতছয় তক বরা তছ হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ ইউসুক (র.)-এর মতে তাহরীমা অব্যাহত আছে। সূতরাং ছিতীয় রাকাআতছয় তক করা তছ হয়ছে। অভঃপর যেহেতু কিরাত তরফ করার কারণে পুরা নামায ফাদিদ হয়ে গেছে, সেহেতু তার মতে চার রাকাআতই কাযা করতে হবে।

বদি তথু প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসন্ধতিক্রমে শেব দুই রাকাআত কারা করবে। কেননা তাহরীমা বাতিন হয়নি। সুতরাং দিতীয় রাকাআতদর ওক করা তদ্ধ হয়েছে। অতঃপর কিরাত তরক করার কারণে তা ফাসিদ হওয়া প্রথম রাকাআতদ্বরের ফাসিদ হওয়াকে সাবান্ত করে না।

কেননা চার রাকাআতের নিয়াত করা (নামাথ) ওয়াজিব হওয়ার সব ও কারণ অর্থ উয়োধনের সাথে যুক্ত
হয়েছে। সুতরাং তার কামা ওয়াজিব হবে: বেমন নবরঃ য়ান্নতের ক্লেক্সে চার রাকাআতের নিয়তটি ওয়াজিব
হওয়ার কারণ তথা নথারের সাথে যুক্ত হয়েছে। তাই তা পুরা করা ওয়াজিব হয়ে খাকে।

যদি তথু শেষ দুই রাকাথাতে কিরাত গড়ে থাকে তাহলে সর্বসন্থতিক্রমে প্রথম দুই রাকাথাত কাবা করা ওরাজিব হবে। কেননা ইমাম আবৃ হানীকা ও মুহান্দন (র.)-এর মতে দ্বিতীর অংশ তক্ত করা তত্ত্ব হরনি।

পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ ইউসুষ্ক (র.)-এর মতে তঞ্চ করা বেহেতু তন্ধ হয়েছে, তেমনি তা আদায়ও হয়েছে।

যদি প্রথম দুই রাকাআতে এবং বিতীয় রাকাআতব্যের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্বতিক্রমে শেষ দুই রাকাআত তাকে কাষা করতে হবে। আর বিদি শেষ দুই রাকাআতে এবং প্রথম রাকাআতহরের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে তাহলে সর্বসম্বতিক্রমে প্রথম রাকাআতহরের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে তাহলে সর্বসম্বতিক্রমে প্রথম দুই রাকাআত কাষা করতে হবে। আর যদি উত্তর অংশের এক রাকাআত করে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে আরু ইউসুন্ধ (র.)-এর মতে চার রাকাআত কাষা করতে । কেননা প্রথম রাকাআত কাষা করতে হবে। কেননা প্রথম রাকাআত কাষা করতে হবে। কেননা প্রথম রাকাআতকরের এক রাকাআতে কিরাত তরক করার কারণে) তার মতে তাহরীমা রহিত হরে গছে: ইমাম আবৃ ইউসুন্ধ (র.) ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর পক্ষ হতে এই বর্ণনার কথা অরীকার করেছেন। (ইমাম মুহান্দ (র.)-কে সম্বোধন করে) তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে অব্যাকার করেছেন। (ইমাম মুহান্দ (র.) করে দিরারিছ (য়.)-এর পক্ষ হতে এ বর্ণনা তানিয়েছি য়ে, তাকে দুই রাকাআত কাষা করতে হবে। কিরু ইমাম মুহান্দ (র.) ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর পক্ষ হতে তার এ বর্ণনা প্রত্যাহার করেছেন।

यनि छथ् थ्रथम त्राकाचाण्डरात्रत्र श्रक त्राकाचाण्ड कित्राण भए णाराम वक् रैमामब्दात्र मण्ड हात्र त्राकाचाण काया कत्रत्य। चात्र मुश्चम (त्र)-श्रत मण्ड मूर्रे त्राकाचाण काया कत्रत्य। चात्र त्रीम बिलीस श्रक त्राकाचाण्ड कित्राण भए जाराम चात् रैस्टेम्न (त्र.)-श्रत मण्ड हात्राचाण काया कत्रत्य।

(त्र.)-श्रत मण्ड मण्ड हात्राचाण काया कत्रत्य।

ইমাম মুহংদ্রল (র.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ । لأيصلُّى بَعْدُ صَلَوْةَ مِثْلُهَا وَ अर्थाय प्रशास प्रद সংশতের পর অনুরূপ সালাভ পড়বে না।

এর অর্থ হলো, দুই রাকাআত বিরাতসহ পড়া এবং দুই রাকাআত বিরাত ছাড়া পড়া। দুতরং এ হান্দিছ ছারা নঞ্চলের সকল রাকাআতে বিরাত কর্য হওয়া বয়ান করা উদ্দেশ্যে।

मिंड्साबा नामर्थी थोका नात्वश वान नकन थड़ाए शाद । रकमना तान्नुतार् (ता.) صَلَّوَةُ الْفَاعِدِ عَلَى النِّصُّفِ مِنْ صَلَّوَةً الْفَائِمِ (اخرجه الجماعة الاستعا : वान्यक्रम

বসা অবস্থায় নামায়ের সাওয়ার দাঁড়ানো অবস্থার নামায়ের অর্ধেক।

তাছাড়া নামায় হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত, যা সর্বসময়ে আদায়যোগ্য। অবচ মাঝেমধ্যে দাঁড়ানো তার জনা কটকর হতে পারে। তাই কিয়াম তরক করা তার জন্য জাইয় হবে যাতে নামাধ পড়া থেকে (৩খু এই কারণে) বিরত না হয়।

বসার ধরন সম্পর্কে আলিমগণ মতভিনুতা পোষণ করেন। তবে পসন্ধনীয় (ও ফাতওয়া রূপে গুরীত) মত এই যে, তাশাহভূদে যেতাবে বসা হয় সেভাবে বসারে। কেননা এটা নামাৰে বসার সুন্নত তরীকা রূপে পরিচিত।

इसम चार् इसीक (द.) ७ हेसाम चार् हेडेजुक (इ.)

यिन मीफ़ारना जबहात्र मामाठ एक करत छात्रभन्न धयत्र हाफ़ा वरम भरफ़ छरव देमाम जाव् हानीका (त्र.)-এत मरू छादेग हरत ।

এটা হলো সৃষ্ট কিয়াস। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহাখদ (র.)-এর মতে জাইয় হবে না। এটা হলো সাধারণ কিয়াস। কেননা আরম্ভ করা মান্নতের সাথে তুলনীয়।<sup>8</sup>

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর যুক্তি এই যে, অবশিষ্ট নামাথে তো সে কিয়াম গ্রহণ করেনি। আর নামাথের যতটুকু অংশ সে আদায় করেছে কিয়াম ছাড়াই তার বিতদ্ধতা রয়েছে। নথর বা মানুতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে শ্রষ্ট ভাষায় এই বাধাবাধকতা গ্রহণ করেছে। এমন কি যদি কিয়াখের বিষয়টি শ্রষ্ট না বলে থাকে তবে কোন কোন মাশায়েখের মতে তার জন্য কিয়াস জক্ষরী হবে না।

যে ব্যক্তি শহরের বাইরে রয়েছে সে তার সাওয়ারির জন্তুর উপর ইশারা করে নফল পড়তে পারে, সওয়ারি যে দিকেই অভিমুখী হোক। কেননা বর্ণিত আছে যে, ইব্ন উমর (রা.) বলেছেন, রাসূলুরাহ্ (সা.)-কে আমি খায়বার অভিমুখী গাধার পিঠে ইশারা করে নামায পড়তে দেখেছি (মুসলিম)।

তাছাড়া নক্ষণ বিশেষ কোন ওয়ান্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমতাবস্থায় যদি আমরা সওয়ারি হতে নামা এবং কিবলামুখী হওয়া তার জন্য বাধাতামূলক করে দেই তবে হয় দে নক্ষণ ছেড়ে দেবে অথবা কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে ফরম নামাথচলো নির্মান্তিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। নির্মানত সুন্নত নামাথচলো নক্ষণের অন্তর্ভূক্ত। তবে ইমাম আব্ হানীকা (র.) হতে বর্ণিত এক রিওয়ায়াত মতে ফজরের সুন্নাতের জন্য সওয়ারি হতে নামতে হবে। কেননা এটা অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক হুকত্বপূর্ণ।

শহরে বাইরে হওয়ার শর্ড ঘারা প্রতিয়মান হয় যে নিয়মিত সফর হওয়া শর্ত নহে। তদ্রুপ শহরের ভিতরে এরূপ আদায় করা জাইথ হবে না। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণিত এক মতে শহরেও জাইথ আছে। জাহিরী রিওয়ায়াতের কারণ এই যে, হাদীছ শহরের বাইরে সম্পর্কেই রয়েছে। আর সওয়ারির প্রয়োজনীয়তা শহরের বাইরেই বেশী।

যদি নক্ষল নামায় সওয়ার অবস্থায় তক্ষ করে এরণর সওয়ারি থেকে নেমে যায় তাহকে 'বিনা' করবে। আর যদি নামা অবস্থায় এক রাকাআত পড়ে তারণর আরোহণ করে তবে নতুন তাবে তক্ষ করবে। কেননা নামতে সক্ষম হওয়ার কারণে আরোহীর তাহরীমা সংগঠিত হয়েছে, ক্ষক্—সাজদার বৈধতা সহকারে। সুতরাং যখন সে নেমে ক্ষক্—সাজদা করবে তবন তা আইয় হবে। পক্ষান্তরে অবতরপকারীর তাহরীমা ক্ষক্ সাজদা ওয়াজিবকারী রূপে সংগঠিত হয়েছে। সুতরাং যা তার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে, তা সে বিনা ওয়ারে তরক করতে পারে না।

ইমাম আৰু ইউসৃফ (র.) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, সধয়ারি হতে নামলেও নতুন করে তব্দ করবে। তদ্ধেপ মুহাত্মন (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক রাকাআত পড়ার পর অবতরণ করলে নতুন করে তব্দ করবে। তবে উপরোক্ত জাহিরী বিধয়ায়াতই হলো অধিকতর বিভন্ধ।

অর্থাৎ তক্ত করা কিবো মানুত করা দুটোই নামার আদায় করাকে ওয়াজির করে। আর হে য়াজি মানুত করে

থে, দাঁড়িয়ে নামার আদায় করে তায় জন্য বিনা ওজরে বলে আদায় করা জাইয় নয়। সূতরাং দাঁড়িয়ে ওক্ত
করার পরও বিনা ওজরে বলে আদায় করা জাইয় হবে না।

### পরিচ্ছেদ ঃ কিয়ামে রমাযান

মুসভাহাৰ এই যে, মানুষ রমায়ান মাসে 'ঈশার পরে একত্র হবে এবং ইমাম সাহেব ভাদেরকে নিয়ে পাঁচ ভারবীহা (অর্থাৎ চার চার রাকাআতী সালাত) পড়বেন। প্রতিটি ভারবীহা (চার রাকাআত) দুই সালামে হবে। এবং প্রতিটি ভারবীহার পরে এক ভারবীহা পরিমাণ সময় বসবে।<sup>৫</sup> এরপর ইমাম সাহেব ভাদেরকে নিয়ে বিভর পড়বেন।

(ইমাম কুদ্রী) মুসভাহাব শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ মন্ত এই যে, তা সুন্নত। হাসান ইবন যিয়াদ ইমাম আবৃ হানীকা (র.) হতে তাই বর্ণনা করেছেন। কেননা উমর (রা.), উছ্মান (রা.) ও 'আলী (রা.) এই তিন} বুলাফায়ে রাশিনীন তা নিয়মিত আদায় করেছেন। আর নবী (সা.) নিজে নিয়মিত আদায় বর্জন করার কারণ বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো আমানের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা।

ভারাবীতে জামা আত করা সুরাত। তবে তা সুরুতে (মুয়াঞ্চানা) কিফারা। সুতবাং কোন মসজিদের মুসন্থীরা যদি তারাবীর জামাআতি কায়েম করা হতে বিরত থাকে তবে সকলেই গুনাহ্গার হবে। পকান্তরে যদি একাংশ তা কায়েম করে তবে অন্যরা তথু জামাআতের ফ্যীলত তরককারী হবে। কেননা কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.) হতে তারাবীর জামাআতে হামির না হওয়া বর্ণিত আছে।

দুই তারবীহার মধ্যে এক তারবীহা পরিমাণ সময় বসা মুসতাহাব। অন্ত্রপ পঞ্চম তারবীহা ও বিতরের মাঝেও (ঐ পরিমাণ বসা মুসতাহাব।) কেননা হারামায়নের অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ চলে আসছে। আবার কেউ কেউ পাঁচ সালামের পর বিশ্রাম নেয়া উত্তম বলেছেন। কিন্তু তা কিক নয়।

ইমাম কুদ্রী (র.)-এর বক্তব্য "এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়বেন"- এদিকে ইংগিত করে যে, তারাবীর সময় হলো 'ঈশার নামাযের পর বিতরের আগে। সাধারণ মাশায়েখগণ এ মতই পোষণ করেন। তবে বিতদ্ধতম মত এই যে, তারাবীর সময় হলো ঈশার পর হতে শেষ রাত পর্যন্ত। এটা বিতরের পূর্বেও হতে পারে, পরেও হতে পারে, কেননা তারাবীহ হলো নফল বিশেষ, যা 'ঈশার পরে আদায় করার জন্য সুনুত হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) কিরাতের পরিমাণ উল্লেখ করেন নি। তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে সুন্নত হলো তারাবীর সালাতে একবার কুরআন খতম করা। সুতরাং মুসল্লীদের অলসতার কারণে তা বাদ দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে তাশাহ্হদের পরে দু'আগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে। কেননা এগুলো সুন্নত নয়।

রমাযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময় জামা আতের সাথে বিভর পড়বে না। এ বিষয়ে মুসলিম উষাহত ইজমা রয়েছে। আল্লাইই উত্তম জানেন।

বন্দে থাকার অর্থ বিরতি দেয়া। বাকি এ সময়্টা বলে থাকতে পারে আবার ডাসবীহ, তাহদীল, তিলাওয়াত
করতে পারে; তাওয়াফ করতে পারে: আবার নফল নামায় পড়তে পারে:

### দশম অনুচ্ছেদ

### জামা'আত পাওয়া

বে ব্যক্তি যুহরের এক রাকাআত পড়ার পর ইকামাত হলো সে আরেক রাকাজাত পড়ে নেবে।আদায়কৃত অংশকে বাতিল হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য।

**এরপর লোকদের সাথে (জামাআতে) শামিল হবে**। জামাআতের ফধীলত হাসিল করার জন্য।

যদি যুহর বা জুমুআ পূর্ববর্তী সুনুত নামায়ে রত থাকে আর এমন সময় ইকামত বা বৃতবা শুরু হয়, তাহলে (জামা'আতের ফ্যীলত হাছিল করার জন্য) দুই রাকাআতের মাধায় নামায শেষ করে দেবে। এটা ইমাম আবৃ ইউস্ক (র.) হতে বর্ণিত। কোন কোন মতে চার রাকাআত পূর্ণ করবে।

আর যদি মুহরের তিন রাকাআত পড়ে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করবে। কেননা অধিকাংশের প্রতি সকলের ত্কুম আরোপিত হয়। সুতরাং তা ভংগ করার অবকাশ রাবে না। পক্ষান্তরে যদি সে তৃতীয় রাকাআতে রত থাকে এবং এখনও এর সাথে সাজদা মিলিত করে নেই, তবে এক্ষেত্রে তা ভংগ করে ফেলবে। কেননা সে ভংগ করার অবস্থানে আছে।

এমতাবস্থায় তার অধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে ফিরে এসে বসবে এবং সালাম ফিরাবে আর ইচ্ছা করলে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের সালাতে শরীক হওয়ার নিয়াতে তাকবীর বদবে। আর যখন যুহরের নামায পূর্ণ করে ফেলবে তখন জামাআতে শামিল হয়ে যাবে।

আর জামাআতের সাথে যা পড়বে তা নক্ষ হবে। কেননা নামাযের ওয়াকে করযের পুনরাবৃত্তি হয় না।

অর্থাৎ সাক্ষদা করার পূর্ব পর্বন্ত আমলটি পূর্বন্ত্রপ লাভ করে না। এবং সেটাকে প্রভাবার করার অধিকার
পরীআন্ত তাকে দিয়েছে। যেমন কেউ যদি চতুর্ব রাকাআতের পর না বঙ্গে পক্ষম রাকাআতে দাড়িয়ে যার
তবদ সাক্ষদা করার পূর্ব পর্বন্ত সে পক্ষম রাকাআত ছেড়ে দিতে পারে।

যদি কলবের এক রাকাআত পড়ার পর ইকামাত হয় তবে তা তংগ করে জামাআতে পামিল হয়ে বাবে। কেননা যদি তার সাথে আরেক রাকাআত যুক্ত করে, তবে তার জামাআত কউত হয়ে যাবে। তেমনি যদি থিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তবে তার সাথে সাজদা মিলানোর পূর্ব পর্যন্ত এই হকুম হবে। আর (ফজরের) নামায পূর্ব করার পর ইমামের নামাযে শামিল হবে না। কেননা ফজরের পর নফল পড়া মাকরহ। জাহিরে রিওয়ায়াত অনুযায়ী মাগরিবের পরও একই হকুম, কেননা তিন রাকাআত নফল পড়া মাকরহ। পক্ষান্তরে তাকে চার রাকাআতে রূপান্তরিত করলে ইমামের বিরোধিতা হয়়।

'আয়ান হয়ে গেছে' এমন সময় মসঞ্চিদে যে ব্যক্তি প্রবেশ করল, তার জন্য সালাত না পড়ে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া মাকরহ। কেননা রাসূল্রাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

لْأَيْضُرُجُ مِنَ المَسْجِدِ بِعَدُ النَّدَاءِ الا مُنَافِقِ أَوْ رَجُلُ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ يُرثِيدُ الرُّجُوعَ ـ

–আয়ান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদ থেকে ঐ ব্যক্তি ছাড়া কেন্ট বের হয় না, যে মুনাফিক কিংবা ঐ ব্যক্তি, যে ফিরে আসার ইচ্ছা নিয়ে মসজিদ থেকে বের হল।

ইমাম কুদ্রী বলেন, *তবে যদি তার উপর কোন দ্ধামা আতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব* পাকে।<sup>২</sup> কেননা এটা বাহাতঃ বর্জন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা পূর্ণাংগতা দানের শামিল।

আর যুহর ও 'ঈশার ক্ষেত্রে যদি কেউ নামায পড়ে কেলে থাকে তবে (আযানের পরও মসন্ধিদ থেকে) বের হওয়াতে দোষ নেই। কেননা আল্লাহ্র আহ্বানকারীর ডাকে সে একবার সাড়া দিয়েছে।

তবে যদি মুত্মায্যিন ইকামাত শুরু করে দেয় (তাহলে বের হওয়া ঠিক হবে না ।) কেননা সে তরকে জামা'আতের ঘারা অভিযুক্ত হবে। বাহ্যতঃ জামা'আতের বিরোধিতার কারণে।

আর আসর, মাগরিব ও ফজরের সময় মুআষ্যিম ইকামাত শুরু করে দিলেও বের হয়ে যাবে। কেননা এ সকল সালাতের পরে নফল মাকরুহ।

যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে এমন সময় পৌছল যে, ইমাম সালাত ওক্ক করেছেন, কিন্তু সে ফজরের দু'রাকাআত সুত্রত পড়েনি। এমতাবস্থায় যদি তার আশংকা হয় যে এক রাকাআত ফউত হয়ে যাবে এবং এক রাকাআত পাবে, তাহঙ্গে মসজিদের দরজার সামানে ফজরের দু'রাকাআত সুত্রত পড়ে নেবে, তারপর ইমামের সাথে শরীক হবে। ও কেননা এতাবে তার জন্য সুত্রত ও জামাআতের উত্যয় ফ্যীলত হাসিল করা সম্ভব।

यनि विजीय दाकाषाण्ड कडेण इन्याद ष्यानश्का शास्क, णार्टन देयायद मार्य

বেমন, দুয়ার্ঘিন, ইমাম কিংবা মহন্তার নেতৃত্বানীয় ব্যক্তি, যাদের অনুপস্থিতিতে জামা আতে বিশৃত্বলার জালাকো রয়েছে।

অধ্যায় ঃ সালাত ১২৯

**শরীক হয়ে যাবে।** কেননা জামা'আতের সাওয়াব অতিবেশী এবং জামা'আত তরকের ব্যাপারে কঠোর সতর্করাণী রয়েছে।

যুহরের সুনুতের হুকুম হল ভিন্ন। অর্থাৎ উভয় অবস্থায়ই তা ছেড়ে দিনে। কেননা ওয়াক্তের ভিতরে ফরঘের পরে তা আদায় করা সম্ভব। এটাই বিশ্বদ্ধ মত। অবশা আনু ইউসুফ ও মুহাম্মন (র.)-এর মাঝে মতপার্থকা তথু এই যে, উক্ত চার রাকাআত সুনুতকে দুই রাকাআতের আগে পড়বে, না পরে পড়বে। কিছু ফজরের সুনুতের বেলায় এ সুযোগ নেই। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তা আলোচনা করা হবে।

মসজিদের দরজার সামনে আদায় করার শর্তারোপ দ্বারা বোঝা যায় যে, ইমাম নামাযরত থাকা অবস্থায় মসজিদের ভিতরে (সূত্রত আদায় করা) মাকরহ।

সাধারণ সুত্রত ও নফলসমূহ ঘরে আদায় করাই উত্তম। এটাই নবী (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

যদি ফজরের দুই রাকাআত ফউত হয়ে যায়, তবে সূর্যোদয়ের পূর্বে তা কাযা করবে না। কেননা তা কেবল নফল হয়ে যায়।<sup>8</sup> আর ফজরের পর নফল পড়া মাকক্রহ।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার পরেও তা আদায় করবেনা। কিছু ইমাম মৃাহাম্মদ (র.)বদেন, আমার কাছে পসন্দনীয় হলো সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত তা কায়া করে নিবে। কেননা রাস্লুরাহ্ (সা.)'শেষ রাত্রে যাত্রা বিরতির' ঘটনায় পরবর্তী সকালে সূর্য উপরে উঠার পরে ফজরের দুবাবাআত সুনুত কায়া করেছেন।

ইমাম আব্ হানীফা ও আব্ ইউসুফ ইমাম্বরের দলীল এই যে, সুন্নতের কেক্রে কায়া না করাই হলো আসল হকুম। কেননা কাযার বিষয়টি ওয়াজির্ব-এর সাথে সম্পৃত। আর হাদীছের ঘটনায় এ দু'রাকাআত কাযা করার কথা এদেহে ফরযের অনুসরণে। সুতরাং অন্য ক্ষেত্রে কুম্ম মূলনীতি হিসাবে বহাল থাকবে। ফরয় জানা খাতের সাথে আদায় করা হোক কিংবা একা, সুন্নতকে ফরযের অনুসরণে কাযা করা হবে স্থান পর্যত লে পাড়া পর্যত। আর সূর্ব তলে যাওয়ার কাযা করা করা কাযা করা কাযা করা হবে কিনা মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফজর ছাড়া অন্য সকল সুন্নত ওয়াতেকর পরে এককতাবে করা হবে না। আর ফরযের অনুসরণে কাযা করা হবে কিনা, সে সম্পর্কে মালারেখগণের মতভেদ রয়েছে।

যে ব্যক্তি যুহরের সালাতে এক রাকাআত পেল তিন রাকাআত পায়নি, সে যুহরের সালাত জামা 'আতের সাথে আদায় করেনি। কিন্তু ইমাম যুহাশ্বদ (র.)-এর মতে জামা 'আতের ফ্যীলত সে লাভ করেন। কেননা কোন কিছুর পেবাংশ যে পায়, সে যেন ঐ বস্তুটি পেয়ে গেছে। সুতরাং সে জামা আতের সাওয়াব অর্জনকারী হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে জামা আতের সাথে সালাত আদায় করেনি। একারণেই যদি কেউ কসম খায় যে, সে কখনো

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)—১৭

কেননা সুন্নত হলো যা রাস্পুরাই (সা.) আদায় করেছেন : আর ফল্পরের সুন্নত তিনি ফল্পরের পূর্বে ছাড়া আদায় করেন নি :

দ্বামা আত ধরবে না, তবে শেষ রাকাআতে জামা আতে শরীক হবরা দ্বারা সে কসমডংগকারী হবে। কিন্তু যুহরের সালাত জামা আতের সাথে পড়বে না, এই কসম করনে সে কসমতংগকারী হবে না।

द बाक्ति क्षामा 'वाज व्हार श्राह अमन नमज्ञ ममक्किम छैशीक्ट व्हाना, रन स्वत्रय वामात्र कतात्र शूर्व छत्रारुक्त छिज्जत यजक्य देखा नस्वन शक्ष्टण शास ।

ইমাম কুদুরীর এ বন্ধব্য হল ঐ ক্ষেত্রে, যখন সময়ের মধ্যে অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়লে নকল ও সুন্তুত পড়া ছেড়ে দিবে।

আর কেউ কেউ বলেছেন (নফল ছেড়ে দেয়ার) এ হুকুম হলো যুহর ও ফজরের সুনুত ছাড়া অন্য কেরে। কেননা এ দুটি সুনুতের অভিরিক্ত মর্থাদা রয়েছে। সুনুত সম্পর্কে রাস্ব্রাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ المَوْمَدُرُدُكُ الخَيْلُ (ابو داود) করলেও তোমরা তা পড়ো। অপর সুনুতটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ مَثْ دُنُكُ الأَرْبَعُ قَبْلُ الطَّلْهُو لَمْ "বুহরের পূর্ববর্তী চার রাকাআত যে ছেড়ে দেবেঁ, সে আমার শাফাআত লাভ করিবে না।

আর কেউ কেউ বলেছেন এটা সকল সুনুতের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। কেননা রাস্পুরাহ্ (সা.)
জামা আতের সাথে করয় আদায় করার সময় নির্ধারিত সুনুতকলো নিয়মিত আদায় করেছেন।
আর 'নিয়মিতি' ছাড়া সুনুত হওয়া সাব্যক্ত হয় না। তবে সর্বাবস্থায়ই তা তরক না করাই উত্তম।
কেননা সুনুতকলো হচ্ছে ফরযসমূহের সম্পূরক। তবে ওয়াক্ত ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে
ছেডে দেবে।

কেউ যদি এসে ইমামকে ৰুকুতে পায় আৱ তাকৰীয় বলে দাঁড়িয়ে থাকা অৰহ্বায় ইমাম মাথা ডুলে কেললেন, তাহলে সে ঐ ৱাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না।

এ বিষয়ে ইমাম যুকার (র.)-এর মত ভিন্ন রয়েছে। তিনি বলেন ইমামকে সে এমন অবস্থায় পেয়েছে, যা কিয়ামের ভ্কুমভুক।

আমানের দলীল এই যে, নামাযের কার্যসমূহে (ইমামের সাথে) অংশ এহণ করা হলো দর্ত : আর তা এবানে পাওয়া যায়নি, কিয়ামের অবস্থায়ও না এবং রুকুর অবস্থায়ও না ।

मुकामी येनि रेमात्मव चारण इन्कृष्ठ ठरम यात्र चात्र रेमाम जारक इन्कृष्ठ गिरत मान, जरन मानाज कारेच रहत यारा ।

ইমাম যুকার (র.) বলেন, এটা তার জন্য জাইয হবে না। কেননা ইমামের আগে যা সে করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এর উপর যা বিনা করা হয়েছে, তাও তক্ক হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, শর্ভ হলো কোন এক অংশে (ইমামের সাথে) শরীক হয়ে যাওয়া। যেমন প্রথমাংশে (শরীক হলে তা গণ্য হয়)। ই আলাইই উত্তম জানেন।

৫. অর্থাৎ ইয়ামের সাথে স্লাকৃতে যাওৱা এবং ইয়ামের আগেই রুকু থেকে মাধা তুলে ফেলা।

#### কাযা সালাত

কারো যদি কোন নামায কাযা হয়ে যায়, তবে যখনই স্বরণ হবে তখন তা পড়ে নেবে এবং ওয়াক্তিয়া নামাযের উপর তাকে অগ্রবর্তী করবে।

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, ওয়াজিয়া ফরয নামায ও কাযা নামাযসমূহের মাঝে তারবীত বা ক্রম রক্ষা করা আমাদের মতে ওয়াজিব। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তা মূসতাহাব। ক্রেননা প্রতিটি ফরয নামায নিজস্ব ভাবে সাব্যস্ত। সূতরাং অন্য ফর্যের জন্য তা শর্ত হতে পারে না।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুক্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ أَوْ شَسِيَها فَلَمْ يَذْكُرُها الِّا وَهُنَ مَعَ الإمتامِ فَلَيُصلُّ الِتِيْ هُوْ فِيْهَا تُثُمَ لِصُلُّ الثوّ ذَكَرُها ثُم لِيُعد التي صَلَى مَعَ الْأَمَامِ (رواه الدار قطني) ـ

-যে ব্যক্তি নামাথের সময় ঘূমিয়ে যায় অথবা নামাথের কথা ভূলে যায় আর তা ইমামের সাথে নামাথে শরীক হওয়ার পরই তথু মনে পড়ে, সে যেন যে নামায আরম্ভ করেছে তা পড়ে নেয়। এরপর যে নামাথের কথা মনে পড়েছে, তা পড়ে নেবে এরপর ইমামের সাথে যে নামায আদায় করেছে, তা পুনরায় পড়ে নেবে।

যদি ওয়ান্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে ওয়ান্তিয়া নামায আগে পড়ে নেবে এরপর কাষা নামায আদায় করবে। কেননা সময় সংকীর্ণতার কারণে, তেমনি ভুলে যাওয়ার কারণে এবং কাষা নামায বেশী হওয়ার কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়, যাতে ওয়ান্তিয়া নামায ফউত হয়ে যাওয়ার উপক্রম না হয়ে পড়ে।

যদি কাষা নামাযকে আগে পড়ে নেয় তবে তা দুকল্ড হবে। কেননা তা আগে পড়তে
নিষেধ করা হয়েছে অন্যের কারণে। (কাষা নামাযের নিজস্ব কোন কারণে নয়) পক্ষান্তরে যনি
সময়ের মধ্যে প্রশন্ততা থাকে এবং ওয়াক্তিয়া নামাযকে অধ্ববর্তী করে তবে তা জাইয হবে না।
কেননা হাদীছ ছারা উক্ত নামাযের জন্য যে ওয়াক্ত সাব্যক্ত হয়েছে, তার পূর্বে সে তা আদায়
করেছে।

যদি করেক ওয়াক্ত নামায ফউত হয় তবে মূলতঃ নামায বে তারতীবে ওয়াজিব ছিল, কায়া নামাযও সে তারতীবে আদায় করবে। কেননা বন্দকের <sup>১</sup> যুদ্ধে নবী (সা.)-এর

১, তিরমিয়ী পরীকে হ্য়রত আবদুল্লাই ইব্ন মাস'উন (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, (মদীনা অবরোধকারী) মুশরিকগণ পরিবা যুদ্ধের দিন রাসুলুলার (সা.)-কে (একে একে) চার ওয়াক্ত নামাথ পড়া থেকে বাতিবাক্ত রেখেছিল। এমন কি রারের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি হ্য়রত বিলাল (রা.)-কে (আযান দেওরার) আনেশ করলেন, তিনি আযান ও ইকামাত দিলেন তবন রাসুলুলার (সা.) মুহরের নামাথ আনায় করলেন। অতঃশর বিলাল (রা.) ইকামাত দিলেন এবং রাসুলুলার (সা.) আনরের নামাথ পড়লেন। এই তারে মাগরিব ও ইপার নামাথ পড়লেন।

চার ওয়ান্ড নামায কায়া হয়েছিলো, তখন তিনি সেগুলো তারতীবের সাথে কায়া করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন ؛ صَلَّوا كَمَا رَائِيْكُوْنِي أَصَلَّى অমাকে যেডাবে সালাত পড়তে দেখেছো, সেডাবে তোমরাও সালাত পড়ো।

তবে যদি কাষা সালাত ছয় ওয়ান্তের বেশী হয়ে যায়।<sup>২</sup> কেননা কাষা সালাত রেশী পরিমাণে হয়ে গেছে; সূতরাং কাষা সালাতগুলোর মাঝেও ডারতীব রহিত হয়ে যাবে, যেমন ক্রয়া সালাত ও প্রাক্তিয়া সালাতের মাঝে বহিত হয়ে যায়।

আধিক্যের পরিমাণ হলো কাষা নামায হয় ওয়াক্ত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ষষ্ঠ নামাযের ওয়াক্ত

যদি একদিন একরাত্রের অধিক নামায় কার্যা হয়ে যায়, তাহলে যে ওয়াক্তের নামায় প্রথমে কার্যা করে তা জাইয় হবে। কেননা একদিন একরাত্রের অধিক হলে নামায়ের সংখ্যা ছয় হয়ে যারে।

ইমাম মুহাত্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি ষষ্ঠ ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার বিষয় বিবেচনা করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিষদ্ধ। কেননা পুনঃ আরোণিত হওয়ার সীমায় উপনীত হওয়া দ্বারা অধিকা সাবস্তে হয়। আর তা প্রথমোক্ত সরতে রয়েছে।

যদি পূর্বের<sup>ও</sup> ও সাম্প্রতিক কাযা সালাত একত্র হয়ে যায়, তবে কোন কোন মতে সাম্প্রতিক কাযা সালাত স্বরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়ান্তিয়া সালাত আদায় করা জাইয় হবে। কেননা কাযা সালাত অধিক হয়ে গেছে।

কোন কোন মতে জাইথ হবে না এবং বিগত কাথা নামাথগুলোকে 'ঘেন তা নেই' ধরে নেয়া হবে<sup>8</sup> যাতে ভবিষাতে সে এ ধবনেব অলসতা থেকে সতর্ক হয়।

यनि किंदू काया नामाठ ष्यांनाग्न करत स्करण এवং ष्यञ्च भत्निमांग ष्यविष्टि शास्त्र, छरत स्कान स्कान नेमास्यत्न मर्स्ठ 'छाङ्गकीत' भनः ष्यांरत्नाभिष्ठ दृरत ।

এই মতাই অধিক প্রবল। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ একদিন ও এক ব্যাক্রের নামায় তরক করে আর পরবর্তী দিন প্রতি ধ্যয়াজিয়া সালাতের সাথে এক

মূল কিতাবের বক্তব্যে দৃশাতঃ এটাই মলে হয় যে, তারতীব রহিত হওয়ার জন্য কার্যা সালাতের সংখ্যা ছয় এর বেশী ইওয়া জরুরী। অথচ প্রকৃত বিষয় তা নয়; বয়ং কায়া সালাতের সংখ্যা ছয়-এ উপনীত হওয়াই য়াপ্টয়।

৩. বিগত হওয়ার অর্থ এই যে, এক লোক আল্লাহুর নাফরমানীবশত এক মাসের সালাত তরক করলো অতঃপর তথা করে নিয়্রমিত সালাত আদায় করতে সাগাল। এখন যদি পিছনের কাষা থাকা অবস্থায় আবার এক ওয়াঠ সালাত তরক করে। এবং এটা বরণ থাকা সত্ত্বেও সামনের ওয়াজের সালাত আদায় করে তবে এটা রলা সাম্পর্তিক ক্রমা।

অর্থাং যদি সাম্প্রতিক কাঘা আদায় না করে ওয়াজিয়া পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় তবে নামায় আদায় করায় ব্যাপারে তার অলসতা আরো বেডে য়াবে !

ওয়াজের কাযা সালাত আদায় করতে থাকে, তবে কাযা সালাতগুলো সর্বাস্বস্থায় ভাইয় হবে । পক্ষন্তরে ওয়াজিয়া সালাত যদি (কাযা সালাতের) আগে আদায় করে, <sup>৫</sup> তবে তা ফাদিদ হয়ে যাবে । কেননা, কাযা নামাযগুলো অন্ধ এর গতিতে এসে গেছে । আর যদি ওয়াজিয়াকে (কাযা নামাযের) পরে আদায় করে, তবে একই হকুম হবে । কিন্তু পরবর্তী ঈশার নামাযের হকুম ভিন্ন (অর্থাৎ আদায় হয়ে যাবে) । কেননা তার ধারণা মতে তো ঈশার সালাত আদায় করার সময় তার যিমায় কোন কাযা সালাত সেই । <sup>৬</sup>

যুহর আদায় করেনি, একথা স্বরণে থাকা অবস্থায় কেউ যদি আসরের সালাও পড়ে, তবে তা ফাসিদ হবে। কিছু একেবারে শেষ ওয়াকে স্বরণ থাকা অবস্থায় পড়ে থাকলে ফাসিদ হবে না। এটা তারতীব সংক্রান্ত মাসআলা।

অবশা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে (উক্ত আসরের নামাবের) ফরযতণ নট হয়ে গেলেও মূল নামায বাতিল হবে না।) (বরং নফল রূপে গণ্য হবে।)

আর ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর মতে মূল নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা 'ফরযিয়াতের' জন্যই তাহরীমা বাঁধা হয়েছিল। সুতরাং ফরযিয়াত যখন বাতিল হয়ে গেল, তখন মূল তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুঞ্ (র.)-এর দলীল এই যে, তাহবীমা বাঁধা হয়েছে মূলতঃ সালাতের জনা ফারমিয়াতের গুণ সহকারে, সূতরাং ফরমিয়াতের গুণ বিনট হওয়ার কারণে মূল সালাত বিনট হওয়া জরুনী নয়।

তবে আসর ফাসিদ হবে স্থগিতাবস্থায়, অতএব যদি যুহরের কাষা আদায় না করে ধারাবাহিক ছয় ওয়াক্ত নামায পড়ে ফেলে তবে সব ক'টি ওয়াক্তের নামাযই জাইয দ্ধপান্তরিত হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আৰু হানীকা (র.)-এর মত। ইমাম আৰু ইউসুফ ও মুহাখদ (র.)-এর মতে চূড়ান্ত ভাবেই তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন অবস্থাতেই তা পুনঃ বৈধতা পাবে না। এ বিষয় যথাস্থানে আন্সোচিত হয়েছে।

৫. কেননা যখনই লে একটি ওয়াজিয়া নামায আদায় করবে তখন দেটা ষষ্ঠ তরককৃত নামায হয়ে যাবে। কেননা পূর্ববর্তী দাঁচ ওয়াজের কাষা আদায় না করে দেটা আদায় করা জাইয হয় দি।) কিছু ঘখন তারপরে তরককৃত এক ওয়াজ নামায আদায় করা হবে তখন কাষার সংবা আবার পাঁচে নেয়ে আসবে। এ অবস্থাই চল্যতে থাকবে। সুকরার ওয়াজিয়া নামায আর আদায় হবে না।

৬, 'ঈশার সালাত সম্পর্কে এ হকুম তখনই হবে যখন তার এটা জানা নেই যে, ওয়াজিয়াওলা 'কায়া' এব অন্তর্ভুক্ত হয়ে য়াছে, । কেননা তখন তো তার ধারণা মুতাবিক সে তার বিশ্বার সমস্ক নামার আদার করে ফেলেছে। সুতরাং তার অবয়ু হলো তুলে খাতুল যাতিক মত। শক্ষাব্যর যদি বিবরটি তার জানা থাকে তবে 'ইলায়ে লাভিও হবে না। কেননা সে যখন 'ঈশার সালাত পাতৃছে তখনও তার জানা মুতাবিক তার বিশ্বায় চার ওয়াজেক কায়া রয়ে গেছে।

'বিতর পড়েনি' একথা স্বরণে থাকা অবস্থায় কেউ যদি ফজরের নামায আদায় করে, তবে তা ফাসিদ হয়ে থাবে।

এটা আবৃ হানীফা (ব.)-এর মত। ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহামদ (ব.) ভিন্নমত পোষণ কারন।

এ মতভিনুতার ভিত্তি এই যে, ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে বিতর হল ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের <sup>৭</sup> মতে তা সুনুত। আর সুনুত ও ফরয নামাযসমূহের মাঝে তারতীব কফবী নয়।

বিতরের ব্যাপারে এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতেই (এ মাসআলা রয়েছে)। কেউ যদি 'ঈশার নামায পড়ার পর পুনরায় উয় করে সুনুত ও বিতর আদায় করেন। অতঃপর প্রকাশ পেল যে, 'ঈশার সালাত সে বিনা উয়তে পড়েছে, তবে আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে গুধু 'ঈশা ও সুনুত পুনঃ আদায় করবে, বিতর নয়। ' কেননা তার মতে বিতর স্বতন্ত্র ফর্য আর সাহেবাইনের মতে বিতরও পুনঃ আদায় করবে, বিতর বহু হবে। কেননা তা 'ঈশা' এর অনুবর্তী। আল্লাইই উত্তম জানেন।

৭. ইমাম আৰু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ধয়কে সাহেবাইন বলে

#### বাদশ অনুচ্ছেদ

#### সাজদায়ে সাহ্ও

(नाभारय) कम वा त्यभी कतात्र कात्रर्ए (एभव देवर्टक) मानार्ध्वस भन्न पृ'ि मालपारत्र माइ७ कत्रत्व । खण्डश्चत जामाइहम भाठे कत्रत्व এवश मानाभ कित्रात्व ।

ইমাম শাফিন্ট (র.)-এর মতে সালামের আগে সাজদা করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.)-এর আগেই সাজদা সাহও করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) এর এ উক্তিঃ التَّسَاكِم اللَّهُ مِنْ مَدْنَانِ بَحْدُ التَّسَاكِمِ এউকিঃ الكَلِّ يَّا অউটি সাহ্ও (বা ডুল)-এর জন্য সালামের পর দু'টি সিঞ্জল (আবু দার্ডিন) ا

আরো বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.)-এর পর দু'টি সান্ধদা সাহ্ও করেছেন (মুসলিম ও অন্যান্য)।

এখানে তাঁর আমল সংক্রান্ত বর্ণনা দু'টি পরম্পর বিপরীত রয়েছে। সুতরাং প্রমাণ রূপে তাঁর বাণী এহণ করা অক্ষুণ্র থেকে যাবে।

আর একারণেও যে, সাজদায়ে সাহও এক সালাতে বারংবার হয় না। সুতরাং তাকে সালাম থেকে বিলম্বিত করতে হবে, যাতে সালামের ব্যাপারে ভুল হলে সাজদায়ে সাহও দ্বারা তা পূরণ হতে পারে।

(ইমাম শাফিঈ (র.) ও আমাদের মাঝে) এই মতভিন্নতা কেবল কোনটি উন্তম এ ব্যাপারে (বৈধতার প্রশ্নে নয়)।

(সাজদায়ে সাহ্ও এর) উল্লেখিত সালামকে (নামাযের) পরিচালিত সালামের সদৃশ হিসাবে দুই সালাম সহ সাজদা করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত।<sup>২</sup>

নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ এবং দু'আ 'সাজদায়ে সাহ্'ও' পরবর্তী বৈঠকে পড়বে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা নামাযের শেষাংশই হল দু'আর প্রকৃত স্থান।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, সালাতের মধ্যে যদি এমন কোন কাছ অতিরিক্ত করে ফেলে, যা সালাত জাতীয় কিছু সালাতভুক্ত নয়, তবে সে কেত্রে সালদায়ে সাহও আবশ্যক হবে।

১. আলোচ্য হাদীছ বাহাত এটাই দাবী করে যে, প্রত্যেকটি ভূলের জন্য ভিন্ন সাজদা সাহও করতে হবে। অথচ এটা কারো মত নয়। এর উত্তর এই যে, যদিও প্রত্যেকটি সহওর চাহিদা সাজদার পুনরাবৃত্তি। তবে নিয়ম অনুয়ায়ী একটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে সব কটি আদায় হয়ে খাবে।

২, ইমাম ফখকল ইসলাম (র.)-এর মতে চেহারা ডানে বামে কোন দিকে না নিরিত্ত সোজা রেকেই এক সালাম করবে এবং সাজদায় চলে বাবে। ইমাম কারবী (র.)-এর মতে ডান দিকে এক সালাম করবে। ইমাম নার্থপ্রও এ মত গোহণ করেন। আল্মুহীত গ্রন্থকারের মতে এটাই অধিকতর বিতক্ত মত।

অবেশ্যক শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সান্ধদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব, এটাই বিজ্জ মত। কেননা সান্ধদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব হয় ইবাদতে সৃষ্ট কোন ক্র'টি পূরণ করার জনা। সুভরাং সেটা ওয়াজিব হবে। বেমন হজ্জের ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব। যখন এটা ওয়াজিব সাব্যস্ত হল, তখন ভূলে কেনে ওয়াজিব তারক করা কিংবা বিলম্বিত করা কিংবা বিলম্বিত করা কিংবা কার্বার্টি। সাক্রদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব হবেরার ক্ষেত্রে) এটাই হল মূলনীতি।

অভিত্রিক্ত কোন কাজ যুক্ত হওয়ার দারাও সাজদারে সাহ্ও ওয়ান্তিব হওয়ার কারণ এই বে, তা কোন ক্রুক্স বিদাধিত হওয়া বা কোন ওয়াজিব তরক হওয়া থেকে মুক্ত নয় ।

ইমাম কুদ্রী (ব.) বলেন, *যদি কোন 'মাসন্ন' আমন ভরক করে তবে সাল্লদা সাত্*ও ওয়াজিব ধরে।

সম্ভতঃ "মাসনূন' হারা ওয়াজিব আমল বুঝানো হয়েছে। তবে 'মাসনূন' বলার কারণ এই বে, তা ওয়াজিব হওয়া 'সুসূহ' বা হাদীছ ছারা প্রমাণিত।

ইমাম কুদ্রী বলেন, **অধবা যদি স্বাতৃদ ফাতিহা পড়া তরফ করে।** কেননা তা ক্ষেত্রিব:

অধবা কুনৃত, তাশাহ্চদ বা দুই ঈদের তাকবীরসমূহ যদি তরক করে। কেননা এই গুলো প্রয়ন্তিব: এই জন্য যে, বাস্নুল্লাহ্ (সা.) একবারও তরক না করে এগুলো অব্যাহত ভাবে পালন করেছেন। আর এটা প্রয়ন্তিব হওয়ার আলামত।

ভাছাড়া এ সমস্ত আমলকে পুরা নামাযের সাথে সম্বন্ধ করা হয়। আর এ সম্বন্ধ প্রমাণ করে বে. এগুলো নামাযের সাথে বিশিষ্ট আর বিশিষ্টভা সাব্যস্ত হয় ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে।

তাশাহ্নদ শন্দের উল্লেখ দারা প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার উজয় বৈঠকে তাশাহ্নদ পাঠও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা এ সবই ওয়াজিব এবং তাতে সাজদায়ে সাহও আবশ্যক। এটাই বিজন্ধ মত।

बात हूरभहूरभ किताएंत्र स्कृत्व देशाय यमि छैटेक्डबरत किताए भएडून, ष्यथा छैटेक्डबरत किताएंत्र स्कृत्व यमि हूरभहूरभ भएडून, एटन व ष्यवद्याय मास्त्रमादा मार्थ उद्यक्तित दृद्य ।

ইক্ষৈঃমতের ক্ষিত্রতের স্থানে উক্ষৈঃমতে কিরাত পড়া এবং চুপেচুপে কিরাত স্থানে চুপে চুপে পড়া গুয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক।

পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ধনা রয়েছে। বিশুদ্ধতম মত এই যে, যে পরিমাণ করাত দ্বারা সম্পাত তদ্ধ হয়, উভয় ক্ষেত্রে গে পরিমাণই বিবেচা। কেননা সামান্য পরিমাণ উক্তৈঃস্বরে বা চূপেচূপে পাঠ থেকে বেঁচে থাকা সন্ধব নয়। কিন্তু অধিক পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সন্ধব। অবং দে পরিমাণ সালাত তদ্ধ হয় সেটাই হল অধিক। তবে ইমাম আবৃ হানীকা (র)-এর মতে স্পৌ হল এক আয়াত আরু সাহেবাইনের মতে ভিন আয়াত। এটা হল ইমামের ক্ষেত্রে। একা নামাং আদায়কারীর ক্ষেত্রে নয়। কেননা উক্তৈঃস্বরে কিরাত পাঠ ও চুপেচূপে কিরাত পাঠ জামান্যকে বেশিষ্টা।

ইমাম কুদূরী বলেন, *ইমামের ভূল মুক্তাদীর উপর সাঞ্চনা ওয়াজিব করে।* কেন্দা যার উপর নামাযের নির্ভর (ইমাম) তার উপর সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যন্ত হয়ে গেছে। এ জন্যই মুকাদীর উপর মুকীম হওয়ার হকুম সাব্যন্ত হয়ে যায় ইমামের নিয়্যুতের কারণে।

আর ইমাম যদি সাজদা না করে তবে মুক্তাদিও সাজদা করবে না। কেননা এমতবস্থায় সে ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হয়ে যাবে। অথচ সে ইমামের অনুসারী হিসাবে আদার করার দায়িত্ব এইণ করেছে।

আর মুক্তাদী যদি ছুদ করে তবে ইমাম ও সেই মুক্তাদীর উপরই সাজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি সে একা সাজদা করে তবে ইমামের বিরুদ্ধাচরণকারী হবে। 
পশ্চান্তরে ইমাম যদি মুক্তাদীর অনুসরণ করে তবে, যে অনুসরণীয়, সে অনুসরণকারীতে পরিণত হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি প্রথম বৈঠক ভূলে যায়,পরে বসার অধিকতর নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় তা শ্বরণ হয়, তবে সে ফিরে বসে যাবে এবং তাশাহ্ছদ পড়বে। কেননা যা কোন নিকটবর্তী, তা ঐ জিনিসেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

কারো কারো মতে এমতাবস্থায় বিলম্বজনিত কারণে সাজদায়ে সাহও করবে। কিন্তু বিভদ্ধতম মত এই যে, সাজদা করবে না, যেমন না শাঁড়ালে সাজদা করতে হয় না।<sup>হ</sup>

পক্ষান্তরে যদি দাঁড়ানো অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তবে (বৈঠকের দিকে) কিরে আসবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে দাঁড়ানো ব্যক্তির মতই। আর সে সাজদায়ে সাহও করবে। কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে।

আর যদি শেষ বৈঠক ভূবে যায়, এমন কি পঞ্চম রাকাআতে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। কেননা এই ফিরে আসার মধ্যে তার নামাযের সংশোধন রয়েছে। আর তার জন্য এটা সম্ভব। কেননা এক রাকাআতের কম যা, তা পরিহারযোগ্য।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, পঞ্চম রাকাজাত বাতিল করে দেবে। কেননা সে এমন বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে, যার স্থান উক্ত রাকাজাতের পূর্বে। সূতরাং ডা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে।

৬. মুজাদী যদি এমন মাসবৃক হয় যে ঐ ভূপের সময় ইমামের সাথে সরীক ছিল না তবুও সাজলা ওয়াজিব হবে । ভবে ইমাম যখন সালাম বলবেন তখন মাসবৃক সালাম বলবে না । বরং ইমামের সিজনায় যাওয়ায় আপেকা করবে । ইমাম যখন সালাম বলে সাজদায় যাবেন তখন মাসবৃক তার সাথে সাজদায় যাবে । অতঃশর (সাজনা পরবর্তী সালামের পর) সালাত পুরা করার জনা উঠে দাঁড়াবে ।

৪. প্রশ্ন হতে পারে যে, সাজদায়ে সাহও তো নামায়ের একেবারে শেষ অংশে সালায়ের পরে করা হয় । সুতরাং ইমায়ের সালায় করার পর য়িন মুকাদি সাজানা করে অতঃগর সালায় করে তাহলে অসুবিধা কোবায়ঃ উতর এই যে, এটা সঞ্জব নয় । কেননা সুনুত হলো ইমায়ের সালায়ের পরপরই মুক্তাদির সালায় করা । তাছাড়া এখন য়িদ সে সাজালা করে তবে তার সাজাদা নায়ায় থেকে বের হওয়ার পর সাবায় হবে। কেননা ইমায়ের সালায় তাকে নায়ায় থেকে বের করে দেয় ।

কেননা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাকে বসা ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তই গণ্য করা হবে।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---১৮

*আর সাঞ্জদা সাহও করবে।* কেননা সে ওয়াজিব বিদম্বিত করেছে।

चात्र रिम शक्कम द्राकाचाराज्य अके मास्त्रमाथ चामात्र करत रकरण खर चामाराज्य मराज छात्र कृत्रय वाकिम स्टार थारव ।

শাকিই (র.) ভিনুমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, ফরয নামাযের রুকনসমূহ পূর্ব করার পূর্বেই সে তার নকল নামাযের আরম্ভ পোক্ত করে কেলেছে। আর এটার অবশ্যম্ভাবী দাবী হল কর্ম থেকে কের হয়ে আসা।

এর কারণ এই যে, এক সাজদাসহ রাকাআত আদারকে প্রকৃত অর্থেই নামায গণ্য হয়। তাই নামায পড়বে না এমন কসমের বেলায় এক সাজদা এক রাকাআত আদায় করলে কসম ভগে হয়ে যাবে।

षात जात এই नाभाष नकला পत्रिपंज হয়ে वारत।

এটা ইমাম আবৃ হানীকা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্বদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন: কাবা নামাব অধ্যারে এটা আলোচিত হয়েছে।

সুভরাং উক্ত রাকাআতের সাথে ষষ্ঠ রাকাআত যুক্ত করবে। যদি কোন রাকাআত যুক্ত না করে তবে তার উপর (সাজদা সাহও বা কাষা) কিছুই ওরাজিব হবে না।<sup>১৩</sup> কেননা এটা ধারণা বশীভূত।

আৰু ইউসুফ (র.)-এর মতে মাটিতে কপাল রাখা মাত্র তার করম বাতিল হয়ে যাবে।
কেননা এটাই পূর্ব সাজদা। আর ইমাম মুহাখদ (র.)-এর মতে মাখা উঠানোর পর তা
বাতিল হবে: কেননা কোন কিছু পূর্বতা লাত করে তার শেষাংশের মাধ্যমে। আর তা হল মাখা
উঠানো অতএব হাদাছ অবস্থার মাখা উঠানো বিতদ্ধ হয় না, মত তিনুতার কলাকল প্রকাশ
পাবে, সাজদার মাথে হাদাছ দেবা দেবে। <sup>১৪</sup> মুহাখদ (র.)-এর মতে 'বিনা' করবে আর ইমাম
আব ইউসুক (র.)-এর মতে বিনা করতে পারবে না।

वाड विन ठेजूर्थ द्वाकावारः देर्शटकत भन्न जानाम ना करत माफिरह यात्र, छरन भक्षम द्वाकावारक जावना ना कडा भर्यस्त देशेरक किरत वाजरन क्षत्रः जानाम कितारन । अर्थः रुन्नना

১১, অর্থং দে তো এটাকে সতুর্থ রাকাআত মনে করেই দীড়িছেছিল। সুভৱাং এটা বতম্বভাবে সজ্ঞানে রাকাআত তক করের মতো নর তবন তো রাকাআত ভংগ করলে কাবা করতে হবে। কিছু এক্ষেত্রে কাবা করতে হবে ন

১৪. অর্থাং এই সঞ্জনত মনি তথা মানছা দেখা দেৱ, অতঃশর দে উৰু করতে বাব, এরপর তার স্বরূপ হয় হে, তে চুকুর্থ রাজামাতে পা বাহন দি তথা ইমাম মুহামন (৪),এর মাতে সে উছু করার পার বৈঠকে লিরে আগতে তেননা হানাছ অবস্থায় মানা তোলার করেবে তার সাজনা সম্পন্ন হরনি। পক্ষাম্বরে ইমাম আরু ইউসুক (১),এর মাতে কিনা করেতে প্রথার । কেনানা তার মাতে কণাল মাটিতে স্থাপিত হওরার সাধ্যে সাজনা হয়ে প্রাক্ত কণাল মাটিতে স্থাপিত হওরার সাধ্যে সাজনা হয়ে প্রাক্ত কণাল মাটিতে স্থাপিত হওরার সাধ্যে সাজনা হয়ে প্রাক্ত কণাল স্থানি ক্রান্ত কণাল হার প্রাক্ত কণাল স্থানি ক্রান্ত ক্রান

১৫. কেননা নবী (সা.) একবার শক্ষম রাজাআতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তথম শিক্ষমের সাহাবায়ে কিরাম সুবহানাল্লাহ বাল উঠালেন আর নবী (সা.) শুনরার বনে সালাম কিরালেন এবং সাক্ষ্যায়ে সাহও করণেন।

অধ্যায় ঃ সালাত ১৩৯

দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম করা বিধিসম্মত নয়। আর বৈঠকে ফিরে এসে বিধিসম্মতভাবে সালাম ফেরানো তার পক্ষে সম্ভব। কেননা এক রাকাআতের কম যা তা বর্জনীয়।

আর যদি পঞ্চম রাকাআতে সাজদা করার পর তার শ্বরণ হয় (এবং বুঝতে পারে যে, সে পঞ্চম রাকাআত অভিরিক্ত যোগ করেছে, তবে তার সাথে আরেক রাকাআত যোগ করবে। আর তার ফরয় পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা ওণু সালাম করা বাকী ছিল, আর তা ওয়াজিব।

অন্য রাকাআত যোগ করার করেণ হল, যাতে দুই রাকাআত মিলে নফল হয়ে যায়। কেননা এক রাকাআত নফল হিসাবে যথেষ্ট নয়। নবী (সা.) বিচ্ছিন্ন এক রাকাআত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তবে এ দুরাকাআত যুহর পরবর্তী সুনুত দুরাকাআতের স্থলবর্তী হবে না। এ-ই বিতন্ধ মত। কেননা (নবী (সা.)) থেকে নতুন তাহরীমা ঘারা এর উপর নিয়মিত আমল রয়েছে।

## षात्र फुल्बत छन्। সास्त्रमा कत्रदरः।

এটা সৃষ্ণ কিয়াসের দাবী। কেননা সুনুত তরীকার বিপরীতে (ফরম হতে) বের হওয়ার কারণে ফরমে ক্রটি এসে গেছে। আর সুনুত তরীকার বিপরীত (নফল সালাতে) প্রবেশের কারণে নফল সালাতেও ক্রটি এসেছে। আর যদি এই নফল সালাত ছেড়ে দেয় তবে তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না। কেননা এ রাকাআতটা ধারণা বশীভূত।

এ রাকাআত্বয়ে কেউ যদি তার সাথে ইক্তিদা করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে হয় রাকাআত পড়বে। কারণ এ তাহরীমা দ্বারা হয় রাকাআত আদায় করা হয়েছে। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে দুরাকাআত আদায় করবে। কেননা ফর্য হতে তার বের হয়ে আসা পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুক্তাদী যদি এ সালাত ফাসিদ করে ফেলে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইমামের উপর কিয়াস করে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না।

আর ইমান আবু ইউসৃষ্ণ (র.)-এর মতে (মুজাদীকে) দু'রাকাআত কাবা করতে হবে। কেননা কাবা রহিত হওয়ার কারণ ইমামের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

স্কামেউস-সণীর কিতাবে ইমাম মুহাখন (র.) বলেন, যে ব্যক্তি দু'রাকাআত নঞ্চন পড়ল আর তাতে কোন ভূল করল এবং সাজদারে সাহও করল, অতঃগর একই তাহরীমার মাধ্যমে) আরও দু'রাকাআত পড়ার ইন্ধা করল সে (পূর্ববর্তী রাকাআতহরের উপর) 'বিনা' করতে পারবে না। কেননা তখন সালাতের মধ্যবর্তী হানে ২ওয়ার কারণে সাজদারে সাহও বাতিল হরে যাবে। পক্ষান্তরে মুসাফির যদি সাজদারে সাহও করার পর মুকীম হওয়ার নিয়্যত করে তবে সে (পূর্ববর্তী রাকাআতহরের উপর পরবর্তী রাকাআতের) 'বিনা' করতে পারবে। কেননা মুসাফির যদি 'বিনা' না করে তবে তার সম্পূর্ণ সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

ভা সন্ত্রেও যদি সে (পরবর্তী দু'রাকান্তাত নক্ষণ) আদায় করে তবে তাহরীমা বাকি থাকার করণে ভা সহীহ্ হবে। কিন্তু সাক্ষদারে সাহ্ও বাতিল হয়ে বাবে। এ-ই বিক্তমত। (সুভরাং শেষে পুনঃ সাক্ষদা সাহ্ও করে নিবে)।

क्के (मानाटक (भरत) मानाम क्यान, व्यक छात्र विचार माक्सारत माहर तर (भरह: अमन ममत्र मानारमत भर कान लान (देकिकात मासारम) छात्र मानाटक माचिन इन, छात देमाम यिन माक्षमात्र यात्र छात्रल भूकामी मानाटक मामिन १९११ हरत। वनायात्र मानाटक मामिन १९५१ हरत ना।

এটা ইমাম আবৃ হানীকা ও আবৃ ইউসুক (র.)-এর মত। ইমাম মুহাম্মন (র.) বলেন, ইমাম সাজলা করুন বা না করুন, মুকাদী সালাতে দাখিল গণ্য হবে। কেননা তাঁর মতে যার হিমার সাজলারে সাহও রয়েছে, তার সালাম মূলতঃ তাকে সালাতে থেকে বের করে না। কারণ এ সাজলা ওরাজিব হয়েছে ক্ষতি পূর্বদের জন্য। সূত্রাং সালাতের ইহরামে থাকা তার জন্য অপরহর্ষ

ইমাম আৰু হানীজা ও আৰু ইউসুক (র.)-এর মতে সালাম তাকে স্থাপিতাবস্থার সালাত থেকে বের করে। কেননা বস্তুতঃ সালাম হল সালাত থেকে বহিন্ধারকারী। কিন্তু সাজনা আদারে প্রভালনে এখানে তা কার্যকর হচ্ছে না। সুতরাং সাজনা ছাড়া এই 'স্থাপিত ইওয়া' প্রকাশ পাবে না আরু সাজনায় কিরে না আসার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনের কার্যকারিতা নেই।

এ মতপ্রেরের ফলফল আলোচ্য মাসআলার বেমন প্রকাশ পালে তেমনি প্রকাশ পাবে এ অবস্থার উচ্চহাস্য ঘারা উষ্ ভংগ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুকীম হওয়ার নিয়্যুত ঘারা ফরব পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে!

বে ব্যক্তি সালাত শেষ করার নিব্রাতে সালাম করল অথচ তার বিশার সাজদারে সাহও রয়ে পেছে, তার কর্তব্য হল সাজদারে সাহও করা। কেননা এ সালাম সালাত সমাপ্তকার্থ নর আর তার নিব্রাতের লক্ষ্য হচ্ছে শরীআত অনুমোদিত বিষয়ের পরিবর্তন। সূত্রবং এ নিয়ত বৃত্তিক।

द बक्ति मानाउ वठ ववड्डाव मस्बर्धक हद्ध भएः। करन जिन वाकावाछ भएए ह म: 5:व वाकावाठ, ठा वनरठ भादा ना, व्याव बरे धर्षम म्म व ववड्डाव मङ्ग्वीन हर्द्धाह म भुनवाव मानाठ वामाव कवद । रक्तना वामुनुवाड् (मा.) वर्ताह्म :

चात्र यमि ७ चयञ्च छात्र यद्यात्र रहत थात्क, छारुल সে निष्कत्र थेवन थात्रपात्र छैभत्र निर्छत कत्रत्य । रूम्म्यः, त्रामुमुहार् (मा.) यानारुम :

েৰ ব্যক্তি তার সালাতে সন্ধিহান হয়ে পড়ে, সে কৈ জিলা মাধ্যমে কোনোঁ। সাক্ষিত্রন হয়ে পড়ে, সে কে চিন্তার মাধ্যমে কোনটি সঠিক তা সাব্যস্ত করে।

www.eelm.weebly.com

অধ্যায় ঃ সালাত

আর যদি তার কোন ধারণা না থাকে তবে নিন্চিত (সংখ্যার) উপর নির্ভৱ করবে। কেননা, রাসললাত (সা ) বলোচন ঃ

य राकि जालन مَنْ شَنَكُ فِيْ صَنَادِهِ فَلَمْ يَدْرِ النَّلِكُ مِنْ أَنِهُا بَنَى عَلَى الا فَلَى المَا فَلَ م সালাতে সনিহান হয়ে পড়ে ফলে সে বলতে পারে না যে, তিন রাকাজাত পড়েছে, না চার রাকাজাত সে 'কম' এর উপর নির্ভ্জ করবে।

আর সালাম দ্বারা (সন্দেহগ্রন্ত সালাত শেষ করে) নতুন সালাত শুরু করা উত্তম। ক্রেন্সা সালামই সালাত সমাপ্তকারী রূপে পরিচিত। কথাবার্তা দ্বারা নয়। সালাত কর্তন করার 'নিছক নিয়্যত' বাতিল গণ্য হবে। <sup>১৬</sup> আর কম সংখ্যার উপর নির্ভর করার সুরতে সালাত শেষ রাকাআত হিসাবে ধারণা হয়, এমন প্রত্যেক স্থান বসবে, যেন সে ফর্য বৈঠক তরককারী না হয়। আরাহ-ই উত্তম জানেন।

১৬. বে সকল বিষয়ের বান্তবারদ দিয়াছের উপর নির্কাশীল দে সকল ক্ষেত্রে নিছক নিয়াত গ্রহণযোগ্য নর । ববং কর্মের সম্মোগ জরুরী। সুভরাং তথু নামাব কর্জনের নিয়াত হথেই নর বরং কর্তনকারী কোন আমলও জরুরী।

#### ত্রোদশ অনুচ্ছেদ

# অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

অসুস্থ ব্যক্তি ষধন দাঁড়াতে অক্ষম হয় ওখন সে বসে ক্লকু-সাঞ্চদা করবে। কেননা রাস্নুল্লাহ্ (সা.) ইমরান ইব্ন হাসীন (রা.)-কে বলেছেন ঃ

صَلِيَّ قَائِمًا فَانَّ لَمْ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا ، فَانَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَنَّبِ تُؤْمِنِ الْمِئاءُ (اخرجه الجماعة الا مسلما)

–তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। যদি তা না পার তবে বঙ্গে (পড়)। যদি তা না পার তবে পার্চ্ছে শয়ন করে ইংগিতের মাধ্যমে।

তাছাড়া যুক্তি এই যে, ইবাদত সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, যদি ফকু-সাজদা করতে না পারে তাহলে ইশারার তা আদায় করবে। অর্থাৎ বসা অবস্থায় (ইশারায় ককু-সাজদা করবে) কেননা এতটুকু করার সামর্থা তার রয়েছে। তবে সাজদার ইশারাকে ককুর ইশারার তুলনায় অধিক অবনমিত করবে। কেননা ইশারা হল ককু-সাজদার স্থলবর্তীতা ক্রকু-সাজদার স্থকুম গ্রহণ করবে।

কপালের কাছে কোন কিছু উঁচু করে তার উপর সাজদা করবে না। সাজদা করার জন্য কিছু তার কপালের সামনে উঁচু করে ধরা হবে না। কেননা রাসূলুল্লার (সা.) বলেছেন الله مُعْرَبُ أَنْ تُشْجُدُ عَلَى الأَوْضُ فَاشْجُدُ وَ الأَفْأَنُّ مِ مِرْسَكَ مَعْلَى الأَوْضُ فَاشْجُدُ وَ الأَفْأَنُّ مِ مِرْسَكَ المَوْضُ فَاشْجُدُ وَ الأَفْأَنُّ مِ رَاسَكَ পার তবে সাজদা কর। অন্যথায় মাথা দিয়ে ইশারা কর।

আর যদি কিছু তুলে ধরা হয় এবং সেই সাথে আপন মাথাও কিঞ্চিত অবনত করে, তবে ইশারা পাওয়া যাওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে। আর যদি উক্ত উদ্তোলিত বন্ধুকে কপালের উপর ৬ধু স্থাপন করে তবে ইশারা না হওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে না।

আর যদি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিড হয়ে শোবে<sup>২</sup> এবং দু'পা কেবলামুখী করবে। এবং ইশারায় রুক্-সাজ্ঞদা করবে। কেননা রাস্লুব্রাহ্ (সা.) বলেছেনঃ

يُصَلِي الْمَرِيْضُ قَائِمًا فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَىٰ فَقَاهُ يُؤْمِئ إيْمًا هُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَحَقُ بِقَبُولِ العُنَرَ منه ـ

২. অবন্য মাধার নীচে কলিল ইত্যাদি কোন জিনিষ রাখবে যাতে ক্রকু-সাজদার জন্য ইশারা করতে সক্ষম

১. এখানে অক্ষমতা দ্বারা আন্ধরিক অর্থের অক্ষমতা উদ্দেশ্য নয় । সাধারণ অক্ষমতা উদ্দেশ্য । অর্থাৎ পংগুড়ের কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হলে যেমন কিয়ামের গুরুম রহিত হয়ে যাবে অন্ত্রপ যদি এমন অবস্থা হয় যে, দাঁড়াতে জীবন্দ বাখা হয় কিবো দুর্বলতা বেড়ে যায় তবে তার কেন্ত্রেও কিয়ামের হকুম রহিত হয়ে যাবে ।

অধ্যায় ঃ সালাত

—অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। যদি তা না পারে তাহলে বলে (আদায় করবে)। যদি তা না পারে তাহলে চিত হয়ে ইপারায় আদায় করবে। যদি তাও না পারে তাহলে আল্লাহ্ তা আলাই তার ওযর করল করার অধিক হকদার।

যদি পার্শ্বে শয়ন করে আর তার চেহারা কেবলামুখী থাকে তবে তা জাইয হবে। প্রমাণ হল ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত (ইমরান ইব্ন হাসীনের) হাদীছ। কিন্তু আমাদের মতে প্রথম সুরতটি উত্তম। ইমাম শাফিই (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

কেননা চিত হয়ে শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা কা'বা শরীফের অভিমূখী হয়। পক্ষান্তরে পার্শ্ব শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা তার পদম্বয় অভিমূখী হয়। অবশ্য তা ধারা সালাত আদায় হয়ে যাবে।

যদি মাথা দিয়ে ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে তার সালাত বিলম্বিত হবে। কিন্তু চোৰ ধারা. অন্তর ধারা বা চোৰের ক্র ছারা ইশারা করা যাবে না।

ইমাম যুফার (এবং আহমদ, শাফিঈ ও মালিক (র.))-এর তিনুমত রয়েছে। আমানের প্রমাণ হলো ইতোপূর্বে আমানের বর্ণিত হাদীছ। তাছাড়া যুক্তি এই যে, নিজন্ত মত দ্বার: স্থূলবর্তী নিধারণ করা সদ্ধাব নয়। আর মাথা দিয়ে ইশারা এর উপর কিয়াস করা সংগত নয়। কেননা মাথা দ্বারা সালাতের রুকন আদায় করা হয় অথচ চোখ বা অপর দুটি দ্বারা তা করা হয় না।

যদি সালাত বিলম্বিত করা হবে− ইমাম কুদ্রীর এ ব্যক্তব্যে ইংগিত রয়েছে যে, সালাতের ফরম তার থেকে রহিত হবে না। যদিও অক্ষমতা একদিন এক রাত্রের বেশী হয় আর সে সজ্ঞানে থাকে। এ-ই বিহুদ্ধ মত। কেননা সে শরীআতের সংযোধন উপলব্ধি করতে পারে।
অজ্ঞান লোকের বিষয়টি এর বিপরীত।

যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু ক্রন্থ-সাজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কিয়াম করা জরুরী নয়, বরং বসে ইশারায় (রুন্থ-সাজদা করে) সালাত আদায় করবে। কেনন্। কিয়াম রুকন হয়েছে সাজদায় যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে। কারণ, কিয়াম থেকে সাজদায় যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে। কারণ, কিয়াম থেকে সাজদায় যাওয়ার মাধ্যম হুড়াভ তায়ীম প্রকাশ পায়, সূতরাং কিয়ামের পরে সাজদা না হলে তা রুকন রূপে গণ্য হবে না। সূতরাং অসুত্ব ব্যক্তিকে ইংতিয়ার দেওয়া হবে। তবে উত্তম হল বসা অবস্থায় ইশারা কর।। কেননা তা সাজদার সাথে অধিকতর সাদশাপূর্ণ।

সূত্র ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আংশিক সালাত আদায় করার পর যদি অসূত্বতা দেখা দেয় তাহলে বসে রুকু-সান্ধদা করে সালাত পূর্ণ করবে। আর সক্ষম না হলে ইপারা দ্বারা আদায় করবে। আর (বসতে) সক্ষম না হলে চিত হয়ে গোয়ে আদায় করবে। কেমনা, নিমন্তরকে উচ্চন্তরের উপর 'বিনা' করেছে। সুতরাং এটা ইক্তিদার মত। <sup>8</sup>

कान राक्ति चत्रुञ्चारमण्डः रात्र इस्कृ-माक्षमा करत्र मामाण एकः कदम । এदशद

ও. নবী (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি ইংগিত করা হরেছে : ان تسجد على الارض فاسجد ولافاوم । الم يراسك সাজদা করতে পার তাহলে কর । অন্যথায় আপন মন্তক দ্বারা ইংগিত কর ।

৪. অর্থাৎ বলে নাথায় আদারকারী যেমন দাঁড়িয়ে নামায় আদারকারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারে এবং ইপারার নামায় আদারকারী যেমন রুক্ সাজ্ঞানারীর পিছনে ইকতিদা করতে পারে, অদ্রপ অসুরু ব্যক্তিও শেষাপ্রদের নামায়কে প্রথমাপের উপর বিনা করতে পারবে, কেননা উভয় কেনে দুর্বলকে সবলের সাথে বৃক্ত করা হক্ষে।

(मानाट्यत यात्वहै) मृङ् रहाः एगन, छारान ইমাম আर् रानीयः। ও আर् रेडेमुर्यः (व.)-এत मट्यः एतः छात्र पूर्ववर्षी मानाट्यत छैत्रवरे विना करत माफ़िराः जामाग्र कत्रतः। खात्र मुराद्यम (त्र.)-এत मट्यः नजुन करत्र भानांछ एक कत्रतः।

এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হল তাঁদের ইকতিদা সংক্রান্ত মতপার্থক্য। পূর্বে এর বিবরণ (ইমামাত অনুক্ষেন) বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি আংশিক সালাত ইশারা দ্বারা আদায় করার পর রুক্-সাজদা করতে সক্ষম হর, তাহলে সক্ষের মতেই নতুন করে সালাত তরু করতে হবে। কেননা, ইশারা দ্বারা আদারকারীর পিছনে রুক্-সাজদাকারীর ইকাতিদা করা জইয নয়; সুতরাং 'বিনা'ও জাইয হবে না।

যে ব্যক্তি দাঁড়ানো অবস্থায় নফল সালাত তফ করে পরবর্তীতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে লাঠিতে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পরে কিংবা বসেও আদায় করতে পারে। কেনা, এটা ওয়র। বিনা ওয়রে হেলান দেওয়া অবশ্য মাকরহ । কারণ তা আদবের খেলাফ। কেউ কেউ বলেন ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর নিকট তা মাকরহ নয়। কেনানা তাঁর মতে বিনা ওয়রে বসা জাইয় আছে। সুতরাং হেলান দেয়া মাকরহ হতে পারে না। ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যেহেতু (বিনা ওয়রে) বসা জাইয় নেই, সেহেতু হেলান দেয়াও মাকরহ হবে।

যদি (দাঁড়িয়ে সাদাত ওক করার পর) বিনা ওয়রে বসে পড়ে, তাহলে সর্বসম্বতিক্রমেই তা মাকরহ হবে। তবে আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে সালাত দুরস্ত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে দুরুত্ত হবে না। নফল অনুচ্ছেদ এ আলোচনা বিগত হয়েছে।

কোন ব্যক্তি 'জলযানে' 'বিনা ওয়রে' বসে সালাত পড়লে ইমাম আৰু হানীকা (র.)-এর মতে তা জাইয হবে। তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উন্তম। আর সাহেবাইন বলেন যে, ওয়র ছাড়া তা জাইয় হবে না। কেননা কিয়ামের সামর্থ্য তার আছে। সুভরাং তা পরিত্যাপ করা যাবে না।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর যুক্তি এই যে, সেখানে মাথা যুরানোর সঞ্জাবনাই প্রবল দুতরাং সেটা বান্তবতুল্য। তবে দাঁড়িয়ে পড়া হল উত্তম। কেননা তা মতপার্থাকোর সংশন্ত্র স্কু: আর যতটা সম্ভব মতপার্থকা থেকে দূরে থাকাই উত্তম। কেননা তা অন্তরের জন্য অধিক প্রশাত্তিকর। এ মতপার্থকা নোংগরহীন নৌকার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে বাঁধা নৌকা নদীর তীরের (ভূমির) মতই। 
রুক্তি এটাই বিতদ্ধ মত।

যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কিংবা তার কম সময় বেঁহুশ ছিল, সে কাযা আদায় করবে। আর যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশী বেহুশ থাকে, তাহলে কাযা আদায় করবে না। এটা সৃক্ষ কিয়াসের সিদ্ধান্ত, সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী অজ্ঞানতা যদি একপূর্ণ সালাতের

বাধা ছাত্র উদ্দেশ্য হলো নদীর তীরের সাথে বাধা। যদি নদীর মাঝে নোণের করা থাকে তবে অবাস্থা দেখতে
হবে। যদি প্রবলতারে নোলারমান হত্ত তবে তা চলস্ত জলবানের অনুত্রপ গণ্য হবে। আর দোলার পরিমাণ
সামান্য হলে উত্তে বাধা দ্বিত জলবানের অনুত্রপ গণ্য হবে।

ওয়াক্ত স্থায়ী হয়, তাহলৈ কাষা ওয়াজিব হবে না। কেননা অক্ষমতা সাবান্ত হয়েছে। সুতরাং তা পাগল হওয়ার সমতৃল্য।

সৃষ্ণ কিয়াসের ব্যাখ্যা এই যে, সময় দীর্ঘ হলে কাযা সালাতের সংখ্যা বেড়ে যায় ফলে আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সময় সংক্ষিপ্ত হলে কাযা সালাতের সংখ্যা কম হয়; ফলে তাতে কোন কষ্ট হবে না। আর বেশীর পরিমাণ হল কাযা সালাত একদিন ও একরাত্র দাঁড়িয়ে যাওয়া। কেননা তখন তা পুনরাবৃত্তির গণ্ডিতে প্রবেশ করে যায়। আর পাগল হওয়ার ক্রকম অজ্ঞান হওয়ার মত। আর সুলায়মান (র.) এরপই উল্লেখ করেছেন।

মুমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মুম এত দীর্ঘ হওয়া বিরল। সুতরাং সেটা সংক্ষিপ্ত মুমের পর্যায়ক্তক বলেই গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মন (র.)-এর মতে বেশীর পরিমাণ হিসাব করা হবে সালাতের ওয়াক্ত হিসাবে। কেননা সেটা দ্বারাই পুনরাবৃত্তি সাবান্ত হয়। আর ইমাম আবু মালিক ও ইমাম মুহাম্মন (র.)-এর মতে সময় হিসাবে। 'আলী (রা.) ও ইব্ন উমর (রা.) থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে। নির্কুল সম্পর্কে আল্লাইই উত্তম জানেন।

### www.eelm.weebly.com

## চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

### তিলাওয়াতের সাজদা

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, কুরজান শরীকে মোট চৌদ্দটি সাজদায়ে তিলাওয়াত ররেছে। (১) সুরাতুল 'জারান্ডের শেরে, (২) সুরাতুর রা'দ, (৩) সুরাতুল-নাহল, (৪) সুরা বনী ইসরাঈল, (৫) সুরা মারয়াম, (৬) সুরাতুল হাজ্জ-এর প্রথমটি, (৭) সুরা তুল কুরজান, (৮) সুরা জান্-নামণ, (৯) জালিজ-লাম-মীম তানখীল, (১০) সুরা সা'দ, (১১) সুরা হার্মীম সাজদা, (১২) সুরাতুল-লাজম, (১৩) সুরা ইম্যাস-সাম্রটন শাক্কাত ও (১৪) সুরা ইকরা। মাসহাবে উহুমানে এভাবেই লিখিত হয়েছে এবং এ-ই নির্ভরগোগু। সুরাতুল হাজ্জ-এর সাজদার খিতীয় আয়াতটি আমাদের মতে সালাতের সাজদা সংক্রান্ত। আর হার্মীম আস-সাজদা এর সাজদার হিতীয় আয়াতটি আয়াদের আয়াতটি। এটা উমর (রা.)-এর মত। এবং সতর্কতা অবলয়নে এই গ্রহণীয়।

এ সকল স্থানে পাঠকারী ও প্রোতা উভয়ের উপর সাজদা ওয়াজিব। কুরআন প্রবণের ইচ্ছা পাকুক কিংবা ইচ্ছা না পাকুক। কেননা রাস্নুরাহ (সা.) বলেছেন ঃ السَّجْدَةُ না পাকুক। কেননা রাস্নুরাহ (সা.) বলেছেন ঃ السَّمْدَةُ وَعَلَى مَنْ سَمْعَةًا وَعَلَى مَنْ سَمَعًا وَعَلَى مَنْ سَمْعَةًا وَعَلَى مَنْ سَمْعَةًا وَعَلَى مَنْ سَمْعًا وَعَلَى مَنْ سَمْعَةًا وَعَلَى مَنْ سَمْعَةًا وَعَلَى مَنْ سَمْعًا وَعَلَى مَنْ سَمْعَةًا وَعَلَى مَنْ سَمَعًا وَعَلَى مَنْ سَمْعًا وَعَلَى مَنْ سَمْعًا وَعَلَى مَنْ سَمَعًا وَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ سَعَمًا وَعَلَى مَنْ سَمَعًا وَعَلَى مَنْ سَمَاءًا وَعَلَى مَنْ سَمَعًا وَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ سَمَعًا وَعَلَى مَنْ سَعَلَى مَنْ سَعَلًا وَعَلَى الْعَلَى مَنْ سَعَلًا وَعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ سَعَلًا وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَ

🚣 অব্যয়টি ওয়াজিব নির্দেশক । আর তা ইচ্ছার সাথে সম্পুক্ত করা হয়নি ।

ইমাম যখন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন তিনি সাজদা করবেন এবং মুক্তাদীও তার সঙ্গে সাজদা করবে। কেননা সে ইমামের অনুসরণ নিজ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছে।

মুক্তাদী তিলাওয়াত করলে ইয়াম ও মুক্তাদি কেট সাজদা করবে না। সালাতের মধ্যেত না, সালাতের পরেও না। এটা আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মত। মুহাগ্মদ (র.) বলেছেন, সালাত শেষ করার পর সকলেই সাজদা করবে। কেননা সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাবাতে হয়েছে এবং কোন প্রতিবন্ধকতাও নেই। সালাতের অবস্থা অবশা এর বিপরীত। কেননা সালাতের ভিতরে সাজদা করা ইমামতির অথবা তিলাওয়াতের অবস্থার বৈপরীতোর কিনে নিয়ে যায়। শায়ধাইনের যুক্তি এই যে, মুক্তাদীর উপর ইমামের কর্মকাণ্ড আরোপিত হওয়ার কারণে সে কিরাত পড়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত বাধাপ্রাপ্ত বাধারাত বাদিত কর্মনা আরোপিত হয় না।

১. প্রশ্ন হলো পূরো আয়াত পড়ার পর সাজদা বয়াজিব হরে না কি অর্থেকের বেশী লড়দেই ওয়াজিব হয়ে য়াবে। বিভন্ততম মত এই যে, সাজদার পদটি যেখানে এসেছে এর পর্বে বা পরের পদসহ পড়দেই সাজদা বয়াজিব হয়ে য়াবে (য়ানুক য়ুহতার)।

জুনুবী ও হায়য়ায়ন্ত নারীর অবস্থা এর বিপরীত। কেননা তাদের কিরাত পণ্টত নিষেধ করা হয়েছে। তবে হায়য়ায়ন্ত নারীর উপর তিলাওয়াতের কারণে সাজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা তার সালাত আদায়ের যোগ্যতাই নাই। জুনুবী বাজির বিষয়টি এর বিপরীত।

যদি উক্ত সাপাত বহির্ভূত কোন ব্যক্তি উক্ত আয়াত শ্রবণ করে তবে সে সাজদা করবে। এ.ই বিচদ্ধ মত। কেননা (শরীআত কর্তৃক) প্রতিবন্ধকতা মুক্তাদীর ক্ষেত্রে সাব্যস্ত ছিল। সুতরাং তাদের অতিক্রম করে অন্যদের উপর তা আরোপিত হবে না।

যদি সালাতের ভিতরে থেকে তারা এমন লোকের তিলাওয়াত প্রবণ করে, যে সালাতে তাদের সাথে (শরীক) নেই, তাহলে তারা সালাতে ঐ তিলাওয়াতের সাজদা করবে না। কেননা, এটি সালাতভূক সাজদায়ে তিলাওয়াত নয়। করেণ তাদের এই সাজদার আয়াত প্রবণ সালাতের কোন আমল নয়। তবে সালাতের পরে এর জন্য তারা সাজদা করবে। কেননা, সাজদার কারণ পাওয়া গেছে।

যদি তারা সাশাতের মাঝেই সাজদা করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তা নিম্নমানের সাজদা। সূতরাং তা ছারা পূর্ণমানের সাজদা আদায় হতে পারে না।

গ্রন্থকার বলেন, পুনরায় তারা এ সাজদা করবে। কেননা সাজদার কারণ পাওয়া পেছে। তবে সালাত দোহরাতে হবে না। কেননা, কেবলমাত্র সাজদা সালাতের তাহরীমার পরিপন্তী নয়।

'নাওয়াদির'-এর বর্ণনা মতে সালাত ফাসিদ হরে যাবে। কেননা সালাতে তারা এমন 'কাজ' বৃদ্ধি করেছে যা সালাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা মুহাম্মদ (র.)-এর মত।  $^{3}$ 

ইমাম যদি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন আর তা এমন কোন ব্যক্তি তনতে পার, যে সালাতে ইমামের সাথে শরীক নয়। এরপর ইমাম সাজদা করার পর সে ইমামের সাথে সালাতে ইয়ীক হল, ভাহলে ঐ সাজদা করা তার জন্য জকবী নয়। কেননা ঐ রাকাআতে শরীক হওয়ার ঘারা ঐ সাজদাতেও সে শরীক বলে গণ্য হয়েছে।

আর যদি ঐ সাজদা করার আগেই সে ইমামের সঙ্গে শরীক হরে বার, তাহলে ইমামের সঙ্গে সেও ঐ সাজদা করতে। কেননা, ঐ আয়াতটি যদি সে শ্রবণ নাও করতো, তবু ইমামের সঙ্গে তাকে সাজদা করতে হত। সূতরাং এ ক্ষেত্রে সাজদা করা অধিকতর সংগত হবে।

অর্থাৎ এটা তথু ইমাম মৃহাত্মন (র.)-এর মত পায়্য়বাইনের মত নয়। কেননা ইমাম মৃহাত্মন (র.)-এর মতে
একটি অতিরিক্ত সাজনা সাগাত ফাসিন করে দেয়। পকারেরে পায়্য়বাইনের মতে এক রাকাআতের কম
অতিরিক্ত হলে তা সাগাতকে ফাসিদ করে না।

৩. এ ছকুম ঐ সময় যখন ইমায়কে সে ঐ রাজাআতের শেরদিকে পায়। আর বাদি ইয়ায়কে অন্য রাজাআতে পিয়ে পায় তবে সালাত থেকে ফারিণ হওয়ার পর সাক্ষদা করবে। কেননা সে তো সাক্ষদার কিরাত বা কিরাত সংশ্রিষ্ট রাজাআতের কোন অশেই পায়নি।

আর যদি ইমামের সঙ্গে সালাতে মোটেই পরীক না হয়, তাহলে সে সাঞ্চদা করে নেবে। কেননা, সাজদার কারণ পাওয়া গেছে।

যে সাজ্বদা সালাতের মধ্যে ওয়াজিব হল কিন্তু সে সালাতের মধ্যে আদায় করল না, তবে সালাতের বাইরে আর কায়া করবে না। কেননা, এ হল সালাতের মধ্যকার সাজলা। তার সালাতভক্তির অতিরিক্তি মর্যাদা রয়েছে। সূত্রাং নিম্নমানের সাজদা দ্বারা তা আদায় হবে না।

যে ব্যক্তি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করল, এরপর সাজদা না করেই সালাত ওঞ্চ করে উক্ত আয়াত পুনঃপাঠ করল এবং সাজদা করল, তার দুই বারের তিলাওয়াতের জন্য এ সাজদাই যথেই হবে। কেননা, দিতীয় সাজদাতি সালাতভুক্ত হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। সূতরাং তা প্রথম সাজদাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবে।

তবে 'নাওয়াদির' এর বর্ণনা মতে সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর আর এক সাজদা করে নিবে: কেননা, প্রথম সাজদাটি অগ্রগামিতার প্রাধান্য রাখে। সুতরাং উভয়টি সমমানের হয়ে গেল।

আমাদের বক্তব্য এই যে, উদ্দেশ্যের সাথে (আদায় নিচ্চে সংযুক্ত হওয়ার কারণে) এর অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে, সৃতরাং এদিক থেকে তা অগ্রণণ্য হবে।

আর যদি সাজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর সাজদা করে, এরপর সালাতে দাখিল হয়ে পুনরায় উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এর জন্য আবার সাজদা করবে। কেননা হিতীয় বার আয়াতে সাজদা তার পশ্চাতে এসেছে। অতএব এটিকে প্রথমটির সাথে যুক্ত করার কোন যুক্তি নেই। কেননা, এমতাবস্থায় 'কারণ'-এর উপর 'কার্য' অগ্রবর্তী হয়ে পতবে। "

যদি কোন ব্যক্তি একই মজলিসে একটিমাত্র সাজদার আয়াত পুনরাবৃদ্ধি করদ তাহলে একই সাজদা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কিছু যদি নিজ স্থানে আয়াত তিলাওয়াত পূর্বক সাজদা করে এরপর অন্যত্র গিয়ে (পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে এসে) উক্ত আয়াত আবার তিলাওয়াত করল, তবে হিতীয়বার সাজদা করতে হবে। আর প্রথম তিলাওয়াতের জন্য সাজদা না করে থাকলে তার উপর দু'টি সাজদাই ওয়াজিব হবে।

মৃশ নিয়ম এই যে, কট্ট লাঘরের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতি সাজদার তিন্তি হল একগ্রীকরণের উপর আর এ একগ্রীকরণ ও সাধিত হবে (সাজদার) কারণ (অর্থাৎ তিলাওয়াত)-এর ক্ষেত্রে, হকুম বা বিধানের ক্ষেত্রে নায়। ইবাদতে ব্যাপারে এটাই মুনাসিব। পক্ষান্তরে ন্বিতীয়টি শান্তি বিষয়ক ক্ষেত্রে অধিক যুক্তিযুক্ত।

আর একটীকরণ তখনই সম্ভব, যখন মজলিস অভিনু হবে। কেননা মজলিসই হল বিক্ষিপ্রচলোকে একত্রকারী। সূতরাং মজলিস যখন বিভিনু হবে তখন হকুম বা বিধান মূল

কেননা যদি সবব বা কারণের বিভিন্নতা বিবেচনায় আনা হয় তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্কঞ্চতা রক্ষা হয় না।
 কেননা তবন 'সবব' সাব্যক্ত হওয়ার পরও য়ৢয়য় রহিত করা অনিবার্য হয়ে যাবে। সূতরাং তা আইয় হবে না।
 কেননা ইবাদত সাব্যক্ত করার মধ্যে সতর্কতা অবশহন করা হয়, রহিত করার মধ্যে নয়।

অধ্যায় ঃ সালাত ১৪৯

অবস্থায় ফিরে যাবে। তথু দাঁড়ানো দারা মজলিস ভিন্ন হয় না। তালাকের ইপতিয়ারপ্রাপ্ত নারীর বিষয়টি এ থেকে ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে দাঁড়ানো গ্রহণ না করার ইঙ্গিত বহন করে। আব তা উপতিয়াবকে বাতিল করে দেয়।

কাপড়ের সূতা তানা করার সময় আসা-যাওয়াতে ওয়াজিব পুনরাবৃত্ত হতে পাকবে। বিশুদ্ধতম মত অনুসারে গাছের এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই বিধান। তেমনি শসা মাডাইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতার খাতিরে একই বিধান হবে।

যদি পাঠকারীর মজলিস অভিন্ন থেকে শ্রোতার মজলিস ভিন্ন হয় তাহলে শ্রোতার উপর ওয়াজিব সাজদা পুনরাবৃত্ত হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে শ্রবণই হল সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ।

তদ্রূপ যদি প্রোতার মন্ধ্রদিস অপরিবর্তিত থাকে আর পাঠকারীর মন্ধ্রদিস পরিবর্তিত হয়। এরপই বলা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, শ্রোতার উপর ওয়াজিব সান্ধ্যার তুকুম পুনরায় বর্তিবে না। কারণ আমরা (আগে) বলেছি।

य राष्ट्रि माक्रमा कदात्र रेष्ट्रा कदत्व, भ उँछग्र राष्ट्र ना छूम छाकरीद्र वमत्व এवः माक्रमाग्र गांदा । अत्रभव छाकरीद्र वस्म गांधा उँठीत्व ।

সালাতের সাজদার অনুসরণে ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। আর তার উপর তাশাহ্ছদ বা সালাম ওয়াজিব নয়। কেননা তাতো করা হয় হালাল হওয়ার জন্য আর তার চাহিদা হল পূর্ববর্তী তাহরীমার উপস্থিতি, যা এখানে নেই।

ইমাম মুহাম্ম (র.) বলেন, সালাতের মধ্যে বা সালাতের বাইরে সাজদার আয়াত বাদ দিয়ে সূরা তিলাওয়াত করা মাকরহ। কেননা তা সাজদার আয়াতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের সদৃশ।

তবে অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে সান্ধদার আয়াত তিলাওয়াত করাতে কোন দোষ নেই।কেননা এত সান্ধদার আয়াতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়।

ইমাম মুহান্দ (র.) বলেন, আমার কাছে পসন্দনীয় সাজদার আয়াতের পূর্বে এক বা দু'আয়াত পড়ে নেওয়া। যাতে এ ডুল ধারণা না হয় যে, আয়াতে সাজদার ফ্যীলত অধিক রয়েছে।

শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফকীহ্গণ সাজদার আয়াত চুপি চুপি পড়া উস্তম মনে করেছেন।

#### পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

## মুসাফিরের সালাত

যে সন্ধর দ্বারা শরীআতের আহকাম পরিবর্তিত হয়, তা হল তিন দিন তিন রাঝি পরিমাণ দূরত্বে যাওরার ইচ্ছা করা উটের গতি বা হেঁটে <sup>১</sup> চলার গতি হিসাবে। <sup>২</sup> কেননা, রাস্পুরাহ (সা.) বলেছেন يُمسَنَحُ الْمُقَيِّمُ كُمَال يَتَوْمِ وَلَيْكَا وَالْمُسْافِرُ تُلْفَعُ أَيْلُم وَلَيَالِيْكَا ، ﴿ وَلَيَالِيْكَا ، ﴿ كَمَالَ يَتَوْمِ وَلَيْكَا الْمُسَافِرُ تَلْفَعُ أَيْلُم وَلَيَالِيْكَا ، ﴿ كَمَالَ يَتَوْمِ وَلَيْكَا وَالْمُسْلِمَا وَالْمُسْلِمِينَ مَا يَتَوْمِ وَلَيْكَا وَالْمُسْلِمَا وَالْمُسْلِمِينَ مَا يَعْمَلُوا وَالْمُسْلِمِينَ مَا يَعْمَلُوا وَالْمُسْلِمِينَ مَا يَعْمَلُوا وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُوا وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُعْلَى وَالْمُوا وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِمُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُوالِمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِي

মাস্হর অবকাশ মুসাফির সম্প্রদায়কে সামপ্রিকতাবে শামিল করেছে। <sup>৩</sup> আর তার অনিবার্য প্রয়োজন হবে (সফরের) সময়সীমা সম্প্রসারণ। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) তা নির্ধারণ করেছেন দুই দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময় পরিমাণ ছারা। আর ইমাম শাফিস্ট (র.) নির্ধারণ করেছেন একদিন একরাত পরিমাণ ছারা। আর উভয়ের বিপরীতে প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য হানীছই যথেষ্ট।

### व्याद উল্রেখিত পথচলা দ্বারা মধ্যমগতির পথ চলা উদ্দেশ্য।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মনজীল দারা দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন। আর এ মত হল প্রথমোক্ত দূরত্ব পরিমাণের নিকটবর্তী। <sup>8</sup> ফরসখ মাইল দারা দূরত্ব নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ-ই বিভন্ন মত। <sup>৫</sup>

- অবশ্য নিনরতের সংটুকু সময় চলা উদ্দেশ্য নয়। বরং নিবাভাগের চলাই উদ্দেশ্য কেননা য়ায় তো হলো
  বিশ্রামের জন্য। তন্ত্রপ সকাল থেকে সঙ্ক্যা পর্যন্ত চলাও উদ্দেশ্য নয়। কেননা মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়
  আবার সংস্কৃতি জানোয়ারের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। বয়ং স্থাতাবিক বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে পথ চলা উদ্দেশ্য।
- ২. ইঙ্মা বা নিহাতের পর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য এই যে, বিনা নিয়াতে যদি সময় পৃথিবীও কেউ ক্রমণ করে হবে সেটা দরীআতের নিকট সফর গণ্য হবে না। মোটকথা ৩৬ সফরের নিয়াত ধারা মুসাঞ্চির হবে না। ক্রমের নিয়াত ৬৬ পথ অতিক্রম ঘারাও মুসাফির হবে না।
- ৩. অর্থাৎ হালীছে লারীকে السائم তিনিদিন তিনরাত্র মোজার উপর মানুহ করার অনুমতি দেওয়া ইয়েছে। ক্রেছে হালীছে নির্দিষ্ট কোন মুনাজিরের চকুম বয়ান করা উদ্দেশ্য নত্ত্ব বর্তা কুমাজিরের চকুম বয়ান করা উদ্দেশ্য । সুতরাং আলোচা হালীছের দাবী হলো প্রত্যেক মুনাজিরের তিন দিন তিন রাত্র মোজার উপর মানুহ করতে সক্ষম হওয়া, আর তা সকরের সময় সীমা তিনিদিন তিন রাত্র পর্যন্ত করা ছাড়া সয়ব নত্ত্ব।
- প্রতাহ তিন নিন তিনরয়ে ছারা দৃরত্ব নির্বয়ের অনুরপ। কেননা সাধারণ ভাবে প্রতিদিন এক মনজীল পরিমাণ
  পথট প্রতিক্রম করা রয়ে পাকে।
- ৫. কিন্তু অধিকাংশ মালায়ের মানুষের 'হিসাবে' এর সুবিধার্যে মাইল বারা দূরত্ব নিধারণ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে ধরনের পথ চলার কথা বলা হয়েছে তাতে একজন মানুর দিনে সাধারণতঃ বোল মাইল পথ অতিক্রম করতে লারে; সুতরাং সকরের দরীআত নিধারিত দূরত্ব হলো আটচায়িশ মাইল;

#### www.eelm.weeblv.com

অধ্যায়ঃ সালাত ১৫১

আর নৌপথের চনার গতিকে পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করা হবে না । অর্থাৎ হুল পথের জন্য নৌপথের যাত্রাকে পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হবে না ।  $^{5}$  আর সমুদ্রে তার উপযোগী যাত্রা পরিমাপ বিবেচ্য, যেমন পর্বিত্য পথের হুকুম ।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে মুসাফিরের জন্ম ফর্ম হল দুই রাকাআত। এর অধিক আদায় করবে না।

ইমাম শাঞ্চিঈ (র.) বলেন, মুসাফিরের (মূল) ফর্ম ঢার রাকাআড। তবে কসর করা হল রুশহুত, সাওমের উপর কিয়াস করে।

আমাদের দলীল এই যে, দ্বিতীয়ার্থ দুই রাকাআত কাযা করতে হয় না এবং তা তরক করার কারণে গুলাহ্ হয় না। আর এ হল নফল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে সা প্রনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা কাযা করতে হয়।

আর যদি চার রাকাআত পড়ে নেয় এবং বিতীয় রাকাআতে তাশাহত্দ পরিমাণ বৈঠক করে, তাহলে প্রথম দুই রাকাআত ফরম হিসাবে আদায় হয়ে যাবে এবং শেষ দুই রাকাআত নফল হবে।

ফজরের সালাতের উপর কিয়াস করে ৷ অবশ্য সালাম বিলম্ব করার কারণে ওনাহ্গার হবে :

আর যদি **হিতীয় রাকাআতে তাশাহহুদ পরিমাণ বৈঠক না করে তাহলে সালাত** বা**তিল হয়ে যাবে।** কেননা, ফরযের ক্রকনসমূহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নফল তার সাথে মিলে গেছে।

মুসাঞ্চির যখন বন্তির আবাদী ত্যাগ করবে তখন খেকেই দু'রাকাআত আদার করবে। কেননা, বন্তিতে প্রবেশের সাথে মুকীম হওয়া সম্পৃত। সুতরাং সফরের সম্পর্ক হবে বন্তি থেকে বের হওয়ার সাথে। এ সম্পর্কে আলী (রা.) থেকে নিম্নোক বাণী বর্ণিত আছে : فَوَ يَعْمَلُونَا هَمَا الخُمُّ لَقَمَلُونَا هَمَا الخُمُّ لَقَمَلُونَا مَا الخُمُّ لَقَمَلُونَا هَمَا الخُمُّ لَقَمَلُونَا مَا الخُمُّ لَقَمَلُونَا مَا الخُمُّ المَمْلُونَا مَا الخُمُّ المَمْلُونَا مَا الخَمْلُ المَمْلُونَا مَا الخَمْلُ المَمْلُونَا مَا الخُمُّ المَمْلُونَا مَا الخَمْلُ المَمْلُونَا مَا الخَمْلُ المَمْلُونَا مَا الخَمْلُ المَمْلُونَا مَا المَا المَا

সন্ধরের হৃত্কুম অব্যাহত থাকবে যতকণ লা কোন শহরে বা বন্তিতে পনের দিন বা তার বেশী থাকার নিয়াত করে। যদি এর কম সময় থাকার নিয়াত করে তাহলে কসর করবে। কারণ সফরের একটি মিয়াদ নির্ধারণ করা জরুরী। কেননা সফরে স্বভাবতঃ বিরতি ঘটে থাকে। তাই আমরা সফরের মিয়াদ নির্ধারণ করেছি (দুই হায়্যের মধ্যবর্তী) তুহরের মিয়াদ নির্ধারণ করেছি (দুই হায়্যের মধ্যবর্তী) তুহরের মিয়াদ নিরা। কেননা উভয় মিয়াদই কিছু আহকাম আরোপ করে।

৬. অর্থাৎ সাধারণতঃ সফরের 'বাাকৃতিক পথ' তিনটি, সমতল হুলপথ, পাহাড়ী শথ ও নৌপথ। এখন এই তিন পাথের কোন পথে অন্য পথের পথ চলা। গ্রহণাথোগ্য হবে না। উনার্হণ বরপ যদি এমন কোন ছানের উদ্দেশ্যে সফরে বের হয় যেখানে যাওয়ার বিন্দুটি পথ রয়েছে। হুলপথে তিননিন তিন রারের দূবর। কিছু নিপে তার চেয়ে কম। এখন যদি হুল পথে সফর করে তাহলে সে মুসাফির হবে কিছু পানি পথে গমন করলে মুসাফির হবে না।

৭. কেননা হাছবের কারণে স্থাপিত রোখা ও নামাযকে যে তুহর পুনরার বদক্ষ করে তার বল্পতম মিয়াল হয় পানের
দিন : অন্তর্প সক্ষরের কারণে যা স্থাপিত হয়ে যার পানের দিনের মুকীম হওয়ার নিয়্যাত তা পুনরার বদক্ষ বয়ে
য়াবে ।

আর এটি ইব্ন 'আববাস ও ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে সাহাবীর বাণী হাদীছের মত।

শহর বা বন্তির শর্ত এ দিকে ইংগিত করে যে, মাঠে-প্রান্তরে ইকামতের নিয়াত করা সহীত্ নয়। এ-ই জাহির বিভয়ারাত।

যদি এমন সৃদৃঢ় ইন্ধা নিয়ে কোন শহরে প্রবেশ করে যে, আগামীকাল অথবা পরত এখান থেকে বের হয়ে যাবে এবং সে মুকীম ইওয়ার নির্ধারিত মেয়াদের নিয়াত করল না; এমন কি এভাবে সে কয়েক বছর অবস্থান করল, তাহলে সে কসর করতে থাকবে। কেননা, ইব্ন উমর (রা.) আজারবাইজান শহরে ছয়মাস অবস্থান করেছেন এবং তিনি এ সময় কসর করতে থাকেন। আরও বহু সাহাবায়ে কিরাম থোকেও অনক্রশ বর্ণিত আছে।

সৈন্যবাহিনী যখন শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে এবং ইকামতের নিয়াত করে তখন তারা কসরই পড়বে। তদ্রুপ যদি শত্রু দেশের কোন শহুর বা দুর্গ অবরোধ করে। কেননা শত্রুত্বিতে প্রবেশকারীর অবস্থা দোদুল্যমান; হয়ত পরাজিত হয়ে স্থান ত্যাগ করবে, নয়ত (শত্রুবাহিনীকে) পরান্ত করে তথায় স্থায়ী হবে। সুতরাং তা ইকামাতের স্থান হতে পারে না।

অনুরূপভাবে (কসর আদায় করবে) যদি (মুসলিম) বাহিনী দারুল ইস্লামের বিদ্রোহীদের শহর বহির্ভূত কোন এলাকায়<sup>৯</sup> অবরোধ করে কিংবা সমুদ্রে তাদের অবরোধ করে। কেননা<sup>১০</sup> তাদের অবস্থা তাদের নিয়্যতের দৃঢ়তা বাতিল করে।

যুফার (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় (ইকামতের নিয়্যত) গ্রহণযোগ্য হবে, যদি মুসলিম বাহিনীর শক্তিতে প্রাধান্য থাকে। কেননা, সে অবস্থায় বাহ্যতঃ তারা অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি তারা বন্তি এলাকায় থাকে তবে (নিয়্যত) গ্রহণযোগ্য হবে; কেননা বন্তি এলাকা ইকামত করার স্থান।

আর তাঁব্বাসীদের সম্পর্কে ইকামতের নিয়াত কারো কারো মতে দুরন্ত নয়। তবে বিশুদ্ধ
মত এই বে, তারা মুকীম বিবেচিত হবে। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে তাই বর্ণিত
রয়েছে। কেননা ইকামত হলো (মানুষের জীবনের) আসল অবস্থা। সুতরাং এক চারণভূমিতে
যাওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না।

আর মুসাফির যদি ওয়ান্ডিয়া সাদাতের ক্ষেত্রে মুকীমের পিছনে ইক্তিদা করে তাহলে চার রাকাত্যাত পুরা করবে। কেননা তবদ অনুসরণের বাধাবাধকতায় তার ফরম চার রাকাত্যতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন তার নিজের ইকামতের নিয়াত দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। নরণ, পরিবর্তনকারী বিষয় (অর্থাৎ ইকতিদা) 'মবব'-এর সাথে (অর্থাৎ ওয়াকতের নাগে) যুক্ত হয়েছে।

ফেহেতু এদকল ক্ষেত্রে কিয়াদের কোন অবকাশ নেই সেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, সাহাবী তা রাস্পুল্লাহ্
 (সা.) পেকেই বর্ণনা করেছেন।

বিদ্রোহী অর্থ যার। বৈধ খলীফা বা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে।

১০. কেনলা তারা একটি উদ্দেশ্যে এখানে অবস্থান করছে। যখন তাদের উদেশা হাছিল হয়ে যাবে তখন তারা ফিতে চল্লে যাবে। আবার উদ্দেশ্য হাছিল ইওয়ার সময় সীমাও তাদের জানা নেই। মুতরাং তাদের নিয়াত হিতিপুলি মা।

অধ্যায় ঃ সালাত ১৫৩

যদি মকীম ইমামের সঙ্গে কাষা সালাতে পামিল হয়, তবে তা জাইয হবে না। কোনা, ফর্য পরিবর্তিত হয় না ওয়াকতের পর সবব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে; যেমন ইকামতের নিয়াত দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। এমতাবস্থায় এটা বৈঠক ও কিরাতের ক্ষেত্রে নফল আনায়কারীর পিছনে ফর্য আনায়কারীর ইকতিদার মত হয়ে যাবে, যা দুরস্ত নয়।

মুসাফির যদি দুই রাকাআতে মুকীমদের ইমামতি করে তবে সে (দুই রাকাআত শেষে) সাদাম জিরাবে আর মুকীমণণ তাদের সাদাত পূর্ণ করে নিবে। কেননা, মুকতাদীরা দুই রাকাআতের ক্ষেত্রে (মুসাফির ইমামের) অনুসরণের থাধ্যবাধকত। গ্রহণ করেছে। স্তরাং অবশিষ্ট সালাতের ক্ষেত্রে তারা মাসবুকের মত একাকী হয়ে পড়বে। তবে বিতদ্ধ মতে সে কিরাত পড়বে না। কেননা তারা তাহরীমার বেলায় মুকতাদী, অন্যান্য কাজের বেলায় নায়। আর ফরয (কিরাত) আদায় হয়ে গেছে। সুতরাং সতর্কতা হিনাবে কিরাত তরক করবে। মাসবুকের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সে নফল কিরাত পোয়েছে। সুতরাং (কিরাতের) ফরয বিরতি আদায় হয়নি। সুতরাং (তার ক্ষেত্রে) কিরাত পভাই উত্তম।

সালাম ফিরানোর পর (মুসাফির) ইমামের পক্ষে একথা বলে দেওয়া মুসতাহাব যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। আমরা মুসাফির কাফেলা। কেননা, মুসাফির অবস্থায় মঞ্জাবাসীদের ইমামতি করার সময় রাস্কুল্লাহ (সা.) এরূপ বলেছিলেন।

মুসাফির যখন আপন শহরে প্রবেশ করবে তখন সাদাত পূর্ণ করবে। যদিও সেখানে সে ইকামতের নিয়াত না করে। কেননা, রাস্পুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম সফর করতেন। অতঃপর ইকামাতের নতুন নিয়াত ব্যতীত ওয়াতানের দিকে ফিরে এসে মুকীম হিসাবে অবস্তান করতেন।

যদি কারও নিজৰ আবাসভূমি থাকে অতঃগর সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য স্থানকে আবাসভূমি রূপে গ্রহণ করে, তবে অতঃপর সকর করে প্রথম আবাসভূমিতে প্রবেশ করে, তবে সে কসর পড়বে। কেননা প্রথমটি তার আবাসভূমি থাকে না। একথা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, হিজরতের পর রাসূলুলাহ (সা.) নিজেকে মঞ্জায় মুসাফির গণ্য করেছিলেন।

এর কারণ এই যে, নীতি হল, স্থায়ী আবাসভূমি অনুরূপ আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, সফর দ্বারা হয় না। পক্ষান্তরে অস্থায়ী অবস্থান স্থল অনুরূপ স্থল দ্বারা, সফর দ্বারা এবং স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

মুসাফির যদি মক্কায় ও মীনায় পনের দিন থাকার নিয়াত করে তবে সে কসর পড়বে। কেননা দুই স্থানে ইকামতের নিয়াতকে যদি এ'তেবার করা হয়, তাহলে বিভিন্ন জায়গার ইকামতের নিয়াতকেও মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা নিষ্কি। কেননা, সফর তো বিভিন্ন স্থানে অবস্থান থেকে মুক্ত নয়। তবে যদি উভয়ের মধ্যে একটিতে রাত্রিযাপন করার নিয়াত করে থাক তবে সে স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথে মুকীম হয়ে যাবে। কেননা, লোকের ইকামতের বিষয়টি তার রাত্রি যাপনের স্থানের সাথে সম্পৃক্ত।

সকরে যার সালাত ফউত হয়ে যায়, সে মুকীম হওরার পরও দুই রাকাআতই কাযা করবে। তদুপ যার ইকামাত অবস্থায় (চার রাকাআত ওয়ালা সালাত) কাযা হয়ে যায় সকরে ঢা চার রাকাআতই আদায় করবে। কেননা আদায় অনুরূপ কাযা করতে হয়। অনুরূপ কাযার বেলায় ওয়াক্তের শেষ সময় ধর্তব্য। কেননা, শেষ ওয়াকতই সব হিসাবে গণ্য, যখন ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় না করা হয়।

व्यदेवस উम्मर्टमा ७ देवस উम्मर्टमा সফরকারী সক্ষরে রুপসত সাভের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, গুনাহের সফরে রুখসত লাভ হবে না। কেননা, তা কষ্ট লাঘ্যবের জন্য কার্যকরী। সুতরাং যা কঠোরতা দাবী করে, তার সাথে তা সম্পুক্ত হবে না।

আমাদের দলীল শরীআতের বিধানের নিঃশর্ততা। তাছাড়া মূলতঃ সফর কোন অপরাধ নয়। অপরাধ তো এর পাশাপাশি বা পরে সংযুক্ত হয়। সূতরাং রুখসত সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আল্লাইই ভাল জানেন।

#### www.eelm.weeblv.com

### সালাতুল জুমুআ

জুমুআর সাপাত তক্ষ হয় না কেবল জামে' পহর কিংবা পহরের ঈদগাহ ব্যতীত। থামাঞ্চলে জুমুআ জাইয নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ছিন্দুটো নুটানিল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ছিন্দুটো নুটানিল শ্বিনালিলাহিলাই কিন্দুটো নিল্লাহিলাই নিল্লাহিলাই কিন্দুটো আন্ত্রাক্তির তাশবীক,
দিল্লাহিলতর ও সাঁদুল আঘহা নেই।

'জামে' শহর' অর্থ এমন লোকালয়, যেখানে শাসক ও বিচারক রয়েছেন, যিনি শরীআতের বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করতে এবং 'হল'সমূহ কার্যকর করতে পারেন। এ হলো ইমাম অন্
ইউসুফ থেকে বর্ণিত মত। তাঁর থেকে আরেকটি মত বর্ণিত আছে যে, যদি তারা তাদের সবচেরে বড় মসজিদে সমবেত হয় তাহলে সেখানে তাদের স্থান সংকুলান হয় না। প্রথমটি ইমাম কারবী (র.) সমর্থিত মত। এবং এ-ই প্রকাশ্য মাযহাব। আর ছিতীয় মত হলো ইমাম সালজী (র.) এইীত।

তবে জুমুআর বৈধতা ওধু ঈদগাহের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং শহরের সমগ্র উপকণ্ঠেই জাইয হবে। কেননা শহরবাসীদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে ডা শহরেরই স্থলবর্তী।

মীনাতে স্কুমুআ জাইয হবে যদি হিজাযের আমীর উপস্থিত থাকেন, কিংবা যদি মুসাফির অবস্থায় খলীফা উপস্থিত থাকেন। এ হলো ইমাম আবৃ হানীফা রে.) ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মত। ইমাম মুহাখদ (র.) বলেন, মীনাতে জুমুআ দুক্তও নেই। কেননা এটি গ্রামে গণ্য। এজনাই সেখানে ঈদের সালাত পড়া হয় না। ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আবৃ ইউসুফের দলীল এই যে, হচ্জের মওসুমে মীনা শহরে পরিণত হয়ে যায়। ঈদের অনুষ্ঠান হয় না হাজীদের দায়িত্বভার লাঘবের জন্য।

আরাফাতে সকলের মতেই জুমুআ জাইয নয়। কেননা, তা খোলা প্রান্তর। পক্ষান্তরে মীনাতে ঘরবাড়ী রয়েছে।

- হিদায়া গ্রন্থকার এটাকে মারফু হাদীছরপে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইব্ন আবী শায়বা এটাকে আনী
  রো,)-এর উপর মাওফুফরপে বর্ণনা করেছেন। এ-ই বিতন্ধ মত।
- ২. মুসাফির হওয়ার কথা বলা হয়েছে দু'টি কারণে, প্রথমতঃ এ বিষয়ে ইংশিত করার জন্য যে. মুসাফির অবস্থার যথন তিনি তা পারেন তবে সুকীম অবস্থার তো অবলাই তা পারেনে। বিতীয়তঃ এই হুল ধারণা দুর করার জন্য যে, কলিফা মুসাফির অবস্থার জুমুআ কারেম করতে পারেন না। যেমন হক্ষ মৌসুমের আমীর মুমাকির অবস্থার পারেন না। এতে এই ইংশিতও রয়েছে যে, বলীফা বা পাসক দেশের যে কোন শররে যাতেন সেখানে তার উপর জুমুআ ওয়াজিব হবে।
- ৩. অর্থাৎ মীনায় ঈদের নামায মা হওয়া শহরের ওণ না থাকার কারণে নয়। বরং সহজ্ঞতা আনরনের জন। কেননা মানুষ হজ্জ অনুষ্ঠানের যাবতীয় আহেকাম পালনে বাজ থাকবে। আর দশ তারিশে ঈদ অতি অবশাই আসবে সূতরাং ইদের নামায তার উপর চণিয়ে দিলে মানুশের তীবণ অসুবিধা হবে। পঞ্চান্তবে জুমুআর নামায প্রত্যেক হজ্জ মৌলুমে হওয়া নিশ্চিত নয়। মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে সূতরাং তাতে বিশেষ অসুবিধা নেই।

বলীফা কিংবা হিস্তাযের আমীরের সাথে বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করার কারণ এই যে, ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে। হচ্জ মওসুমের আমীর তো ওধু হচ্জ সংশ্লিষ্ট বিষয়ই তদারক করে থাকেন।

শাসক কিংবা শাসক নির্ধারিত শোক ছাড়া অন্য কারো জন্য ছুমুআ জামা আত কারেম করা জাইব নয়। কেননা জুমুআ বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানে ইমাম হওয়া কিংবা অন্যকে ইমাম করা এছাড়া অন্যান্য কারণে কোন কোন সময় ঝণড়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং জুমুআর সালাত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য তা জরুরী।

ন্ধুমুআর আরেকটি পর্ত হল সময়। সুতরাং তা যুহরের সময় সহীত্ হবে, তার পরে দুরত্ত নয়। কেননা, রাসুলুরাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ নিয়ে ভূমিটা নিয়ন নিয়ে ভূমিতার করে।
সর্ব হেলে পড়ে তখন তুমি লোকদের নিয়ে ভূমুআর সালাত আদায় কর।

े यनि क्षूम्पात मानाराज थाका प्यवस्था ध्याक हरन यात्र जटन भूनतात्र युरुत एक कडरन।

জুমুআর উপর যুহরের বিনা করবে না। কেননা উভয়টি ভিন্ন সালাত।

ক্সুমুআর সালাতের জন্য আরেকটি শর্ত হল খুতবা। কেননা নবী (সা.) জীবনে কখনো খুতবা ছড়ো জুমুআর সালাত আদায় করেননি।

আর এই পুতবা হবে সূর্য হেলে যাওয়ার পরে সালাতের পূর্বে। হাদীছে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম দু'টি খুতৰা দিবেন এবং উভয় খুতবার মাঝে একটি বৈঠকে ব্যবধান করবেন। এর উপরই আমল চলে এসেছে।

তাহারাত অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন। কেননা, দাঁড়িয়ে খুতবা একটি সর্বকালীন আমল। অতঃপর যেহেতৃ খুতবা হলো সালাতের শর্ত। এত তাহারাত মুসতাহাব, যেমন আযানের ধানি।

যদি বসে কিংবা তাহাব্রাত ছাড়া পুতবা পাঠ করে তবে তা জাইয হবে। কেননা পুতবার উদ্দেশ্য তার শ্বারা হাসিল হয়ে যায়।

তবে তা মাকরত হবে।

সর্বকালীন আমলের বিরুদ্ধাচরণ এবং সালাত ও খুতবার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির কারণে।

যদি ৩५ আল্লাহর যিকিরের উপর শেষ করে দেয়, ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে তা লাইয<sup>8</sup> আর সাহেবাইনের মতে এই পরিয়াণ দীর্ঘ যিকির আবশাক, যাকে পুতবা বলা যায়। কেননা, বৃতবা হল ওয়াজিব। ৩५ তাসবীহ এবং ৩५ হাম্দকে পুতবা বলা হয় না।

ইমাম শাফিন্স (র.) প্রচলিত রীতির উপর ডিপ্তি করে বলেন, দু'টি খুতবা পাঠ ছাড়া জাইয হবে না।

ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর দলীল আল্লাহ তা আলার বাণী : فَاسْعُوا اللّٰهِ ديا الله نِكُرِ اللّٰهِ : তামরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও। এতে কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি। উহ্মান (রা.)

সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তথু المدد । المدد الله হলার পর তাঁর কথা থেকে গোলে তথন তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে গোলেন এবং সালাত আদায় করলেন।

জুমুআর আরেকটি শর্ত হল জায়া আত কেননা ক্রুমু শব্দটি ক্রুমু শব্দ হতে গঠিত

रैमाम चाव् हानीका (त्र.)-धत्र मराज कामा चाराज मर्व निम्न मरना हम हैमाम हाज़ः जिनकन। माह्यसाहरतत्र मराज देमाम हाज़ा मुस्कन हराज हृदर।

এছকার বলেন, বিচদ্ধতম কথা এই যে, এটি ইমাম আৰু ইউসুন্ধ (ৱ.)-এর কের মত তার দলীল এই যে, দুইয়ের মাঝে اجتماع। বা সমাবেশের অর্থ রয়েছে আর جمعة جعد جعد المتارحة প্রতিই ইংগিত করে।

তরকাইনের দলীল এই যে, প্রকৃতপক্ষে جې বা বহুবচন হল তিন। কেনলা, এটিই নাম ও অর্থ উভন্ন দিক থেকেই স্কৃত আর জামা'আত আলাদা শর্ত। তদ্রেপ ইমামও শর্ত। সূতরুং ইমাম জামা'আতের মধ্যে গণ্য হবে না।

ইমাম রুক্ ও সাজদা করার পূর্বেই যদি লোকেরা চলে যার, ७४ নারী ও লিওরা থেকে বার, তবে ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে ইমাম পুনরার বৃহর ওরু করবেন। সাহেবাইন বলেন, ইমাম সালাত ওরু করার পর তারা যদি তাকে হেড়ে চলে যার তবু তিনি কুমুআর সালাতই আদার করবেন। আর যদি রুক্ ও একটি সাজদা করার পর তারা চলে বার তবে (সকলের মতে) তিনি কুমুআই অব্যাহত রাববেন।

এতে ইমাম যুকার (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু এটা শর্ভ সেহেতু এর স্থায়িত্ব আবশ্যক। যেমন ওয়াভের বিষয়টি।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, জামা'আত হল জুমুআ অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত : সুতরংং তার স্থায়িত্ব শর্ত হবে না। যেমন খুতবার বিষয়টি।

ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, জুমুআ অনুষ্ঠিত হওরা সাবান্ত হবে সালাত করু হওরার মাধ্যমে। আর এক রাকাআত পূর্ণ হওরা ছাড়া সালাতের গুরু পূর্ণতা লাভ করে না : কেননা, এক রাকাআতের কম পরিমাণ সালাত নয়। সুতরাং এক রাকাআত পূর্ণ হওরা পর্বন্ত জামাআতের হায়িত্ব করুলী। বুতবার বিষয়টি তিন্ন। কেননা তা সালাতের সাবে সামস্কুসাহীন। সুতরাং তার হায়িত্ব দর্ভ হতে পারে না। নারী তেমনি ছেলেদের থেকে যাওয়া ধর্তব্য নয়। কেননা তাদের দারা জুমুআ অনুষ্ঠিত হয় না। সুতরাং তাদের দারা জ্বামাআতের পূর্ণতা সাধিত হব না।

মুসান্দির, নারী, রোগী, দাস ও অঙ্কের উপর জুমুআ ওরাজিব নয়। কেননা, জুমুআর উপস্থিতিতে মুসান্দিরের অসুবিধা হবে। রোগী ও অন্ধ বাক্তি সম্পর্কেও একই কথা। তদুপ দাস তার মনিবের বিদমতে এবং গ্রী তার স্বামীর বিদমতে ব্যস্ত থাকে। তাই ক্ষতি ও অসুবিধার জন্য তাদের 'মাধুর' গণ্য করা হয়েছে।

ভবে বন্দি ভারা উপস্থিত হরে পোকদের সাথে স্কুমুন্তার সালাভ আদার করে ভাহলে গুরাজিরা করবের পরিবর্তে তা বয়েই হবে। কেননা, ডাব্রা নিজেই তা বরদাশত করেছে। সুতরাং তারা ঐ মুসাফিরের মত হয়ে বাবে, বে সফরে সিরাম পানন করন। कुमाक्ति, माम ७ चमुक् वास्त्रित **१८क कुमुखा**त हैशाय**ि कता कारेंव चार्ट**।

্বুৰুত্ব (হ.) বলেন, তা জাইং নেই। কেনলা তাদের উপর (জুসুজার) ফরবিরাত নেই। সূত্রাং ভারা বালক ৬ ব্রী লোকের সদৃশ হলো।

ভাষাদের দলীন এই বে. এ হন তাদের জন্য অবকাশ (প্রদন্ত সুবিধা)। সুতরাং ববন তারা উপস্থিত হতে থাকে তথ্য করে হিসাবেই আদান্ত হবে। বেমন, (ইতোপূর্বে) আমরা বর্ণনা করে প্রসৃত্তি।

পক্ষন্তরে বানকের তে' যোগ্যতাই নেই । আর প্রী লোক, পুরুষদের ইমাম হওয়ার যোগ্য ন্য

মুসাকির, নাস ও অসুস্থানের ছারা ভূমুত্রা অনুষ্ঠিত হবে। কেননা ভারা বধন জুমুত্রার ইমমন্ডিরই বেগ্যা, তথন তালের মধ্যে মুকতানি হওয়ার যোগ্যতা আরও অধিক রয়েছে।

ভূমুঅার দিন যে ব্যক্তি ইমামের জুমুআ আদায়ের আগে আগন পৃথে মুহরের সালাভ আদায় করে কেলল, অথচ তার কোন ওবর নেই, তার জন্য তা মাকরহ হবে। তবে তার সালাত আদায় হরে বাবে।

যুক্তর (র.) বলেন, তার এই সালাত আদারই হবে না। কেননা, তার মতে **জুমুআ মূল** করম আর মুবর হল তার বিকল্প। আর মূলের উপর সামর্থ্য থাকা অবস্থায় বি**কল্পের অভিমুখী** হওসার অবকাশ নেই।

আমানের লগীন এই যে, সকলের ক্ষেত্রেই মূল ফরম হল মুহর এই বাহিরে মাবহাবে অভিমত , তবে জুমুজা আলান্তের মাধ্যমে ঐ ফরম নিরসন করার জন্য সে আদিষ্ট ।

এ মত এ করেদে দে, সে নিজেই যুহর আদার করতে সক্ষম রয়েছে, দ্বু**ষ্মা আদার** করতে সক্ষম নত্ত। ক্রমনা, তা এমন কতিপর শর্কের উপর নির্তরশীন, যা তার একার মা**য়মে** সুস্পন্ন হত্তা, সম্ভব নত্ত। আহু নির্জ্জ সামর্থের উপরই শরীআতের দায়িত্ব নির্তরশীন।

बत्रमत्र यमि छात्र क्षूमुखात्र काम'चाएँ रावित्र रुधतात्र स्मा स्त्र अन्त क्षूमुखात्र कामा'चाछ चछित्रची रत्र चात्र रैमाम क्षूमुखात मानाष्ट्रतछ बादम छदन स्माम चान् रामीका (त.)-वत्र मएए भमत्मत्र बातारे छात्र युरुत वाष्ट्रिन रहत वादि ।

আর সাহেবাইনের মতে ইমামের সাথে সালাতে দাখিল হওরা পর্যন্ত বৃহর বাজিল হবে না। কেননা সাঈ যুহরের চেয়ে নিম্নমানের। সুতরাং যুহর সম্পন্ন হয়ে যাওরার পর সাঈ তা বাজিল করবে না। আর জুমুঝা হল যুহরের চেয়ে উচ্ পর্যায়ের। সুতরাং তা যুহরকে বাজিল করে দেবে।

আর এটা জুমুআ থেকে ইমামের ফারেস হওয়ার পর জুমুআ অভিমুখী হওয়ার মন্ত হল।

ইমাম আবৃ হানীকা (ব.)-এর দলীল এই দে, জুমুআ অভিমূবে সাই করা জুমুআর বৈশিষ্ট্যের অর্জ্বর্ড : সুতরাং সতর্কতার বাতিরে যুহর বাতিল হ**ংজ্ঞার ক্ষেত্রে এটাকে জুমুআর** ফুলবর্তী করা হবে : জুমুআ থেকে (ইমামের) কারেল হয়ে যাওরার পরবর্তী বিষয়টি এর বিপরীত : কেননা, প্রকৃতপক্ষে সেটা জুমুআ অভিমূবে সাই নয় : জুমুআর দিন শহরে জামা আতের সাথে যুহর আদায় করা মা যুর পোকদের জন্য মাকরহ। জেলখানায় কয়েদীরও এ হকুম। কেননা, তাতে জুমুআর ব্যাপারে ব্যাখাত সৃষ্টি করা হয়। কারণ জুমুআ হল সমস্ত জামা আতকে এককোরী। আর মা যুরদের সাথে কোন কোন সময় অন্যেরাও ইক্তিদা করে ফেলে। গ্রামবাসীদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ভাদের উপর তো জুমুআ নেই।

তবে একদল লোক যদি যুহর স্কামা আতে পড়েই কেলে তাহলে তাদের স্কন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা, যুহর স্কাইয হওয়ার যারতীয় পর্ত পাওয়া গেছে।

যে ব্যক্তি জুমুজার দিন ইমামকে সালাতের মধ্যে পাবে সে ইমামের সাথে ঐ পরিমাণ সালাত পড়বে, যা সে পেরেছে, জতঃপর তার উপর জুমুজা 'বিনা' করবে। কেননা, রাসুপুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ اَ اَرْكَتُمُ مُسَلَّعًا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا : - যে পরিমাণ সালাত তোমরা পেরেছ, তা পড়ে নাও, আর ঘে পরিমাণ ফউত হরেছে, তা কায়া করে নাও।

যদি ইমামকে তাশাহন্থদের মাঝে কিংবা সাজদায়ে সাহও-এর মাঝে পায়। ডবে শায়খাইনের মতে সে এর উপর জুমুজার বিনা করবে।

মুহাখদ (র.) বদেন, যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকা আতের অধিকাংশ পার, তবে তার উপর স্থুমুআর বিনা করবে। পকান্তরে যদি দ্বিতীয় রাকাআতের কম অংশ পার্ম তবে তার উপর যুহর এর বিনা করবে। কেননা, একদিক থেকে তা জুমুআ আবার অন্যদিকে তার থেকে কতিপয় শর্ত ফউত হওয়ার কারণে তা যুহর। সূত্রাং যুহর বিবেচনায় সে চার রাকাআত পড়বে। এবং জুমু আ বিবেচনায় দুই রাকাআতের মাধায় অবশাই বসবে। আবার নফল হওয়ার স্কাবনার কারণে শেষ দুই রাকাআতে করাতও পড়বে।

শায়ধাইনের দলীল এই যে, এই অবহাতেও সে জুমুআর সালাত তো পেয়েছে। এ কারণেই জুমুআর নিয়াত করা শর্ত। আর জুমু'আ তো দুই রাকাআত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোন কারণ নেই। কেননা উভয় সালাত ভিম্ন। সুতরাং একটির তাহরীমার উপর অন্যটির বিনা করা যাবে না।

জুমুআর দিন ইমাম যখন (খুতবা দানের উদ্দেশ্যে) বের হন তখন লোকেরা খুতবা খেকে তাঁর ফারেগ হওয়া পর্বন্ত সালাত আদার ও কথা বলা বন্ধ রাখবে।

গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, ইমামের বাহির হওরার পর খুতবা তরু করার পূর্ব পর্যন্ত এবং মিম্বর থেকে নামার পর ডাকবীর বলার পূর্ব পর্যন্ত কথা বলাতে কোন অসুবিধা নেই। কোনান, মাকরহ হওরার কারণ হল মনোযোগের সাথে প্রবণের ফর্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া। অথচ এই সময়ে প্রবণের কিছু নেই। সালাতের বিষয়টি বিশ্বীত। কেনলা সালাত জো দীর্ঘাছিত হয়।

৫. অর্থাৎ বিতীয় রাকাআন্তের ক্রক্ থেকে ইমামের মন্তক উন্তোলনের পরে সে ইমামের সাথে শরীক হল :

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দনীল বল, রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ই يَنَا حُرْنَ الْإِسَامُ فَالَّ حَدَامَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِاكْدَامُ - ইমাম যথন বের হন (খুতাবার উদ্দেশ্যে) তথন সালাত নেই, কথাও নেই। এতে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া কথাবার্তা স্বভাবতঃ কখনো দীর্ঘায়িত হয়। তাই তা সালাতের সদৃশ।

মুআয্থিনগণ যধন প্রথম আযান দিবেন, তখন লোকদের কর্তব্য হল বেচা-কেনা ছেড়ে দেওয়া এবং জুমুআ অভিমুখী হওয়া। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ؛ فَأَشْعَوْا اللِّي نِكْر اللَّهِ وَذَرُوا الْمِيْتِكَ -তোমরা আল্লাহ্র যিকির অভিমুখে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও।

ইমাম যখন মিশ্বরে আরোহণ করেন, তখন ডিনি বসবেন এবং মুআয্যিনগণ মিশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দিবেন। এর উপর যুগ পরম্পরায় আমল চলে এসেছে।

রাসূলুন্নাই (সা.)-এর যামানায় এই আযানই শুধু প্রচলিত ছিল। একারণেই কেউ কেউ বলেন, সাঈ ওয়াজিব হওয়া এবং বেচা-কেনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এই আযানই ধর্তব্য। তবে বিতদ্ধতম মত এই যে, প্রথম আযান ধর্তব্য, যদি সূর্ব ঢলে পড়ার পরে হয়। কেননা, তা দ্বারাই স্কুমুআর অবহিতি অর্জিত হয়।<sup>৬</sup>

৬. ইমাম মুনলিম ছাড়া অন্যান্যরা বর্ণনা করেন যে, হথরত সাঈদ ইব্ন ইয়াথীদ (রা.) বলেন, নবী (সা.) এবং আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যামানা পর্যন্ত প্রথম আযান ছিল যখন ইমাম মিশ্বরে আরোহণ করতেন। কিছু উছমান (রা.)-এর যামানায় যখন লোক সংখ্যা বেড়ে গেল তখন ডুডীয় আযানের ব্যবস্থা করা হল।

এটাকে তৃতীয় বলাব কারণ এই যে, ইকামতও এক অর্থে আযান। সাই ওয়াজিব হওয়া এবং বেচা-কেনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম আযান বিবেচা হওয়াই বিতদ্ধতম মত। কোননা বিতীয় আযান বিবেচিত হলে সূত্রত সালাত ও খুতবা ফউত হয়ে যাওয়ার সম্বাধনা আছে।

## দুই ঈদের বিধান

যাদের উপর জুমুআর সালাত ওয়াজিব, তাদের সকলের উপর ঈদের সালাত ওয়াজিব।

আল-জামেউস সাগীর কিতাবে বলা হয়েছে, একই দিনে দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। প্রথমটি হল সুনুত আর দ্বিতীয়টি হল ফরয়। তবে দু'টির কোন একটিকেও তরক করা যাবে না :

গ্রন্থকার বলেন, এতে স্পষ্টভাবে সুনুত বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথমটি ওয়াছিব হওয়ার সুস্পষ্ট উক্তি। আর তা ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত।

প্রথমোক্ত বর্ণনার দলীল এই যে, রাসূলুক্সাহ্ (সা.) নিয়মিত ভাবে তা পালন করেছেন :

দ্বিতীয় বর্ণনার দলীল রাসূলুক্সাব্ (সা.)-এর উন্জি, যা এক গ্রাম্য সাহারীর এ প্রপু-আমার উপর এ ছাড়া আরও কোন সালাত ওয়াজিব আছে কি-এর উত্তরে বলেন ৯ وَازُ اَرُا اَتُرُ اَنُ مَارُ নেই, তবে যদি নফল আদায় কর (তবে তোমার ইচ্ছা)। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক বিতদ্ধ । আর তাকে সুন্নত বলার কারণ এই যে, তা সুন্নান্ত্ বা হানীছ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যন্ত হয়েছে।

আর মুসতাহাব হল ঈদুল কিতরের দিন ঈদগার যাওয়ার পূর্বে কিছু (মিষ্টি) বাবার গ্রহণ করা, গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং পুলবু ব্যবহার করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগার যাওয়ার পূর্বে আহার করতেন এবং দুই ঈদেই গোসল করতেন।

কেননা এ হল সমাবেশের দিন। সুভরাং তাতে গোসল করা ও বুশর্ ব্যবহার করা সুন্নত হবে। যেমন জুমুআর জন্য।

আর নিজের সর্বোন্তম পোশাক পরিধান করবে। কেননা, নবী (সা.)-এর একটি পুস্তিনের বা পশমের জুব্বা ছিল, যা তিনি ঈদে পরিধান করতেন।

**জার সাদাকাতুল ফিতর জাদার করবে।** যাতে দরিদ্র ব্যক্তি সচ্ছলতা লাভ করতে পারে এবং তার জন্তর সালাতের জন্য একাশ্র হতে পারে।

অতঃপর ঈদগাহ অতিমুখে গমন করবে। ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে ঈদগার বাওরার পথে উচ্চৈঃবরে তাকবীর বলবে না। আর সাহেবাইনের মতে তাকবীর বলবে। তাঁরা ঈনুল আযহার উপর কিয়াস করেন।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)—২১

মজভিনুতা হল সপদ্দে তাকবীর বলা সম্পর্কে। মূল তাকবীর সম্পর্কে কোন মজভিনুতা নেই। সাংক্র'ইন ঈনুল আঘয়্যর নায় ঈরুল কিতরেও সপদ্দে তাকবীর উতারশের কথা বলেন, আর আবৃ হানীকা (র.) বলেন বে, মনে মনে তাকবীর বলবে ঈনুল আবয়ার মত সপদ্দে বলবে না।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, সানা ও যিকির এর ব্যাপারে আসল হল গোপনীয়তা। কিন্তু ঈনুল আযহার ক্ষেত্রে শরীআত প্রকাশ্য যিকিরের আদেশ দিয়েছে। কেননা, তা তাকবীর দিবস। কিন্তু ঈনুল ফিতর সেরূপ নয়।

ঈদের সালাতের পূর্বে ঈদগায় নফল পড়বে না। কেননা সালাতের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা সন্ত্রেও নবী (সা.) তা করেননি। এরপর কেউ কেউ বলেন, এই মাকর্মহ হওয়া ঈদগাহের জনা নির্দিষ্ট।

আবার কেউ কেউ বলেন, সাধারণভাবে ঈদগাহ ও সব স্থানের জন্য ব্যাপক। কেননা নবী (সা.) তা করেননি।

যখন সূর্য উপরে উঠে আসার মাধ্যমে সালাত আদায় করা জাইব হয়ে যায়, তখন থেকে যাওয়াল পর্যন্ত ঈদের সালাতের সময় থাকে। যখন সূর্য চলে পড়ে তখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। কেননা নবী (সা.) সূর্য এক বা দুই বর্ণা পরিমাণ উপরে উঠতে ঈদের সালাত আদায় করতেন। আর (একবার) যখন সাহাবায়ে কিরাম যাওয়ালের পর চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলেন, তখন তিনি পরবর্তী দিন ঈদগায় যাওয়ার আদেশ করলেন।

ইমাম লোকদের নিয়ে দুই রাকাআত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাকাআতে এক তাকবীর বলবেন তাহরীমার জন্য। তারণর তিনবার তাকবীর বলবেন। এরণর ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন এবং তাকবীর বলে রুক্তে যাবেন। এরণর দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাত দিয়ে তরু করবেন। তারপরে তিনবার তাকবীর বলবেন এবং চতর্থ তাকবীর বলে রুক্তে যাবেন।

এ হল ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর মত এবং তা আমাদের মাযহাব। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম রাকাআতে তাহরীমা তাকবীর বলে তার পর পাঁচটি তাকবীর বলবেন এবং দিতীয় রাকাআতেও পাঁচবার তাকবীর বলার পর কিরাত পড়বে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, (দিতীয় রাকাআতে) চারবার তাকবীর বলবেন। বর্তমানে ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর বংশধর খলীফাদের শাসনের যুগ হওয়ার কারণে সাধারণ লোকের আমল তার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মাযহাব হল প্রথমোক্ত মত। কেননা, (অতিরিক্ত) তাকবীর এবং হাত উঠানো সালাতের নির্ধারিত প্রকতির বিপরীত। স্তরাং নিম্নতর সংখ্যাই গ্রহণ করা শ্রেয়।

আর (ঈদের) তাকবীরসমূহ হল দীনের প্রতীক। এ জন্য তা উক্টেঃস্বরে আদায় করা হয়।
সূতরাং এর প্রকৃত চাহিদা হলো মিলিতভাবে পাঠ করা। প্রথম রাকআতে এই তাকবীরগুলোকে
তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত করা ওয়াজিব। যেহেতু এ তাকবীর ফর্য এবং প্রথমে হওয়ার
প্রেক্ষিতে এটার শক্তি বেশী। আর দ্বিতীয় রাকাআতে রুক্ত্ব তাকবীর ছাড়া অন্য কোন তাকবীর
নেই। সূতরাং (ঈদের তাকবীরগুলো) তার সাথে যুক্ত করাই ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর মতামত গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি বর্ণিত সব ক'টি তাকবীরকে অতিরিক্ত তাকবীর হিসাব গ্রহণ করেছেন। ফলে (তাকবীরে তাহরীমা ও কুকুর দুই তাকবীরসহ। মোট তাকবীর তার মতে পনেরটি কিংবা যোলটি হবে। অধ্যায় ঃ সালাত ১৬৩

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, দুই ঈদের ডাকবীরগুলোতে উভয় হাত উপরে উঠারে

এটা ঘারা ইমাম কুদ্রী (র.) রুকুর তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীর বুরিয়েছেন । কেনন রাসূলুরাহ্ (মা.) বালাছেন : لاَنْرُفُعُ الْأَلِينِي اللهُ فِي سَبِّمِ سَرَاطِينَ - স্পান্তটি স্থান ছাড় অনা কোথাও হাত তোলা হবে না । তানুধ্যে ঈদের তাকবীরসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে । ইমাম আদ্ ইউসুক (র.) থেকে বর্ণিত যে, হাত তোলা হবে না । আমাদের বর্ণিত এ হানিছ এর বিপরীতে দলীল।

সালাতের পর (ইমাম) দু"টি বুজবা দিবেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে .

তাতে লোকদের সাদাকাতুল ফিত্র এর আহকাম শিক্ষা দিবেন। কেনল এ খৃতক এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।

বে ব্যক্তির ইমামের সাথে সালাতুল ঈদ কউত হয়ে গেছে, সে তা কাষা পড়বে না। কেননা এই প্রকৃতির সালাত এমন কিছু শর্তসাপেক্ষেই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে, যা মুনফারিদ ঘারা সম্পন্ন হতে পারে না।

যদি চাঁদ মেঘাবৃত হরে বায় আর লোকেরা শাওরালের পর শাসক (বা তার নিবৃক্ত ব্যক্তির) নিকট চাঁদ দেখার সাঞ্চা দেয়, তাহলে ইমাম আগামী দিন ঈদের সালাত আদায় করবেন। কেননা এ বিলম্ব ওয়রের কারণে। এ অনুযায়ী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ষদি কোন ওষরবর্ণতঃ আগামী দিনও সালাত আদায় সম্ভব না হয়, তাহলে এর পরে আর তা পড়বে না। কেননা জুমুজার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও মূলনীতি হল কাথা না করা। তবে আমরা বর্ণিত হাদীছের কারণে তা বর্জন করেছি। আর হাদীছে ওয়রবর্শতঃ দ্বিতীয় দিন পর্যন্তই বিলক্ষিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

ঈদুদ আযহার দিনও গোসদ করা এবং বুশবু ব্যবহার করা মুসতাহাব। এর দদীদ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর সাদাত থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত আহার বিদায়িত করবে। কেননা হাদীছে আছে যে, নবী (সা.) কুরবানীর দিন (ঈদগাহ থেকে) ফিরে আসার আগে কিছু খেতেন না। এরপর আপন কুরবানীর গোশত থেকে থেতেন।

**ভাৱ তাকবীর বলতে বলতে ইদগাহে যাবে**। কেননা নবী করীম (সা.) পথে তাকবীর বলতেন।

আর ঈদুল ফিতরের মত দুই রাকাখাত সালাত আদার করবে। (সাহাবায়ে কিরাম থেকে) এরপই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন। কেননা নবী করীম (সা.) এরপ করেছেন।

ভাতে লোকদের কুরবানী (আহকাম) এবং তাকবীরে ভাশরীক শিকা দিবেন। কেননা এ হল সেই সময়ের আহকাম, আর তা শিকা দানের জনাই বৃতবার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

যদি কোন ধররবশতঃ ঈদুল আবহার দিন সালাত আদার করা স্কব না হর, তবে পরের দিন এবং (সেদিন স্কব না হলে) তার পরের দিন সালাত আদার করবে। এরপরে তা আদার করবে। কেননা, এ সালাত কুরবানীর সমরের সাথে সম্পৃত। সূতরাং কুরবানীর দিনগুলোর সাথে সীমিত থাকবে। তবে বিনা ওয়রে বিলহু করবো বর্ণিত আমলের বিক্লাচরপের কারণে কনাহাগার হবে।

षात्र षात्राक्षा भानन नारम मानूष या भानन करत्र शास्त्र, छात्र स्कान (भन्नीषाछी) छित्रि तरे।

আরাফা পালন' অর্থ আরফা মাঠে অবস্থানকারীদের সাথে সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে আরাফা দিবসে (যিলহাজ্জের নয় ভারিখে) কোন স্থানে মানুষের সমবেত হওয়া। কেনলা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করাই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সুভরাং ঐ স্থান ছাড়া অন্যত্র তা ইবাদত (বলে গণ্য) হবে না। যেমন হজ্জের অন্যান্য আমল।

#### পরিচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাশরীক

আরাফা দিবসের ফজরের সালাতের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক শুরু করবে এবং কুরবানী দিবসের আসরের সালাতের পর তা শেষ করবে।

এ হল ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, আইয়ামে ডাশরীকের শেষ দিন আসরের সালাতের পর তা শেষ করবে।

ব্রিষয়টি সম্পর্কে সাহাবয়ে কিরামের মধ্যে মততেদ রয়েছে। তাই সাহেবাইন আলী (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন, দিবসের সংখ্যাধিক্যের উপর প্রেক্ষিতে। কেননা, ইবাদতের ব্যাপারে এতেই সতর্কতা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) নিম্নতর সংখ্যার উপর আমল করার উদ্দেশ্যে আবদুরাহ্ ইব্ন মাস উদ (রা.)-এর মত গ্রহণ করেছেন। কেননা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার মধ্যে নতুনতৃ রয়েছে (তাই নিচ্চিতের উপর আমল করা শ্রেয়ঃ)।

আর তাকবীর হল একবার বলবে ঃ

ٱللَّهُ ٱكْثِيرُ اللَّهُ ٱكْثِيرُ لاَ الهَ إلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْثِيرُ ٱللَّهُ ٱكْتِيرُ وَلِلَّهِ الحَمْدُ

কেননা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস সালাম থেকে এরপই বর্ণিত রয়েছে।

আর এইটি ফরম সালাতসমূহের পর ওয়াজিব। ইমাম আবৃ হানীফার মতে শহরে মুন্তাহাব জামা'আতে সালাত আদায়কারী মুকীমদের উপর। সূতরাং দ্বী লোকদের জামা'আতের কেত্রে যেখানে কোন পুরুষ নেই, এবং মুসাফিরদের জামা'আতের বেলায় যাদের সঙ্গে কোন মুকীম নেই, সেখানে তা ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন বলেন, তা ওয়াজিব ফর্য সালাত আদায়কারী প্রত্যেকের উপর। কেননা এ তাকবার ফর্য সালাতের অনুগামী।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল হল ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

াশরীক অর্থ উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা । থলীল ইব্ন আহমদ থেকে এটি বর্ণিত। তাছাড়া উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলা সুন্নতের ধিলাফ। আর শরীআতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় উপরোক্ত শর্তসম্বর একত্র হওয়ার বেলায়। অবশা শ্রী লোকেরা পুরুষের পিছনে ইরুতিদা করলে এবং সুনাফিরগণ মুকীমের পিছনে ইরুতিদা করলে অনুগামী হিসাবে তাদের উপরও (তাকবীরে তাশরীক) ওয়াজিব হরে।

ইনাম (আবু ইউপুঞ) ইয়া'ক্ব (র.) বলেন, আরাফা দিবসে মাগরিবের সালাতে আমি ইনামতি করলাম এবং তাকবীর বলতে ভূলে গেলাম। তখন ইমাম আবু হানীফা (র.) তাকবীর বললেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাকবীর তরক করপেও মুকাদী তা তরক করবে না। কেননা এটা সালাতের তাহরীমার মধ্যে আদায় করা হয় না। সুতরাং তাতে ইমাম অপরিহার্য নন। বরং ইমামের অনুদরণ মুক্তাহাব মাত্র।

### অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

#### সালাতুল কুসৃফ

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, যখন সূর্যগ্রহণ হবে তখন ইমাম নফলের অনুরূপ দু'রাকাআত সালাত আদায় করবেন। প্রতি রাকাআতে একটি রুক্ট হবে।

ইমাম শাষ্টিঈ (র.) বলেন, (প্রতি রাকাআতে) দু'টি রুক্ হবে। তাঁর দলীল হল 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছ।

আমাদের দলীল হল ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছ। আর যেহেতৃ (ইমামের সঙ্গে) নৈকট্যের কারণে বিষয়টি পুরুষদের কাছেই অধিকতর প্রকাশিত সেহেতৃ ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

#### উভয় রাকাআতে (ইমাম) কিরাত দীর্ঘ করবেন।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে (ইমাম) নীরবে কিরাত পড়বেন। আর সাহেবাইনের মতে উচ্চৈঃস্বরে পড়বেন। ইমাম মুহামদ (র.)-এর থেকে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মতও বর্ণিত হয়েছে।

কিরাত দীর্ঘ করার বজবাটি উস্তম হিসাবে গণ্য। সূতরাং ইচ্ছা করলে ইমাম কিরাত সংক্ষিপ্ত করতে পারেন। কেননা, সুনাত হল গ্রহণের সময়টিকে সালাত ও দু'আ দ্বারা পরিপূর্ণ করা। সূতরাং একটিকে সংক্ষিপ্ত করলে অন্যটিকে দীর্ঘ করবে। নীরবে এবং উক্তৈঃস্বরে কিরাত পড়ার ব্যাপারে সাহেবাইনের দলীল হল 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাতে উক্তেঃস্বরে কিরাত পড়েছন।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলীল হল ইব্ন 'আঝ্বাস ও সমুরাহ ইব্ন জুনুব (রা.)-এর রিওয়ায়াত। আর অ্যাধিকার প্রদানের কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর কেন হবে না 7 এটা ভো দিনের সালাত, আর দিনের সালাত হল নিঃশব্দ।

সালাতের পর সূর্য ধাহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দু'আ করবে। কেননা রাস্বুরাহ (সা.) বলেহেন ঃ اِذَا رَاتِتُمْ مِنْ مَدْهِ الْأَفْرَاعِ شَيْئِكًا مَارِغَيْهِا النِّي اللَّهِ بِالدَّعْنَاءِ । বলেহেন এ ধরনের ভয়াবহ কোন অবস্থা দেখতে পাবে, তখন তোমর্রা দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্র অভিমুখী হবে।

নকলের অনুরূপ বলার কারণ এই যে, তাতে আয়ান, ইকামত ও বুডবা কিছুই হবে না :

কৰীহণণ এ বিষয়ে একয়ত পোষণ করেন য়ে, সালাতুল কুসুক লায়ে য়য়লিদে কিংবা ঈদসায় পড়া হবে
এবং য়াকয়হ ওয়াকে পড়া হবে না ।

আর দু'আসমূহের ক্ষেত্রে নিয়ম হল তা সালাতের পরে হওয়া।

य ইমাম জুমুজার সালাও পড়ান, ডিনিই সালাড়ল কুসৃফ পড়াবেন। ডিনি উপব্লিড না হলে লোকেরা একা একা সালাত আদায় করবে।

(ইমামতির জন্য কে অগ্রবর্তী হবে, এই) ফিতনা হতে বাঁচার জন্য।

চন্দ্র খহণের কেন্দ্রে জায়া 'আত নেই। কেননা রাত্রিকালে সমবেত হওয়া কটকর। কিংবা সংকট সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। আর প্রত্যেকে একা একা সালাত আদায় করবে। কেননা রাস্লুলাছ (সা.) বলেছেন ঃ الذَّرَ رَائِتُمْ مُنْ غُنْهُ الأَمْلِيَّ الْمُنْائِمُ المُنْائِمُ । الذَّلِي المُنْائِمُ المَنْائِمُ المَنائِمُ عَلَيْكُ مِنْ هُذِهِ الأَمْرَالُ المُنْائِمُ المَنائِمُ । ব্যবন তোমরা এই ধরনের ভয়ংকর কিছু দেখতে পাবে, তখন তোমরা সালাতের আশ্রম গ্রহণ করবে। ব

সূর্য গ্রহণের সালাত (জুমু'আর মত) কোন খুতবা নেই। কেননা তা হাদীছে বর্ণিত হযনি।

অর্থাৎ এখানে তথু সালাতের কথা বলা হয়েছে, স্বামা'আতের কথা বলা হয়নি। আর নফলের ক্ষেত্রে
স্বামা'আত না হয়য়েই আসল।

#### উনবিংশ অনুচ্ছেদ

#### ইসতিসকার সালাত

ইমাম আৰু হানীফা (র.) বলেন, ইসতিসকা-এর জন্য জামা'আতসহ সালাত আদায় করা সুত্রত নয়। তবে লোকেরা যদি একা একা সালাত পড়ে নেয় তবে তা জাইয়। আসলে ইসতিসকা হল দু'আ ও ইসতিগফার।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন<sup>3</sup>ে أَيْكُمُ اللهُ كَانَ غَفَّارًا وَهُ কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন<sup>3</sup>ে أَيْكُمُ اللهُ كَانَ غَفًارًا وَهُمَّاتِهُ مَا يَعْتَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

তাছাড়া রাসূলুক্সাহ (সা.) ইসতিসকা করেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে সাল্যত আদায় করা বর্ণিত হয়নি।

সাহেবাইন বলেন, ইমাম দু' রাকাআত সালাত আদায় করবেন। কেননা, বর্গিত আছে যে, নবী করীম (সা.) দুই রাকাআত ইসতিসকার দালাত আদায় করেছেন, ঈনের সালাতের মত। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) একথা বর্ণনা করেছেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি সালাত আদায় করেছেন, আবার কখনো পড়েননি। সূতরাং এটি সন্ত্রত নয় ।

মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতামত এককভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

**উভয় রাকাত্মাতে কিরাত উক্তঃস্বরে পড়বে**। ঈদের সালাতের উপর কিয়াস করে।

অতঃপর (ইমাম) খুতবা দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) খুতবা দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা হবে ঈদের পুতবার মত (দৃই পুতবা বিশিষ্ট)। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে পুতবা একটিই।<sup>১</sup>

ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর মতে (ইসতিসকার জন্য) কোন খুতবা নেই। কেন্দা, খুতবা হল জামা আতের অনুগামী। আর তাঁর মতে (ইসতিসকার সালাতে) জামা আত নেই।

দূ'আর সময় কিবলামূখী হবে। কেননা, হাদীছে রয়েছে যে, নবী করীম (সা.) কিবলামুখী হয়েছেন এবং আপন চাদর উলটিয়েছেন। <sup>৩</sup>

- এখানে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার বিষয়টিকে ইস্ভিগকারের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সালাতের সংগে য়ৢক্ত করা
  য়য়নি।
- ২. কেননা এর উদ্দেশ্য তো হল দু'আ। সুতরাং মাঝখানে বিরতির কোন প্রয়োজন নেই।
- ৩. চাদর বা ক্রমাল উন্টানোর সুবত এই যে, চডুছোণ চাদর হলে চাদরের উপরের অংশ নীচের দিকে এবং নীচের অংশ উপরের দিকে নিয়ে আসবে। আর যদি জ্বকা জাতীয় গোল কিছু হয় তবে ডান দিক বাম নিকে একং বাম দিক ডান দিকে নিয়ে আসবে।

১৬৮ আল-হিদায়া

जात देयाय माट्य जानन ठामत डेन्टोर्टन ।

এর দলীল আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

করতে হবে ৷

গ্রন্থকার বলেন, এ হল ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে চাদর উলটাবে না। কেননা এ তো দু'আ। সুতরাং অন্যান্য দু'আর সাথেই একে বিবেচনা

আর ইমাম মহাম্মদ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা ছিল সুলক্ষণ গ্রহণ হিসাবে।

তবে মুক্তাদীরা তাদের চাদর উশ্চাবে না। কেননা এমন বর্ণিত হয়নি যে, রাস্লুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে তা করার আদেশ করেছেন।

**বিশ্বী অধিবাসিগণ ইসতিসকার সালাতে হাবির হবে না।** কেননা ইসতিসকা হল রহমত নায়িলের প্রার্থনা করার জন্য, অবচ তাদের উপর তো গযব নাযিল হওয়ার কথা।

www.eelm.weebly.com

#### বিংশ অনুচ্ছেদ

### ভয়কালীন সালাত<sup>১</sup>

যখন (শত্রুর) ভয় তীব্র হয়, তখন ইমাম লোকদের দুই দলে ভাগ করবেন। একদলকে শত্রুর মুখোমুখি রাখবেন আর ছিতীয় দলকে নিজের পিছনে দাড় করবেন।

এরপর এই দলকে নিয়ে এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবেন। যখন তিনি দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাখা তুলবেন, তখন এই দলটি শক্রর সামনে অবস্থান নিতে চলে যাবে। এবং শিক্র মুখোমুখী অবস্থানকারী) ঐ দলটি চলে আসবে। আর ইমাম তানেং নিয়ে এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় কবেবন এবং তাশাহ্চদ পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু পিছনে ইক্তিদাকারী দলটি সালাম ফেরাবে না বরং শক্রের সামনে (অবস্থান এইণ করতে) চলে যাবে। এবং প্রথম দলটি এসে একা একা ও কিরাত হাড়া এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবে।

(কিরাত না পড়ার) কারণ এই যে, তারা হল 'লাহিক' আর তাশাহ্চদ পড়ে সালায ফিরিয়ে শব্দের মুখোমুখি চলে যাবে। আর অপর দলটি ফিরে এসে কিরাত সহ এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবে। কেননা তারা হল মাসবৃক (আর মাসবৃকের উপর কিরাত পড়া ওয়াজিব।)

এবং ভারা ভাশাহ্ছদ পড়ে সালাম ফেরাবে। এ বিষয়ে মূল হল ইব্ন মাস'উদ (র'.) বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম (সা.) উপরে বর্ণিত নিয়মে সালাভূল খাওফ বা ভয়কালীন সাল'ত আদায় করেছেন।

ইমাম আৰু ইউস্ফ (র.) যদিও আমাদের যামানায় এর শরীআত সম্বত হওয়া অস্বীকর করেছেন, কিন্তু তার বিপরীতে দলীল রয়েছে আমাদের বর্ণিত হাদীহ।

ইমাম যদি মুকীম হন তবে প্রথম দলটির সংগে দুই রাকাআত এবং খিতীয় দলটির সংগে দুই রাকাআত পড়বেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যুহরের সালাত উতঃ দলের সংগে দুই দুই রাকাআত করে পড়েছেন।

মাগরিবের সালাতে ইমাম প্রথম দলের সংগে দুই রাকাজাত এবং দ্বিতীয় দলের সংগে এক রাকাজাত পড়বেন। কেননা, এক রাকাজাতকে ভাগ করা সম্বর নয়। তইে অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে প্রথম দলের সাথে সেটা আদায় করাই উত্তম।

ডয়কাশীন নামায় পড়ার প্রস্না তখনই আনে ঘখন লোকেয়া একই ইয়ায়ের পিছনে সালাত আনন্য কবতে চায়
পক্ষান্তরে যদি লোকেয়া দুই ইয়ায়ের পিছনে সালাত আদায় করতে রায়ী বয় তবে বর্গিত নিয়য়ে সালাতুল
পাওক আদায়েয় বয়ান প্রজ্ঞান নেই।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---২২

সালান্তের অবস্থার ভারা শড়াই করবে না। যদি করে তবে ভাদের সালাভ বাভিন হরে বাবে। কেন্দা বন্ধক ধুছের দিন নবী করীম (সা.) ব্যস্ততার কারণে চার ওরাক্ত সালাভ অলম করেন্দ্র মনি লতুই করা অবস্থায়ও আদার করা জাইব হতো, তবে কিছুতেই তিনি তা চক্তক করাক্তন ন

दिन उन्नजिष्ठि वादा होते इन्न छरत (मार्क्स সहना वन्नान वन्नान करा वाना विकास कर्म कर्मा वाना वन्नान करात वान विकास विकास कर्म समित्र करात वाना वन्नान वन्नान

चप्र किरुलाधुकी इस्पान **क्क्रम अरडास्ट्रस्त कान्नरम** दक्षि**र इर**ह शास्त्र ।

ইমম মুহম্মন (র.) থেকে বর্ণিত আছে বে, (সেই অবস্থারও) তারা জাষা আতের সাথে সালাত পড়বে কিছু এটা বিক্ষমত নয়: কেননা (জামা আতের জন্য) অভিনু স্থান বিদ্যান নেই

### একবিংশ অনুচ্ছেদ

### সালাতুল জানাযা

যখন কোন গোকের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামুখী করে শোয়াবে।

यथन त्म पात्रा यात्र जयन जात्र कांग्राम तर्राथ मित्र धरश कांच पूर्णा तक करत मित्र ।

যুগ যুগ ধরে এরপই চলে আসছে। তাছাড়া এতে তার 'সুরত' সুন্দর করা হয়। সূতরাং এরপ করাই উত্তম।

#### পরিচ্ছেদঃ গোসল

यचन তাকে পোসল দেয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে একটি খাটে শোয়াবে।

যাতে পানি তার থেকে নীচের দিকে সরে যায়। **আর তার সতরের স্থানে এক খণ্ড বক্ত** রেখে দেবে।

এব্লপ করা হবে সতরের ওয়াজিব রক্ষা করার জন্য। তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গোসলের কান্ধ সহজ করার জন্য মূল লক্ষাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট।

আর (গোসনদানকারীরা) তার সমস্ত কাপড় খুলে কেলবে, যাতে তাদের পক্ষে তাকে পরিষ্কার করা সহজ্যসাধ্য হয়। এবং তারা তাকে কুলি ও নাকে গানি দেয়া ছাড়া উষ্ করাবে। কেননা উযু হল গোসলের সুনুত। তবে যেহেত্ তার (মুখ ও নাক) থেকে পানি বের করা কঠিন, সেহেতু কুলি ও নাকে পানি দেয়া তরক করবে।

ভারপর সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। জীবদ্দশার গোসদের কথা অনুসরণে। অভঃপর তার খাটিয়ায় ধুনী দেওয়া হবে বে-জোড় সংখ্যার। কেননা এতে মৃত ব্যক্তির

ফিডরাত অর্থ সেই স্বভাবতণ যার উপর আল্লাহ্ মানব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন।

১. বাস্কুরার্ (সা.) মদীনায় আগমন করার পর বারা ইব্ন মারর (রা.) সলাকে জিল্পাসা করদেন তথক বলা হল বে, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। (মৃত্যুর সময়) তিনি তাকে কিবলামুখী কবার ওসীয়ত করেছিলেন। তথন তিনি ফললেন, সে কিতরাত অনুবারী ওসীয়ত করেছে।

প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। বে-জোড় করার কারণ এই যে, রাস্পুলার (সা.) বলেছেন, انْ اللهُ وشَرَّ عَبُ الْوَشِرُ وَسُر يُحبُ الْوَشِرَ -আল্লাহ বে-জোড়, তাই তিনি বে-জোড় সংখ্যা পসন্দ করেন। আর পানি বড়ই পাঁতা কিংবা 'উপনান' বারা পানি সিদ্ধ করবে অধিকতর পরিচ্ছন্নতার লক্ষো।

যদি তা না পাওয়া যায়, তবে তথু পানিই যথেষ্ট। কেননা তা ছারা মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

আর তার মাধা ও দাড়ি বিতমী (এক প্রকার তৃণ) দ্বারা ধৌত করবে। যাতে অধিক পরিচ্ছনুতা অর্জিত হয়।

এরপর তাকে বামপার্শ্বে শয়ন করাবে এবং বড়ই পাতা সিদ্ধ পানি ৰারা তাকে গোসদ দেবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নীচ পর্যন্ত পৌছে গেছে। অতঃপর তাকে ঢান পার্শ্বে শয়ন করাবে এবং ধুইবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নীচ পর্যন্ত পৌছে।কেননা ডান দিক থেকে শুরু করাই সুনুত।

এরপর তাকে বসাবে এবং নিজের দিকে তাকে হেলান দিয়ে তার পেট হালকাভাবে মুছবে। যাতে পরে কাফন নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। যদি তার পেট থেকে কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে কেলবে। গোসল বা উযু দোহরাবে না। কেননা, গোসলের দেওয়া আমরা জেনেছি শরীআতের নির্দেশে। আর তা একবার পালিত হয়ে গেছে।

এরপর একটি কাপড় দ্বারা তার শরীর চুষে ফেলবে। যাতে তার কাফন ভিজে না যায়।

এরপর মাইয়েতকে তার কাফনে রাখবে। এরপর তার মাধায় ও দাড়িতে সুগন্ধি মাখবে এবং সাজদার অংগগুলোতে কর্পুর মাখবে। কেননা, সুগন্ধি ব্যবহার করা সুনুত, আর সাজদার অংগগুলো অধিক সম্মানযোগ্য। <sup>১</sup>

মাইয়েতের চুল বা দাড়ী আঁচড়াবে না এবং তার লখা চুল কাটবে না। কোননা আইশা (রা.) বলেছেন ঃ কুলিক্টি কাঁচড়াবে না একং তামরা তোমাদের মুর্দারের মাথার চুল পরিপাটি করছঃ কেননা, এই সঁব কাজ হল সৌন্দর্যের জন্য। আর মাইয়েতের জন্য এগুলোর প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে জীবিত ব্যক্তির জন্য এগুলো হল পরিক্ষ্মতার বিষয়। যেহেতু এগুলোর নীচে ময়লা জমে থাকে। সুতরাং তা খাতনার মত হয়ে গেল।

### পরিচ্ছেদঃ কাফন পরান

সুত্রত এই যে, পুরুষকে ইযার, কামীছ ও চাদর এই তিন কাপড়ে কাফন দিবে। কেননা বর্ণিত রয়েছে যে, নবী (সা.)-কে 'সাহুলিয়া'র তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল।

১. সিজনার অংশ নলতে কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটুও দুই পা বুঝানো হয়েছে। পুরুষের জনা জাফরান ও কৃত্যন ছাড়া যে কোন পুশরু ব্যবহার করা যেতে পারে। আর স্ত্রীলোকের জনা সবধরণের খুশরু ব্যবহার করা দেতে পারে।

অধ্যয়েঃ সাল্যত

তাছাড়া এই ইল স্বভাৰতঃ তার জীবদ্দশায় সাধারণ পরিধেয় পোশাক। সূতরং তার মৃত্যুর পরেও একই রকম হবে।

অবশ্য যদি দুই কাপড়ে সীমিত রাখা হয় তবুও তা জাইয় আছে। আর এ দুই কাপড় হল ইয়ার ও চাদর। হল ন্যুনতম কাফন। কেননা আবৃ বকর (রা.) বলেছেন, আমার এ কাপড় দুটি ধুয়ে দিও এবং তাতেই আমাকে কাফন দিও।

তাছাড়া এটা হল জীবিতদের ন্যূনতম পোশাক। ইয়ারের পরিমাণ হল মাধা থেকে প্র পর্বস্ত । চাদরও অনুরূপ। আর কামীছ হল গলা থেকে পা পর্যন্ত ।

যখন কাফন পেঁচানোর ইছা করবে তখন মাইয়েতের বাম দিক থেকে তরু করবে।
এবং সেদিক থেকে তার উপর লেপটিয়ে দিবে। অতঃপর ভান দিক। যেমন জাঁবিত
অবস্থায় করা হয়। কাফন বিছানোর সুবত এই যে, প্রথমে চাদর বিছাবে, তারপর তার উপর
ইযার বিছাবে, তারপর মাইয়েতকে কুর্তা পরানো হবে। তারপর তাকে ইযারের উপর রাখা
হবে। অতঃপর প্রথমে বাম থেকে প্ররপর ভান থেকে ইয়ার পেঁচানো হবে। অতঃপর একই
ভাবে চাদর পেঁচানো হবে।

যদি কাফন সরে যাওয়ার আশংকা হয় তবে একটি বস্ত্রখণ্ড ছারা তা বেঁধে দিবে, যাতে অনাবত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

গ্রীলোককে পাঁচটি কাপড়ে কাঞ্চন দিবে। যথা, কোর্তা, ইযার, ওড়না, চাদর ও পটি-যা দ্বারা তার দিনা বেঁধে রাথা হবে। কেননা উন্মু আভিয়াহ (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নবী (সা.) তাঁর কন্যাকে গোসলদানকারিণী স্ত্রী লোকদেরকে পাঁচটি কাপড় দিয়েছিলেন। এবং এ কারণে যে, জ্বীবন্দশার সাধারণভঃ এই পাঁচ কাপড়ে সে বের হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর প্রেও অনুরূপ হবে।

আর এটা হল সুনুত কাফনের বয়ান। যদি তিনটি কাপড়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে যথা ইয়ার চাদর ও ওডনা, তবে জাইয হবে। এটা হল (মেয়েদের জন্য) নুনাতম কাফন।

এর চেয়ে কম করা মাকরং হবে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে এক কাপড়ের উপর সীমিত করা মাকরং হবে– জরুরী অবস্থা ছাড়া। কেননা মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা.) যখন শহীদ হলেন, তখন তাকে এক বশ্রে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এ হল জরুরী অবস্থার কাফন।

ब्रीलाकरक श्रेष्ट्य कूर्छ। भग्नाता হरत । छात्रभन्न छात्र हुमकरणा पूरे छाग करत छात्र तुरक रकार्छात छेभरत त्राष्ट्रछ स्टत । छात्रभन्न छात्र छेभरत छेड़ना भन्नाता स्टत । छात्रभन्न देयान रामा स्टत- हामरतन नीरह ।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, কান্সনের কাপড়ের মাঝে মাইয়েডকে স্থাপনের পূর্বে বেজ্যোড় সংখ্যায় ধুনী দেওয়া হবে। কেননা নবী করীম (সা.) তাঁর কন্যার কাড়নকে বেজ্যোড় সংখ্যায় ধুণ দিতে আনেশ করেছিলে। আর ধুনী দেওয়া হল সুরভিত করা।

কাফন থেকে ফারেগ হয়ে মাইয়েতের উপর জানযার সালাত পড়বে। কেননা এ হল ফরয।

#### পরিচ্ছেদ ঃ মাইয়েতের উপর সালাত আদায়

সুদতান যদি উপস্থিত থাকেন তবে মাইয়েতের উপর সালাত আদায়ের ব্যাপারে ডিনিই সব চেয়ে বেশী হকদার। কেননা, তার উপর অন্যকে অগ্রগামী করাতে তাঁর অবমাননা রয়েছে।

যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে কাষী (অধিক হকদার)। কেননা তিনিও কর্তৃত্বের অধিকারী।

জ্ঞার যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে মহস্রার ইমামকে অর্থাধিকার দান করা মুস্তাহাব।কেননা, মাইয়েত তার জীবদ্দশায় তার ইমামতিতে সম্ভুট ছিল।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেনঃ তারপর মাইয়েতের অভিভাবক অধিক হকদার। আর ওয়ালী বা অভিভাবকদের ক্রম সেই অনুসারেই হবে, যা নিকাহ অধ্যামে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যদি ওয়ালী ও সুলতান ছাড়া অন্য কেউ জানাযা পড়িয়ে থাকে তবে ওয়ালী তা পুনরায় পড়তে পারেন, যদি ইচ্ছা করেন। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, অধিকাব বা হক হল ওয়ালীদের।

যদি ওয়ালী জানাযা পড়ে থাকেন তাহলে তার পরে জন্য করো জানাযার সালাত আদায় করা জাইয় নয়। কেননা ফরুর তো প্রথমবার পড়া ঘারাই আদায় হয়ে গেছে। আর নফল হিসাবে জানাযা পড়া শরীআত স্বীকৃত নয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, সকল ন্তরের লোকেরা নবী করীম (সা.)-এর রওয়া শরীকে জানাযা পড়া থেকে বিরত রয়েছেন। অথচ যেতাবে কররে রাখা হয়েছে, সেতাবেই তার পবিত্র দেহ এখন পর্যন্ত বিদ্যানা আছে।

যদি জানাযা না পড়েই মাইয়েডকে দাফন করা হয়ে থাকে তবে তার কবরেই জানাযা পড়বে। কেননা নবী করীম (সা.) জনৈক আনসারী গ্রীলোকের কবরে জানাযা পড়েছিলেন।

তবে সাশ গলিত হওয়ার পূর্বেই তার জানাযা গড়বে। আর তা বোঝার ব্যাপার প্রবল মতের উপর নির্ভরশীল। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা, অবস্থা, সময় ও স্থান বিভিন্ন রকম রয়েছে।

জ্ঞানাযার সালাত এই যে, প্রথমে এক তাকবীর বলবে। অতঃপর 'সানা' পড়বে।
অতঃপর আরেক তাকবীর বলে নবী করীম (সা.)-এর উপর দর্মন পড়বে। অতঃপর
আরেক তাকবীর বলে নিজের জনা, মাইয়েতের জনা এবং মুসলমানদের জনা দু'আ
করবে। অতঃপর চতুর্ধ তাকবীর বলে সালাম কেরাবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) শেষ যে
জানাযা পড়েছেন, তাতে চার তাকবীর বলেছিলেন। সূতরাং তা পূর্ববর্তী আমল রহিত করে
দিয়েছে। ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলেন, তবে মুজাদী তাকে অনুসরণ করবে না। ইমাম
যুফার (র.) ভিনুমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, পঞ্চম তাকবীরের হাদীছটি আমাদের পূর্ব বর্ণনার প্রেক্ষিতে রহিড হয়ে গেছে। তবে এক বর্ণনা মতে মুক্তাদী ইমামের সালাম ফেরানোর অপেক্ষা করবে। এ মত্ত গ্রহণীয়।

www.eelm.weeblv.com

অধ্যায় ঃ সালাত

আর দু'আসমূহ পাঠ করার উদ্দেশ্য হল মাইয়েতের জন্য ইস্তিগফার করা। আর প্রথমে সানা এরপর দর্জন পাঠ হল দু'আর সুন্নত। বাজার জন্য ইস্তিগফার করবে না, বরং একথা বলবে ঃ নির্মিট কর্মন এবং আমোদের জন্য সপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন।

ইমাম যদি এক তাকবীর বা দুই তাকবীর দিয়ে সেরে থাকেন, তবে (পরে) আগত ব্যক্তি তার উপস্থিতির পর ইমামের আরেক তাকবীর বদার পূর্বে তাকবীর বদবে না।

এ হল ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মন (র.)-এর মত। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে উপস্থিতির সময়েই তাকবীর বলবে। কেননা প্রথম তাকবীর হল সালাত ওক্ন করার তাকবীর। আর মাসবৃককে এ তাকবীর বলতে হয়।

উভয় ইমামের দলীল হল (জানাযার) প্রতিটি তাকবীর একেক রাকাআতের স্থলবর্তী। সার মাস্বৃক, সালাতের যে অংশ ফউত হয়ে যায়, তা দিয়ে সালাভ শুরু করে না। কেননা এরূপ করা রহিত হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে যদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইমামের সংগে তাকবীর না বলে থাকে, তবে সকলেরই মতে সে দ্বিতীয় তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করবে না। কেননা সে মুদরিকের সমপর্যায়ভুক্ত।

যে (ইমাম) পুরুষ বা ব্রীপোকের উপর সাপাত পড়বে সে বুক বরাবর দাঁড়াবে। কেননা, তা কলবের স্থান এবং তাতেই ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে। সূতরাং সেই বরাবর দাঁড়ানোর অর্থ এই দিকে ইংগিত করা যে, তার ঈমানের কারণে শাফাআত দু আয়ে মাগফিরাত করা হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে আরো বর্ণনায় রয়েছে যে, ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর এবং ব্রীলোকের মাঝামাঝি দাঁড়াবে। কেননা, আনাস (রা.) এরপ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটাই সুনুত।

আনাস (রা.) সম্পর্কিত হানীছের ব্যাখ্যায় আমরা বলি যে, উক্ত মহিলার জানায়ার উপর অতিরিক্ত আবরণ ছিল না। কাজেই তিনি স্ত্রীলোকটির জানায়া এবং লোকদের সাথে আড়াল হয়ে দাঁডিরেছিলেন।

যদি লোকেরা সওয়ার অবস্থায় জানাযা পড়ে তবে তা জাইয হবে- সাধারণ কিয়াস মুতাবিক। কেননা, ইহা মূলতঃ দু'আ। কিছু সৃষ্ম কিয়াস মুতাবিক জাইয হবে না। কেননা তাহরীমা বিদ্যমান থাকার কারণে এক দিক থেকে তা সালাত। সুতরাং সর্তকতার বাতিরে বিনা ওয়ারে কিয়াম তরক করা জাইয হবে না।

৩. মাসব্বের ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষতে নিয়ম ছিল এই বে, ইমামের সংগে শরীক হওয়ার পূর্বে ছুটে য়াওয়া নামার আদায় করে নিতো কিছু পরে তা রহিত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বে, ইমামের সংগে শরীক হয়ে নামার শেষ করে তারপর আগের ছুটে য়াওয়া অংশ আদায় করবে।

জ্ঞানাধার সালাতের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান অবৈধ নর। কেননা অর্থবর্তিতা হল ওয়ালীর 
হক। সূতরাং অন্যকে অয়বর্তী করে নিজের হক বাতিল করার তিনি অধিকার রাখেন। কোন 
কোন নুসধা বা অনুনিপিতে ্রা। (অনুমতি) এর পরিবর্তে ্রা। শদটি রয়েছে। এর অর্থ হলো 
লোকদের জানিরে দেওয়া অর্থাৎ একে অন্যকে অবহিত করবে, যাতে তারা মাইয়েতের হক 
আনায় করতে পারে।

कामा 'खाङ रह अमन ममिलामड जिंडरा ब्रांमाचा পढ़ार ना। रकनना नवी (त्रा.) राताइन مُن مَنَلًى عَلَيْ جَنَازَة في المُشجِد فَلاَ أَجْرَانَ : राताइन مُن منَلًى عَلَيْ جَنَازَة في المُشجِد ज्ञान পড़ार जात रकार्न जीखाद रावें (

তাছাড়া, এই জন্যও যে, মসজিদ তো তৈরী হয়েছে ধরণ সাপাত আদার করার জন্য। তদুপরি মসজিদ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।<sup>8</sup> আর মাইয়েত যদি মসজিদের বাইরে রক্ষিত হয় কেন্দ্রে মাশাহেখগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

ভূমিষ্ঠ হওৱার পর যে লিভ কেঁদে ওঠে, তার নাম রাখা ও তাকে পোসল দেওরা হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে। কেননা নবী (সা.) বলেছেন الله السَّبَهِلُ الْسُوَّائِينَ (رواه النساني) নবজাতক যদি কেঁদে ওঠে তবে তার জানাযা পড়া হবে। আর্ম হিন না কাঁদে তবে তার উপর জানাযা পড়া হবে না। যেহেড়ু কেঁদে ওঠা হল প্রাণের অন্তিত্বের প্রমাণ ; সুতরাং না কাঁদলে তার ক্ষেত্রে মৃতদের নিয়ম-কানুন কার্যকর হবে।

বে নিত কানা করেনি তাকে কাপড়ে জড়িয়ে (কবরস্থ করে) দেয়া হবে। এটা করা হবে আদম সন্তানের মর্যাদা রকার্থে। তবে তার জানামা পড়া হবে না। এর কারপ ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। গায়রে যাহির রিওয়ায়াত মতে তাকে গোসলও দেয়া হবে। কেনা এক হিসাবে সেও প্রাণী। এ-ই পসন্দনীয় মত।

কোন পিত যদি তার (অমুসদিম) মা-বাবার কোন একজনের সংগে কনী হয় এবং মৃত্যুবরণ করে তবে তার জানাযা পড়া হবে না। কেননা (ধর্মের দিক থেকে) সে পিত্য-মাতার অনুবর্তী।

তবে যদি সে ইসলাম স্বীকার করে নের এবং তার বোধশক্তি থেকে থাকে কেননা সৃষ্ধ কিয়ান মতে তার ইসলাম গ্রহণ শুদ্ধ। কিবো যদি পিতা-মাতার কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করে নের। কেননা, ধর্ম হিসাবে সে পিতা-মাতার উত্তম জনের অনুসামী হবে।

যদি পিতা-মাতার একজনও তার সংগে বন্ধী না হয় তবে জানাযা পড়া হবে। কেননা তবন তার ক্ষেত্রে দারুল ইসলামের অনুবর্তিতা প্রকাশ পাবে। ফলে ডাকে মুসলমান বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, যেমন কুড়িয়ে পাওয়া শিতর ক্ষেত্রে।

৪. জানাবা যদি মসজিদের চিতারে রাখা হয় তবে হানাকী মাবহাবের সর্বলবাত নিছার্ড বল মাকত্রই। শক্ষাব্রের জানাবা; ইমাম ও মুসারিদের তার্তনিক বদি মসজিদের বাহিবে হয় তারে কিছু আপো মসজিদের ভিতরে হয় অবদ সর্বস্বতিক্রবেই তা মাকত্রই নত। বদি গুড় জানাবা মসজিদের বাইবে বহু এবং ইয়াম ও মুসারিদের মসজিদের চিত্রের হয় তবে কোন কোন বছে তা মাকত্রই। খাব্যাস্থের বাহে বাবক্রই নতা।

বদি কোন কাকির মৃত্যুবরণ করে আর তার কোন মুসসমান অভিতাবক থাকে তবে সে তার গোসল দিবে, কাফন পরাবে এবং তাকে দাফন করবে:

হযরত আপী (রা.)-কে তাঁর পিতা আবৃ তালিব সম্পর্কে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। তবে তাকে গোসল দিবে নাপাক কাপড় ধোয়ার মত। আর বক্সখতে পেঁচানো হবে এবং একটি গর্ত ঝোঁড়া হবে। কাফন ও কবরের বেলায় সুনুত তরীকা অনুসরণ করা হবে না এবং যত্নের সাধে কবরে নামানো হবে না। ববং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

#### পরিচ্ছেদ ঃ জানাযা বহন

মাইয়েতকে খাটিয়ায় রাখার পর লোকেরা চার পায়া ধরে উঠাবে।

হাদীছে এমনই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এতে হবে জ্ঞানাযার সহযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিকতর সম্মান ও হিফাজত :

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সুন্নত এই যে, জানায়া দু'জন লোক বহন করবে। সামনের জন (বাটিয়ার হাতল) কাঁধে স্থাপন করবে। বিতীয় জন বুক বরাবর ধারণ করবে। কেননা হযরত সা'আদ ইব্ন মু'আয (রা.)-এর জানাযা এভাবে বহন করা হয়েছিল। এর জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, তা করা হয়েছিল সা'আদ (রা.)-এর জানাযার উপর ফেরেশতাগপের ভিড়ের কারণে।

আৰ জানায় নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে। তবে দৌড়ে নয়। কেননা, রাস্পুরাহ্
(সা.)-কে যখন এ সম্পর্কে জিঞ্জাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন عادين الخبي -দৌড়ের চেয়ে কম গতিতে। যখন মাইয়েতের কবর পর্যন্ত পৌছে যাবে তখন মাইয়েতকে
কাঁধ থেকে নামানোর পূর্বে উপস্থিত লোকদের বসে পড়া মাকরহ। কেননা কখনো
সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। আর দাঁড়ানো অবস্থায় তা অধিক সম্ববপর।

আর জানায়া বহনের নিয়ম এই যে, প্রথমে জানাযার সামনের অংশ তোমার ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর জানাযার পিছনের অংশ তোমার ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর জানাযার সামনের অংশ তোমার বাম কাঁধে রাখবে এরপর পিছনের অংশ তোমার বাম কাঁধে রাখবে। এটা করা হবে ডান দিককে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য। এ নিয়ম হল পালাক্রমে বহনের ক্ষেত্র।

## পরিচ্ছেদ ঃ দাফন

कवदार्क मारम ऋष्म बनम कदार । रकनमा त्रामुनुद्वार (मा.) बरमाहन, मारम रम जामारमत्र ज्ञान । जात बांका कवत रम जना जाखित ज्ञान । वे मारेरावण्टक रकवनात मिक एवंटक (श्रेरम करत) माबिन करा रूरव ।

৫. আমানের নিকট কবর 'লাহ্দ' আকারে খনন করাই হল সুনুত। তবে মাটি নরম হতরার কারণে বা অন্য কোন কারণে বাদি 'লাহ্দ' করা সকব না হর তবে খাড়াতাবেই খনন করতে পারে।

আল-হিদায়া (১ম বণ্ড)—২৩.

ইমাম শাফিন্ট (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে মাইরেডকে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হবে। <sup>৬</sup> কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.)-কে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হয়েছিল।

আমাদের দলীল এই যে, কেবলার দিক হল সন্মানিত। সূতরাং সেদিক থেকে প্রবেশ করানোই মুন্তাহাব হবে। আর নবী করীম (সা.)-কে কবরে প্রবেশ করানো সম্পর্কিত বর্ণনান্তলো পরম্পর বিরোধী।

মাইয়েতকে যখন কৰরে রাখা হবে তখন অবতরণকারী الله مُلَّةُ رَسُّ وَالْ اللهُ اللهُ وَعَالَى مِلْةً رَسُّ وَالْ السَالِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

আর তাকে কেবশাসুখী করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপই আদেশ করেছেন।

আর কাফনের গিঠ খুলে দিবে। কেননা এখন আর সরে যাওয়ার ভয় নেই।

*আর 'লাহদ'-এর মুখে কাঁচা ইট সমান করে বসিয়ে দিবে।* কেননা নবী করীম (সা.)-এর কবর শরীফে কাঁচা ইট বসানো হয়েছিল।

লাহদের মুখে ইট বসানো পর্যন্ত গ্রীলোকের কবর কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। তবে পুরুষের কবর কাপড় দ্বারা ঢাকতে হবে না। কেননা, গ্রীলোকের অবস্থার ভিত্তি হল পর্দার উপর আর পুরুষের অবস্থার ভিত্তি হল উন্মুক্ত থাকার উপর।

পোড়া ইট বা কাঠ ব্যবহার করা মাকত্রহ। কেননা এগুলো হল ঘর মজবুত করার জন্য। অথচ কবর হল জীর্ণ হয়ে নিঃশেষ হওয়ার স্থান। তাছাড়া পোড়া ইটে আগুনের আছর রয়েছে। সুতরাং কুলক্ষণ গ্রহণ হিসাবে তা মাকত্রহ হবে।

আর বাঁশ ব্যবহারে অসুবিধা নেই। الجامع الصغير এর ভাষ্য মতে কাঁচা ইট ও বাঁশ ব্যবহার করা মৃত্তাহাব। কেননা নবী (সা.)-এর কবর শরীফে এক আঁটি বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছিল।

জভঃপর কবরে মাটি চেপে দেওয়া হবে। আর কবরকে কুঁজের মত করা হবে। সমতলও করা হবে না এবং চতুষ্কোণও করা হবে না। কেননা নবী করীম (সা.) কবর চতুষ্কোণ করতে নিষেধ করেছেন। আর যারা নবী করীম (সা.)-এর কবর শরীফ দেখেছেন, তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, তা কুঁজ সদৃশ।

এর্থাৎ জনাযার বাটিয়্যা কররের পিছনের দিকে রাখবে। এমন ভাবে যে মাইয়েতের মাধা ঐ স্থানে থাকরে
থেখানে কররে মাইয়েতের পা থাকে। অতঃপর মাইয়েতকে লয়ালছিতাবে কররে নেয়া হবে।

৭. কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত, আব্ দুজ্ঞানাহ আনসারী (রা.) তো রাস্পুরাহে (সা.)-এর পরে মুরতাদদের বিক্তমে পরিচলিত ইয়ামামা মুদ্ধে পরীদ হয়েছেন। মুতরাং সম্ববত তিনি ছিলেন আবদুরাহ্ যাল গুল্লাদীন। লিপি বিভাটের কারণে এ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

## শহীদ

শহীদ ঐ ব্যক্তি, যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে কিবো যুদ্ধের মাঠে (মৃত) পাওয়া গৈছে আর তার দেহে চিহ্ন রয়েছে। কিবো মুসলমানরা তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তাকে হত্যা করার কারণে দিয়াতে ওয়াজিব হয়ন। এমন ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে কিছু গোসল দেওয়া হবে না। কেন্দ্র সে উহুদের শহীদদের শ্রেণীভুক্ত। আর তাদের সম্পর্কে রাস্লুরাহ (সা.) বলেছেনঃ ব্রটিকের ভাদের ক্রান্ত্রাহ (সা.) বলেছেনঃ ব্রটিকের । গোসল দিও না।

সূতরাং যে কেউ লৌহাত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হয় আর সে পবিত্র ও প্রাপ্তবয়ক্ত এবং তার হত্যার বিনিময়ে কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, সে উহুদের শহীদদের প্রেণীভক্ত। সূতরাং তাকে তাদের সংগে যক্ত করা হবে।

'চিহ্ন' দ্বারা যথম উদ্দেশ্য। কেননা যথম নিহত হওয়ার পরিচায়ক। তেমনি অস্বাভাবিক স্থান থেকে রক্ত বের হওয়া। যেমন, চোখ বা এরপ কোন স্থান থেকে।

শাফিই (র.) জানাযার সালাতের ক্ষেত্রে আমানের সাথে মতভেদ করেছেন। তিনি বলেন, তরবারির আঘাত গুনাই মুছে ফেলে। সূতরাং (জানাযার নামাযের মাধ্যমে) দু'আ-ইসতিগফারের প্রয়োজন নেই।

আমরা এর জবাবে বলি, মাইয়েতের জানাযা পড়া হয় তার প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য।
আর শহীদ তো সন্মানের যোগ্য। তাছাড়া পাপ থেকে পবিত্র ব্যক্তিও দু'আর প্রয়োজন থেকে
যুক্ত নয়; যেমন নবী ও শিত।

হারবী, যুদ্ধাবস্থায় কাঞ্চির কিংবা বিদ্রোহী কিংবা চাকাত যাকে হত্যা করবে তাকে যে জিনিস দারাই হত্যা করুক, গোসল দেওয়া হবে না। কেননা উহুদের শহীদানদের সকলেই তরবারি বা লৌহান্ত দারা নিহত ছিলেন না।

ন্ধানাৰত অবস্থায় কেউ যদি শহীদ হয়, তাহলে আৰু হানীফা (র.)-এর মতে তাঁকে গোসল দেওয়া হবে।

মূশরিকরা যে কোন অন্ত দিয়েই হতা কন্ধক নিহত ব্যক্তি শহীদ হবে। বিল্রোহী ও ডাকাতদের হাতে নিহত ব্যক্তি সম্পদর্কও একই কথা। কেননা ইমামের আনুগতা বর্জনের কারণে তারা মুশরিকদের শ্রেণীভূক হয়ে গড়েছে।

সাহেবাইন বলেন যে, তাকে গোসল দেওয়া হবে না 1 কেননা, জানাবাত দারা যে গোসল ওয়াজিব হয়েছিল, তা মৃত্যু দারা রহিত হয়ে গিয়েছে 1 আর মৃত্যুর দরুন দ্বিতীয় গোসলটি শাহাদাতের কারণে ওয়াজিব হয়নি 1

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, শাহাদাত গোসল রোধকারী হিসাবে স্বীকৃত, লোপকারী নয়। সুতরাং তা জানাবাতকে লোপ করবে না। আর বিচন্দ্র সনদে প্রমাণিত আছে যে, হানযানা (রা.) যথন জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন, তথন ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দান করেছিলেন।

হারিয় ও নিফাসগ্রস্ত গ্রীলোক যখন পবিত্র হয়ে (শাহাদাত বরণ করে) তখন তার সম্পর্কে একই মতভিন্নতা রয়েছে। বিচছ্ক বর্ণনা মতে হায়িয় বা নিফাস শেষ হওয়ার আগে শাহাদাত বরণ করলেও তার সম্পর্কে একই মতভিন্নতা রয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়ক্ক শিত সম্পর্কেও অনুদ্ধপ মতভেদ।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, শিশু তো এই মর্যাদা লাভের অধিকতর উপযুক্ত।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর জবাব এই যে, পবিত্র অবস্থায় থাকা হিসাবে উহনের শহীদানের ক্ষেত্রে তরবারির আঘাত গোসলের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে শিশুর তো গুনাহু নেই। মুতরাং সে উহুদের শহীদানের প্রেণীভুক্ত হবে না।

শহীদের রক্ত ধোয়া হবে না এবং তার কাপড়-চোপড় খোলা হবে না। এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। তবে চর্মের বা তুলান্ঠর্তি পরিধেয় অস্ত্র-শব্র ও মোজা খুলে নেওয়া হবে।কেননা এণ্ডলো কাফন জাতীয় নয়।

जात्र कारुर्तनत्र काপড़ পূর্ণ कतात्र উদ্দেশ্যে (श्वरमाञ्चन खनूयाम्री) ইচ্ছামত বাড়াবে किংবা कमार्त्व। यে আহত ব্যক্তি জীবনের কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের পর মারা যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে।

অর্থাৎ বে ব্যক্তি জীবনের আরাম ও সুবিধা গ্রহণের কারণে শাহাদাতের হকুম লাতের ক্ষেত্রে (কিছুটা সময় ক্ষেপণ করে) পুরনো হয়ে গেছে। কেননা এ কারণে জুলুমের চিহ্ন কিছুটা লঘু হয়ে গেছে। ফলে সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভুক্ত হল না।

'সুযোগ-সুবিধা' গ্রহণের অর্থ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, নিদ্রা যাওয়া, ঔষধ (ও চিকিৎসা) গ্রহণ করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে (নিরাপদ স্থানে) স্থানান্তরিত হওয়া। কেননা এভাবে নে জীবনের কিছু সুবিধা ভোগ করল। আর উত্তদের শহীদগণ পানির পেয়ালা তাদের সামনে তুলে ধরা সত্ত্বেও পিপাসার্ত অবস্থায় মারা গেছেন। কিন্তু শাহাদাতের মর্যাদা ক্ষতিগ্রন্ত হওয়ার আশংকায় তারা (পানিটুকু) গ্রহণ করেননি।

কিন্তু যদি কোন আহত ব্যক্তি এ কারণে আহত হওয়ার স্থান থেকে তুলে আনা হয়, যাতে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট না হয় (তবে তা সুযোগ এহণ বলে গণ্য হবে না)। কেননা সে কোন প্রকার আরাম লাভ করেনি। আর যদি কোন শিবিরে বা তাঁবৃতে এনে রাখা হয় তবে পূর্ব বর্ণিত কারণে সে সুবিধা এহণকারী গণ্য হবে। অধ্যার ঃ সালাত

আর যদি এক ওয়ান্ত সাদাত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সন্ধানে সে বেঁচে থাকে তবে সে সুবিধা এইপকারী হল। কেননা উক্ত সালাত তার যিস্বায় ঋণ হয়ে গোল। আর উ জীবিতদের সাথে সম্পর্কিত হকুমের অন্তর্ভুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটি ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত :

যদি আধিরাত সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ওসীয়ত করে তবে ইমাম আবু ইউনুফ (র.)-এর মতে সেও সুবিধাগ্রহনকারী বলে গণ্য হবে।

কিন্তু ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে সে সুবিধা গ্রহণকারী হবে না। কেননা ওসীয়ত কর তো মাইরেতের আহকামভুক্ত বিষয়।

যাকে নগরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাকে গোসদ দেওয়া হবে। হেনন তর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল কাসামাহ ও দিয়াত। সূতরাং এতে করে তার জুলুমের প্রতিক্রিয়া হালক হয়ে যায়।

তবে যদি জানা যায় বে, তাকে লৌহান্ত ছারা অন্যায়তাবে হত্যা করা হয়েছে।
(এমতাবস্থায় গোসদ দেয়া হবে না) কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল কিসাস, যা একট
শান্তি। আর হত্যাকারী বাহাতঃ কোনক্রমেই শান্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না, দুনিয়াতে
কিংবা আখিরাতে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মন (র.)-এর মতে যে আন্ত্রে প্রাণ সংহার বিনম্বিত হয় ল: তা তলোয়ারের হকুমজুক। ইনশাআল্লাহ্ এটাক (অপরাধসমূহ) অধ্যায়ে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

যাকে হদ বা কিসাস হিসাবে কতল করা হয়েছে, তাকে গোসদ দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে। কেননা সে তার উপর সাবান্ত হক আদার করার জন্য আপন প্রাণ ব্যয় করেছে। অথচ উহদের শহীদগণ আল্লাহ্ব সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের জন্ম উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং তাকে তাদের সংগে যুক্ত করা যাবে না।

সে সকল বিদ্রোহী বিংবা ডাকাত নিহত হয়, তাদের উপর জানাযা পড়া হবে না। কেননা আলী (রা.) বিদ্রোহীদের উপর জানাযা পড়েননি।

#### ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

### কা'বার অভ্যন্তরে সাদাত

কা'বার অভান্তরে ফর্য ও নফল সালাত আদায় জাইয়। উভয় বিষয়ে ইয়াম শান্তিঈ (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে। আর তথু ফর্যের ব্যাপারে মালিক (র.)-এর ভিন্ন-মত রয়েছে।

আমাদের দলীল রাসূলুরাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন।

আর এ কারণে যে, অভান্তরীণ সালাতের যাবতীয় শর্ত সম্পন্ন হয়েছে। এতে কেবলামুখী হওয়াও পালিত হয়েছে। কেননা সমগ্র কা'বা সম্মুখে রাখা শর্ত নয়।

ইমাম যদি কা'বার ভিতরে জামা'আতের ইমামতি করেন, আর তবন মুক্তাদীদের কেউ ইমামের পিঠের দিকে নিজের পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় তবুও জাইম হবে। কেননা সে কেবলামূর্থী রয়েছে এবং আপন ইমামকে ভুলের উপর রয়েছে বলেও সে মনে করে না। চিন্তা করে কিবলা নির্ধারণের বিষয়টি এর বিপরীত।

আর তাদের মাঝে যে ইমামের চেহারার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে, তার নামায জাইয হবে না। কেননা যে তার ইমামের চেহারার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে, তার নামায জাইয হবে না। কেননা সে তার ইমামের অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। ইমাম যদি মাদাজিদুল হারামে দালাত পড়ান তার লোকেরা কা'বার চারপাশে হালকা করে দাঁড়ায় এবং ইমামের দালাত ইকতিদা করে সালাত পড়ে তা হলে তাদের মধ্যে যে কা'বার দিকে ইমামের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী হয়, তারও সালাত জাইয হবে, যদি সে পাশে না দাঁড়িয়ে থাকে, যে পাশে ইমাম আছেন। কেননা একই পার্শ্বে হওয়ার বেলায়ই অগ্রবর্তিতা ও পাভাদর্বর্তিতা প্রকাশ পাবে।

যে ব্যক্তি কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তার নামায জাইয।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কারণ, আমাদের মতে কা'বা হল আসমান পর্যন্ত বোলা স্থল ও শূন্য স্থান, ভবন নর। আর ভবন তো স্থানান্তরিভও হতে পারে। এ জন্যই তো কেউ জাবালে আবু কুবায়স এর চূড়ায় উঠে সালাত আদায় করলে তার সালাত জাইয হবে। অথচ ভবন তো তার সম্পুর্বে বিদ্যমান নেই। অবশ্য কা'বার পালে আদায় মাকরহ। কেননা এতে কা'বার প্রতি অসম্থান করা হয় এবং এ সম্পর্কে নবী (সা.) থেকে নিষ্কেগজ্ঞ বার্ণিত আছে।

১. অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রে যদি জামা আত পড়া হয় এবং কিবলা জানা না থাকার কারণে চিন্তা করে কিবলা নির্ধারণ করা হয় । এমতাবস্থায় কেউ যদি ইমামের পিঠের দিকে নিজের পিঠ দিয়ে দাড়ায় আর ইমামের অবস্থা তার জানা থাকে তবে তার নামায সরীহ হবে না । কেননা তার ধারণা মতে তো ইমাম ভূদের উপর আছে ।



ww.eelm.weebly.coi

#### অধ্যায় ঃ যাকাত

স্বাধীন জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়ত্ব সুসলিম ব্যক্তি যথন 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক' হল এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন ঐ ব্যক্তির (সম্পদের) উপর যাকাত ওয়ান্তিব (অর্থাৎ ফর্ম) হয়।

उग्नाक्षित হওয়ার দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَلَتُو الرَّكُوهُ আর তোমরা যাকতে প্রদান কর।

তাছাড়া রাস্বুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ أَدُوا رُكِرُهُ أَدُوالكُمْ । তোমারা তোমাদের মানের যানাত প্রদান কর। তদুপরি এ সিদ্ধান্তের উপর উর্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। ওয়াজিব শব্দে ফরয বৃথান হয়েছে। কেননা (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে দলীল) তাতে 'সন্দেহের' কোন অবকাশ নেই।

স্বাধীন হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, তা দ্বারা মালিকানার পূর্ণতা অর্জিত হয়। আর 'জ্ঞান সম্পন্ন' ও প্রাপ্ত বয়ন্ধতার শর্ত আরোপ করার কারণ একটু পরেই উল্লেখ করছি।

মুসলমান হওয়ার শর্ড আরোপ করার কারণ এই যে, যাকাত হল একটি ইবাদত। আর কাফিরের পক্ষ থেকে ইবাদত সাব্যস্ত হতে পারে না।

নিসাব পরিমাণ মালের মালিকানা জরুরী, কেননা রাসূলুরাহ্ (সা.) এ পরিমাণকে (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার) কারণরপে নির্ধারণ করেছেন।

এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী। কেননা এমন একটা সময়কাল অপরিহার্য যাতে (মালের) বৃদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে। আর শরীআত তার সীমা নির্ধারণ করেছে 'এক বছর' ছারা। কেননা রাসুলুয়াই (সা.) বলেছেন টিট্রান্ট নির্ধারণ করেছে অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত করে মালে যাকাত নেই। তাহাঁড়া এ সময়ের অবকাশে মাল বর্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এতে বিভিন্ন মৌসুমসমূহ শামিল রয়েছে। আর সাধারণতঃ তাতে মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে। সূতরাং ত্রুম ও সিদ্ধান্তটি তারই উপর আবর্তিত করা হয়েছে।

আর কোন কোন মতে যাকাত হলো তাংক্ষণিক ওয়াজিব। কেননা এ-ই 'নিঃশর্ড' আদেশের চাহিদা।

আর কারো মাতে এটি বিলম্বিত ওয়াজিব। কেননা সমর্ম জীবনই হল এটি আদায় করার সময়। এ কারণেই আদায়ে ক্রটির পর নিসাব বিনিষ্ট হয়ে গেলে তার উপর আদায়ের ফিছাদারী থাকে না।

১. এ শর্ত আরোপের মাধ্যমে ঋণয়ত্ত ব্যক্তির সম্পদকে পরিহার করা হয়েছে। কেননা এ সম্পদের হকদার হল ঋণদাতা। সুতরাং উক্ত সম্পদের উপর ঋণয়ত্ত ব্যক্তির মার্পিকানা কুনু হয়ে পেল। অত্রপ শ্রীর মাহর হতক্ষণ তার করজা ও নিয়্রেপে না আসবে তবন তার উপর তার মান্দিকানা পূর্ণতা লাভ করে না:

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---২৪

## ष्रश्रीच बग्नक वामक च विकृष मिक्क वाकित উপत्र योकाण उग्नाकित नग्न।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যাকাত হল আর্থিক দায়-দায়িত্ব। সূতরাং এটা অন্যান্য আর্থিক দায়-দায়িত্বের সমভূপ্য। যেমন ব্রীদের ভরণপোষণ। আর এটি উশর ও বিরাজের অনুরূপ হয়ে যায় (যা বাচ্চা ও পাণলের মাল থেকেও নেয়া হয়)।

আমাদের যুক্তি এই যে, যাকাত হল ইবাদত। সুতরাং স্ব-ইচ্ছা ছাড়া তা আদায় হবে না, যাতে 'পরীক্ষা'-এর দিকটি সাব্যস্ত হতে পারে। আর 'আকল' না থাকার কারণে এ দু'ন্ধনের 'স্ব-ইচ্ছা' বলতে কিছু নেই।<sup>২</sup>

'বারাজ'-এর বিপরীত। কেননা বারাজ হল 'ভূমি কর।' জমির আর্থিক 'দায়' তদ্ধুপ উশরের ক্ষেত্রে 'আর্থিক দায়'-এর দিকটিই প্রধান। পক্ষান্তরে 'ইবাদত' এর দিকটি আনুসঙ্গিক!

পাগল যদি বছরের কোন অংশে সুস্থৃত্য লাভ করে তবে সেটা রোযার ক্ষেত্রে মানের কোন অংশে সুস্থৃতা লাভ করার সমতুল্য হবে।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.)-এর মতে বছরের অধিকাংশ সময় ধর্তব্য। আর পাগলের বেলায় স্থায়ী কোন পার্থক্য নেই।

আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবালক যদি পাগল অবস্থায় বালেগ হয় তবে সুস্থতা লাভের সময় থেকে বছর পূর্ণ হওয়া বিবেচনা করা হবে। যেমন নাবালকের জন্য সাবালক হওয়ার সময় থেকে।

"মুক্তাতাৰ" এর উপর যাকাত নেই। কেননা সে পূর্ণভাবে মালের মালিক নয়। কারণ তার মধ্যে মালিকানার পরিপন্থী দাসত্ বিদ্যমান। এ কারণেই সে আপন গোলামকে আয়াদ করার অধিকারী নয়।

यात्र উপत्र जात्र সম্পদকে বেউনকারী ঋণ রয়েছে, जात्र উপत्र याकाज নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যাকাত ওয়ান্ধিব হবে। যেহেতু যাকাতের সবব বিদ্যামন রয়েছে। আর তা হল পূর্ণ নিসাবের মালিক হওয়া।

আমাদের দলীল এই যে, তার মান্স তার মৌলিক প্রয়োজনে দায়বন্ধ। সূতরাং সেটাকে অন্তিস্থান গণ্য করা হবে। যেমন পিপাসা নিবৃতির জন্য রক্ষিত পানি এবং ব্যবহারিক ও কর্তব্য-সম্পাদনের কাপড়।

২. অৰ্থাৎ নিসাবের মালিক হওয়ার পর যদি বহুবের অঞ্চতে বা শেষে যে কোন অংশে সৃষ্ট্ থাকে ভাহলে সময়ের পরিবাণ অন্ত হউক বা বেশী তার উপর যাজাত ওয়ান্তিব হবে। যেমন রমাযান মালের দিনের বা রায়ের কোন এক অংশে পানানা পরিমাণ সমতে যদি সৃষ্ট্ থাকে তবে পুরা মালের রোঘা ফরয় হয়ে যায়। কেননা রোঘার ক্ষেত্রে মালের যে ভূমিকা যাকাতের ক্ষেত্রের বহুবেরও সেই ভূমিকা।

যদি তার সম্পদ ঋণ খেকে জৰিক হয় তবে উদ্ধৃত জংশ নিসাব পরিমাণ হলে তার বাকাত দিবে। কেননা তা প্রয়োজন মৃক্ত। আর ঋণ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ঋণ, মানুষের পক্ষ থেকে যার তাগাদাকারী রয়েছে। সূতরাং মানুত ও কাফ্ফারার ঋণ যাকাতকে বাধা দিবে না। আর যাকাতের ঋণ নিসাব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যাকাতকে বাধা দেয়। তিকেননা ঐ স্পণ্ডের কারণে নিসাব কমে যাবে। অক্রপ মাল নষ্ট করার পরও একই হকুম।

উভয় ক্ষেত্রে যুক্ষার (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। আর কথিত বর্ণনা মতে দিতীয় কেরে
ইমাম আবৃ ইউসুক (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা আমাদের দলীল হল মোনুদের পক্ষ
হতে) এই মালের তাগাদাকারী রয়েছে। গবাদি পত্তর ক্ষেত্রে তাগাদাকারী হলেন শাসনকর্তা পক্ষাপ্তরে ব্যবসা দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাগাদাকারী হলেন শাসনকর্তার নায়েব। কেননা মালিকগণ তার
পক্ষে নায়েব বিবোচিত হয়ে থাকেন।

বসবাসের ঘরে, ব্যবহারের কাপড় চোপড়ে, ঘরের আসবাবপত্রে, সওয়ারির পতর ক্ষেত্রে, বিদমতের গোলামদের ক্ষেত্রে এবং ব্যবহারের অন্তাদির ক্ষেত্রে থাকাত নেই। ক্ষেনা তা মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত। তাছাড়া তা 'বর্ধন-গুণ' সম্পন্ন নয়। জ্ঞানস্বৌদ্বের <sup>৪</sup> জ্ঞান্কায় ব্যবহৃত কিতাবাদি এবং পেশাদার লোকদের উপকরণাদি<sup>৫</sup> সম্পর্কেও একই হকুম । এই কারণে যা আমরা (এইমাত্র) বলেছি।

যার অন্য কারো উপর কোন ঋণ রয়েছে, কিছু সে কয়েক বছর ধরে তা অধীকার করে এনেছে, অতঃপর ঋণসংক্রোন্ত প্রমাণ তার হাতে এল, তখন সে উক্ত মালের বিগত বছরতলোর যাকাত প্রদান করবে না।

৩. মাসআলাটির সুরত এই যে, কারো নিকট তথু নিসাব পরিমাণ মাল রয়েছে। আর ঐ মানের উপর নুই বছর অতিক্রম্বে ছয়েছে। কিছু প্রথম বছরের যাকাত সে আদাহ করে নি। এমতাবস্থায় ছিতীয় বছরের যাকাত তর উপর ওয়াজিব হবে না। কেনদা ছিতীয় বছরে প্রথম বছরের যাকাতের স্কণের কারণে। নিসাবের অংশবিশেষ আবকু রয়েছে। ফলে নিসাব পরিপূর্ণ ছিল না।

<sup>8.</sup> জ্ঞান সেবী' পর্তটি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থবহ নয়। কেননা কোন মুর্থ লোকের নিকটও বনি নিসাব পরিমাণ অর্থ মূল্যের কিতাব থাকে আর শেগুলো বাবনারের জন্য না হয় তবে তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে না। পরিমাণে তা যতই অধিক হোক। কেননা এগুলো বর্ধনাপীল নয়। তবে যাকাতের এহণের ক্ষেত্র হওয়ার বাাপারে এ পর্তাট অর্থবহ, কেননা জ্ঞানপেরীর নিকট যদি নিসাব পরিমাণ অর্থমূল্যের কিতবে থাকে আর প্রেওলো তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের প্রয়োজনে লাগে তবে সে যাকাত এহণের ক্ষেত্র হতে পারে। পক্ষান্তরে যদি প্রয়োজনে না লাগে তবে যাকাত এহণ করতে পারবে না।

৫. উপকরণ যারা উদ্দেশ্য ঐ সকল উপকরণ যা ব্যবহারের কারণে নিপ্রেমিত হয় না : বেমন হাতৃড়ি-করাত, কিরো ঐ সকল উপকরণ যা ব্যবহারে নিপ্রেমিত হয় কিরু তার চিক্ত কৃতবন্ধতে বিদ্যামন থাকে না : বেমন ক্রান্তর।

সাবান। সুতরাং ধোপা যদি সাবান ধরিদ করে এবং তার মূল্য নিসাব পরিয়াণ হয় এবং বছর অতিক্রান্ত হয় তবে তার উপত্র হাকাত গুয়াজিব হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক হয় কর্মের বিনিমকে, উপকরণের বিনিমরে নয়।

এর অর্থ এই যে, ঝণ্মহীতা মানুষের নিকট বীকারোক্তি করার কারণে ভার পক্ষে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এটা 'মালে যিমার' <sup>৬</sup> এর মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে ইমাম যুকার ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া মাল, পলাভক বা পথহারা গোলাম, ছিনিয়ে নেওয়া মাল, যার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, সমূদ্রে (অর্থাৎ অথৈ পানিতে) পড়ে যাওয়া মাল, খোলা মাঠে পুঁতে রাখা মাল, যার স্থান এখন মনে নেই এবং শাসক যে মাল বাজেয়াফ্ত কারেছেন- এ সবই 'মালে যিমারের' অন্তর্ভুক্ত।

পলাতক, পাথহারা ও ছিনিয়ে নেওয়া গোলামের পক্ষ থেকে সাদাকাতৃল ফিত্র ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ের ব্যাপারেও অনুরূপ মততেদ রয়েছে ।

ইমাম যুফার ও শাফিন্ট (র.)-এর দলীল এই যে, (যাকাভ ওয়াজিব হওয়ার) কারণ বিদ্যমান। আর হস্তচ্যুত হওয়া (যাকাত) ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যেমন, মুসাফিরের (বাড়ীতে রক্ষিত) মাল।

খরে পুঁতে রাখা মাল নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে। কেননা তা হস্তগত করা সহজ।

আর জমিতে বা বাগানে পুঁতে রাখা মাল সম্পর্কে (যদি স্থান ভুলে যায়) তবে মাশায়েখনের মততেন রয়েছে  $_1^{\,\,0}$ 

খণের কথা স্বীকার করে এমন কোন লোকের নিকট যদি ঋণ থাকে, তবে সে সঙ্গল হোক কিংবা অসন্থল, ঐ মালের উপর যাকাত গুয়াজিব হবে। কেননা (সঙ্গলের ক্ষেত্রে) সরাসরি কিংবা (অসন্থলের ক্ষেত্রে উর্ণাজনের পর) উক্ত ঋণ উদ্ধার করা সম্ভব।

ডদ্রূপ (যাকাত ওয়ান্ধিব হবে) যদি ঋণ এমন অস্বীকারকারী ব্যক্তির নিকট থাকে যার অনুকূলে প্রমাণ রয়েছে কিংবা কাযী সে বিষয়ে অবগত থাকেন। কারণ আমরা আর্দেই উল্লেখ করেছি।

৬. মানে যিমার বলে ঐ হাতছাড়া সম্পদকে যা ক্লিরে পাওয়ার আশা নেই। যদি কিরে পাওয়ার আশা থাকে তবে সেটা মানে বিমার নয়।

৭. এক্ষেত্রে মূল বিষয় সহজে হস্তেগত হওয়া। সুভরাং যারা বলেন যাকাত ওয়াজিব হবে তাদের বক্তবা এই যে, সম্পূর্ণ ভূমি বুড়ে ফেলা অসম্ভর নয়। সুভরাং মাল হস্তবগত হওয়াও অসম্ভব নয়। সুভরাং এটা বাজীতে পুতে রাখা মালের মত হল। খোলা মাঠের মত হল না । গক্ষায়েরে বারা যাকাত ওয়াজিব হবে না বলেন, তাদের মতে এটা অসম্ভব না হলেও কয়্টকর। আর পরীলাত কটের বিষয়েটি বিবেচনা করে তা মওকুল করে থাকে। সুভরাং এখানেও তা মওকুফ হবে এবং এটি খোলা মাঠে পুতে রাখা সম্পূদের মত হবে!

অধ্যায় ঃ যাকাত

ঋণ যদি এমন ব্যক্তির নিকট থাকে, যাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে আর সে ফণ্ডর কথা স্বীকার করে, তথন ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত নাল নিসাব রূপে গণ্য হতে কেননা, তাঁর মতে কার্যীর পক্ষ থেকে দেউলিয়া ঘোষণা করা তক্ষ নয়।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে থাকাত ওয়ান্তিন হবে না। কেনন দেউলিয়া ঘোষণা করা ঘারা তাঁর মতে দেউলিয়াতু সাবান্ত হয়ে যায়।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.) দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মুহাম্মন (র.)-এর সংগ্র একমত। পক্ষান্তরে গরীব পোকদের প্রতি সুবিবেচনার লক্ষ্যে যাকাতের হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর সঙ্গে একমত।

কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে দাসী খরিদ করল, তারপর তাকে বিদমতে নিয়োজিত করার নিয়াত করল, তাহলে ঐ দাসী খেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা, নিয়াত কর্নের সংগো যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসা বর্জন করা।

আর যদি পুনরায় ব্যবসার নিয়াত করে তবে তাকে বিক্রি করার পূর্ব পর্যন্ত তা ব্যবসারের জন্য বলে বিবেচিত হবে না। সূতরাং (বিক্রির পরে) তার মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কেননা, এখানে নিয়াত কর্মের সংগে যুক্ত হয়নি। কারণ সে তো (এখনও) ব্যবসা করেনি সূতরাং নিয়াত এইণযোগ্য হবে না। এ কারণেই তো মুসাফির তথু নিয়াতের দ্বারাই মুকীম হয়ে যায়। কিন্তু মুকীম সক্ষর ছাড়া তথু নিয়াত হারা মুসাফির হয় না।

যদি কোন জিনিস খরিদ করে আর ব্যবসার নিয়াত করে তবে সেটা ব্যবসার জন্মই পণ্য হবে। কেননা, নিয়াত কর্মের সংগে যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং ব্যবসার নিয়াত করে, তা হলে ব্যবসার জন্য গণ্য হবে না। কেননা তার পক্ষ থেকে কোন কর্ম পাওয়া যায় নি।

আর যদি দানের মাধ্যমে, ওসীয়াতের মাধ্যমে, বিবাহের মাধ্যমে, 'বোলা' এর মাধ্যমে, 
অথবা কিসাসের উপর সন্ধির মাধ্যমে বস্তুটির মালিক হয় এবং সেটাকে ব্যবসার জন্য নিয়্যত 
করে, তবে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা ব্যবসার জন্য হয়ে যাবে। কেননা নিয়্যতিট 
কর্মের সংগে যুক্ত হয়েছে।

আর ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে তা ব্যবসার মধ্য গণ্য হবে না। কেননা নিয়াতটি 'ব্যবসা-কর্মের' সংগে যুক্ত হয়নি। কারো কারো মতে মতডেদটি এর বিপরীত।

যাকাত আদায় করার সংগে যুক্ত নিয়াত কিংবা যাকাত পরিমাণ অর্থ আদাদা করার সংগে নিয়াত ছাড়া যাকাত আদায় করা সহীহ হবে না। কেননা যাকাত একটি ইবানত। সুতরাং তার জন্য নিয়াত শর্ত হবে। আর নিয়াতের ক্ষেত্রে আসল হল কর্মের সংগে যুক্ত হব্যা। তবে যেহেতু যাকাত প্রদান (সাধারণতঃ) বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। তাই সহজ্ঞতার লক্ষ্যে যাকাতের অর্থ আদাদা করার সময় নিয়াতের উপস্থিতিই যথেষ্ট। যেমন সিয়ামের ক্ষেত্রে নিয়াতকে অপ্রবর্তী করার বিষয়টি।

১৯০ আল-হিদায়া

ষে ব্যক্তি যাকাতের নিয়্যত ব্যতীত সমন্ত মা**ল** দান **করে ফেলে**, ভার যাকাতের

ফরব আদায় হয়ে থাবে।

এটা হল সৃক্ষ কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা তার উপর প্রয়ান্ধিব ছিল মালের একটা অংশ
দান করা। সূতরাং সমগ্র মালের মাঝেই তা নির্ধারিত আছে। অতএব নির্ধারণ করার প্রয়োজন

(नरें।
यनि आंशिक निमान मान करत शांक छर्त मानकृष्ठ आंशिक योकाछ दृश्छि देखा

যাবে।

এটি মুহাম্মন (র.)-এর মত। কেননা ওয়াজিব অংশটি সমগ্র মালের মাঝে বিস্তৃত রয়েছে।
পকান্তরে ইমাম আবৃ ইউসুক (র.)-এর মতে তা রহিত হবে না। কেননা অবশিষ্ট মাল ওয়াজিব
যাকাতের ক্ষেত্র হতে পারার কারণে দানকৃত অংশ নির্ধারিত হয়নি। প্রথম সুরতটি এর
বিপরীত। মির্ক্তন বিষয় আল্লাইই অধিক জ্ঞাত।

www.eelm.weeblv.com

### গবাদি পশুর যাকাত

পরিচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, পাঁচটি উটের কমে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন মুক্ত মাঠে ১ विচরণকারী উটের সংখ্যা পাঁচটি হয়. এবং তার উপর এক বছর অতিক্রাস্ত হয় তখন পर्येख উट्टेंब स्कृद्ध थकि वक्त्री ध्याक्षिव इत्व। यचन উट्टेंब সংখ্যা দশ इत्व उचन **টৌষ্দ পর্যস্ত তাতে দু'টি বকরী ওয়াজিব হবে। यचन উটের সংখ্যা পনেরটি হবে** তখন উनिশ পর্যন্ত তাতে তিনটি বকরী ওয়াজিব হবে। यथन উটের সংখ্যা বিশটি হবে তখন চিন্সিশটি পর্যন্ত তাতে চারটি বৰুরী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা পঁচিশে উপনীত হবে তখন পঁয়ত্তিশ পর্যন্ত তাতে একটি 'বিনতে মাখায়' অর্থাৎ দিতীয় বার্য পদার্পণক্রই উটনী ওয়াজ্ঞিব হবে। যখন উটেব্ন সংখ্যা ছয়ত্রিশ হবে তখন পঁয়তাল্রিশ পর্যন্ত তাতে একটি 'বিনতে দাবুন' অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উটনী *ওয়ান্তিব হবে। যখন উটের* সংখ্যা ছয়চন্ত্ৰিশ হবে তখন যাট পৰ্যন্ত তাতে একটি হিক্কা অৰ্থাৎ চতুৰ্থ বৰ্ষে পদাৰ্পণকাই **डिंग्नी** *धग्नाकिव इरव । यथन উर्हित সংখ্যা একষ***ট্रिए** *উপनी* इरव छथन श्रीनातत शर्यत তাতে একটি জায়া আ অর্থাৎ পঞ্চমবর্ষ্টে পদার্পণকারী উটনী *ওয়াজিব হবে। যখন উটের* मश्या **हिग्नास्त्रहि स्ट**व जयन न**स्टर भर्यस जार**क मृ'ि 'विनट मावन' स्गास्त्रिव स्टव। यथन উটের সংখ্যা একানবাইয়ে উপনীত হবে তখন একশ' বিশ পর্যন্ত তাতে দু'টি 'হিকা' ওয়াজিব হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে যাকাত সংক্রান্ত ফরমানসমূহ এভাবেই খ্যাতি লাভ করেছে।

#### www.eelm.weeblv.com

عند বা মুক্ত মাঠে বিচয়ণকারী অর্থন ঐ সকল প্রত বা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে ফিরেই নিজের খান্য সংগ্রহ করে থাকে । মালিককে খান্য সংগ্রহ করে দিতে হয় না ।

हिम्रानस्वरेगितः উপनीए इत्व एचन मू'म भर्वस्त छाटः চারটি हिक्का ७म्राधित इत्व। चन्द्रश्य त्यकम' मक्कारमत भन्नवर्षी भक्कारम याजात भूनन्नावृत्ति इत्तरह, चनुन्नभ विधारमत भूननावृत्ति इत्व।

এ হল আমাদের মাযহাব। আর ইমাম শাফিই (র.) বলেন, একশ' বিশের উপর যখন একটি অতিরিক্ত হবে তখন তাতে তিনটি বিনতে লাবৃন ওয়াজিব হবে। যখন উট একশ' মিশটি হবে তখন তাতে একটি হিক্কা ও দুইটি বিনতে লাবৃন ওয়াজিব হবে। অতঃপর চন্ত্রিশ ও পঞ্চাশের মাঝে হিসাব আবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাৎ প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবৃন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা ওয়াজিব হতে থাকবে।

কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এ মর্মে ফরমান জারি করেছিলেন যে, উটের সংখ্যা যখন একশ' বিশের অধিক হবে তখন প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবন ওয়াজিব হবে।

উক্ত ফরমানে বিনতে লাবূনের নিম্নবর্তী বিধান পুনঃ আরোপ করার শর্ত উল্লেখ করা হয়নি।

আমাদের দলীল এই যে, আমর ইব্ন হায্মের পত্রে রাস্পুরাহ্ (সা.) উপরোক্ত বক্তব্যের শেষে একথাও লিখেছেন : كَانُ أَقَالُ مِنْ ذَلِكَ قَفِي كُلِ خَمْسٌ رُوْدُ شَاءٌ व्यत চেয়ে কম যা হবে, তাতে প্রতি পাঁচটিতে একটি বকরী ওয়ার্জিব হর্বে। সু্তরাং এই অতিরিক্ত অংশ টুকুর উপরও আমল করতে হবে।

(যাকাতের ক্ষেত্রে) অনারব ও আরব উট একই রকম। কেননা সাধারণ (بابا বা উট) শব্দে উভয় প্রকারই অন্তর্ভুক্ত। বিতদ্ধ বিষয় আক্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

# পরিচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত

গরুর ক্ষেত্রে ত্রিশের নীচে কোন যাকাত নেই। সুতরাং গরুর সংখ্যা যখন মুক্ত মাঠে বিচরণকারী গরু ত্রিশ হবে এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হবে, তখন তাতে একটি তাবী বা তাবী 'আ' অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী নর বা মাদী বাছুর ওয়াজিব হবে। এবং চল্লিশটিতে একটি 'মুসিন' বা 'মুসিরা' অর্থাৎ তৃতীয় বছরে পর্দাপণকারী নর বা মাদী বাছুর ওয়াজিব হবে। রাসুলুব্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.)-কে এরূপই আদেশ করেছিলেন।

যখন গৰুর সংখ্যা চল্লিশের অধিক হবে তখন ষাট পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যাভলোতে সেই পরিমাণ ওয়াজিব হবে।

এটি আবৃ হানীফা (রা.)-এর মত। সুতরাং অতিরিক্ত একটিতে একটি মুসিন্না এর চল্লিশ ভাগের একভাগ এবং দু'টিতে চল্লিশ ভাগের দুইভাগ এবং তিনটিতে একটি মুসিন্না এর চল্লিশ ভাগের তিন ভাগ ওয়াজিব হবে। এটা হল ئلاصل (মবসূত কিতাবের) বর্ণনা।

২. গৰুর ক্ষেত্রে শরীআতে 'প্রীত্'কে আলাদা গুণ রূপে বিবেচনা করে নি। সুতরাং নর বা মাদা যে কোনটিই আদায় করা যেতে পারে।

वंशात : वांकार ५% -

কেলনা (মধ্যবর্তী সংখ্যার কেত্রে) যাকাত যাক হওয়া কিয়ুদের বিলবীদ্ধ নাস (শরীআতের বাদী) নারা সাধ্যর হয়েছে। আর প্রকেত্রে কোন নাস্ নেই , আর হাসান ইব্ন বিশ্বাদ (র.) ইমাম আব্ হানীকা (র.) থেকে বর্ণনা করেন বে, পঞ্চালে পৌছা পর্বন্ত অভিবিদ্ধ সংখ্যার কিছুই ওয়াজিব হবে না। অভংগর ভাতে প্রকটি 'মুসিল্লা' এবং প্রক মুসিল্লা' এবং চন্তর্পালে কিবলা এক 'ভাবী' এর ভভীরাংল ওয়াজিব হবে।

কেননা এই (গৰুৰ যাকাতের) নিসাবের ভিন্তি হল এই বে, প্রতি দুটি দশকের মারে 'ছাড়া' বয়েছে। এবং প্রতিটি দশকে গুয়াজিব আরোপিত। ইমাম আবৃ ইউসুক ও ইমাম সুহাম্মন (ব.)-এর মতে বাটে উপনীত হওয়া পর্বন্ত অভিবিক্ত সংব্যার কোন কিছু গুয়াজিব নেই এটা ও ইমাম আবৃ হানীকা (ব.) থেকে বর্শিত প্রকটি বিশুরায়াত।

क्रममा बाजूनुहार (जा.) बूंबाव (बा.)-क वालाहन : الْكُنْدُ مِنْ اَوْقَامِ الْلِقَوْ مِنْكُنْ اللهِ اللهِ اللهِ ا -जुक्क 'प्रश्चावक' 'प्रशाक्ता (खंक किছू श्रद्ध करता ना : ब्रालिश्चर्य 'प्रशाद कराहन प्रशाद करता ना : ब्रालिश्चर्य प्रशादक करता ना : ब्रालिश्चर्य करताहन प्रशादक स्थादक 'प्रशादक स्थावक स्थावक 'प्रशादक स्थावक स्थावक 'प्रशादक स्थावक स्थावक स्थावक 'प्रशादक स्थावक स्

আমাদের বক্তব্য এই বে, এমনও বলা হরেছে বে, وقاص (অতিরিক) সংখ্য ছব্ব উদ্দেশ্য হলো পক্তর বাছর সমহ।

चण्डामत बांग्रेष्ठि भक्तम (कद्भ पृष्टेषि जांबी किरवा जावी 'चा बबर मसदात क्रिय्य क्रमप्ति प्रमिद्धा ७ क्रमप्ति जांबी, क्षवर चानिष्ठित क्रिय्य पृष्टि प्रमिद्धा क्षवर नचरिष्ठित क्रिय्य छिन्छि जांबी क्षवर क्रम्मप्तित क्रिय्य प्र'ष्टि जांबी ७ क्षविष्ठि प्रमिद्धा जडाक्षित दृद्ध ।

अनुद्रमा अंक मान विधान जावी (अंक प्रृतिम्ना-क अंव प्रृतिम्ना (अंक उन्हें - ड द्रमाखिक इरंद । कमाना आमुनुवाद (मा.) वर्णास्म । हुं । क्रिक्ट केंद्र । क्रिक्ट अंदे हुं हैं केंद्र । क्रिक्ट अंदे केंद्र केंद्

শ্ববিষ ও পক্ষ (যাকাণ্ডের চুকুমের ক্ষেত্রে) সমান। কেননা ক্রন্তের করে করু চুক করে। করেল ৩ - এরই শ্রেণী বিশেষ। তবে আমাদের দেশে সংখ্যান্ততার কারণে মানুনের চিত্তা ক্রন্ত বারা সেদিকে ধাবিত হয় না। এ কারণেই কেউ যদি কসম করে যে, গক্তর পোলক ধাবে না তবে মহিকের পোলত খেলে কসম তংগ হবে না। অল্লাহুই অধিক ক্রাত

### পরিচ্ছেদ ঃ বকরীর যাকাত

মুক্ত মাঠে চবে খাদ্য সংগ্রহকারী বকরী চল্লিশের নীচে হলে তার যাকাত নেই। যখন মাঠে বিচরণকারী সংখ্যা চল্লিশ হয় এবং সেগুলোর উপর এক বছর অভিক্রান্ত হয়, তখন তাতে একশ' বিশ পর্যন্ত একটি বকরী ওয়াজিব। যখন সংখ্যা একটি বাড়বে তখন দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী ওয়াজিব। অভঃপর যখন সংখ্যা একটি বাড়বে তখন তিনশ' পর্যন্ত তাতে ভিনটি বকরী ওয়াজিব। যখন সংখ্যা চারশ' হবে তখন তাতে চারটি বকরী ওয়াজিব। অভঃপর প্রতি একশতে একটি বকরী ওয়াজিব।

রাস্লুরার (সা.)-এর ফরমানে অতঃপর আবু বকর (রা.)-এর ফরমানে এরূপ বিবরণই এসেছে। আর এর উপর উত্থাতের ইন্ধমা অনুষ্ঠিত হরেছে। তেটা ও ছাগল নিসাবের ক্ষেত্রে) সমান। কেননা, ক্রু শব্দটি সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর নাস বা শরীআতের বাণীতে ক্রু শব্দটি এসেছে।

বকরীর মাকাতে 'ছানী' (পূর্ণ এক বছরের) এহণ করা হবে। ভেড়ার ক্ষেত্রে 'জায়া' গ্রহণ করা হবে না। তবে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) হতে হাসান ইবন যিরাদ বর্ণিত রিগুয়ায়াত মতে গ্রহণ করা হবে। বকীর মধ্যে 'ছানী' বলা হয়, যার এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আর 'জায়া' বলা হয় হার বয়স ছ'মাসের উপরে হয়েছে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং সাহেবাইনেরও এ মত যে, 'জাযা' গ্রহণ কর: হবে। কেননা রাসূলুক্কাছ্ (সা.) বলেছেন ॥ اَنَّهُ مُثَنَّا الْجُرْمَةُ وَالْتُنْبُ - আমাদের হক হল 'জামা' ও 'ছানী'। তা হাড়া জাযার দারা কুরবানী আদার হয়ে যায়। সূতরাং থাকাতও আদার হবে।

ङारहरी वर्गनाइ क्षमाभ दल जानी (ता.) ध्यस्क माधकूम ७ मात्रकृ ऋत्म वर्गिष्ठ निक्षाक शामीह १ بَيْرُخَدُ فِي الزُكْرُةِ الْأُ النَّمْنَ فَصَاعَتَ ﴿ حَالَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْأُولُومُ اللَّهُ النَّمْنَ فَصَاعَتَ ﴿ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ فَصَاعَتُ ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّالِي الللْمُلِلَّالِي الللْمُلْمُ اللَّالِي اللللْمُلِلَّا الللَّالِي الللْمُلِلْمُ الللِّلْمُ الللْ

তাছাতা, যাকাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল মাঝারি, 'জাষা' তো ছোটর মধ্যেই গণ্য। এ কারনেই তো 'জায়া' ছাগলের মধ্য থেকে জাইয় হয় না। তবে 'জায়া' দ্বারা কুরবানী জাইব হওয়ার বিষয়টি 'নাস' দ্বারা জানা গেছে।

আর উপরে বর্ণিত হাদীছে بنيه -এর যে কথা বলা হয়েছে, সেটা **ছারা উদ্দেশ্য হল উটের** 'জায়া'

বকহার যাকাতের ক্ষেত্রে নর ও মাদী উভয় প্রকারই গ্রহণ করা হবে। কেননা الشيخ المنافقة অনুক্রিক করে। আর রাসূলুরাহ (সা.) বলেছেন المنافقة المنافقة করেনি والمنافقة করিনিটি ছাগলে একটি ছাগল। আয়াহুই অধিক জানেন।

<sup>্</sup>র কেননা কুরবানীর বিষয়েতী অপেকাকৃত কঠোর। এ জনাই তো কুরবানীতে ভাষী জাইব হয় না, অর্থচ বাজাতের ক্ষেত্রে তারী প্রনাম করা জাইব হয়। সূত্রাং প্রায় এক বছরী বাতা যারা কুরবানী জাইব হলে তা ছার বাজাত জানার নিশেষণার জাইব হবে।

षशाग्र : याकाल ५०%

## পরিচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার যাকাত

ষোড়া যদি মুক্ত মাঠে বিচরণকারী হয় এবং নর ও মাদী উভয় প্রকার মিপ্রিত থাকে তবে ঘোড়ার মাদিকের ইখতিয়ার। তিনি ইছা করদে ঘোড়া প্রতি এক দীনার প্রদান করবেন কিংবা ঘোড়াগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দু'শ দিরহাম থেকে পাঁচ দিরহাম প্রদান করবেন।

ইহা ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর মত। যুফার (র.) ও এ মত পোষণ করেন

সাহেবাইন বলেন, ঘোড়ার কোন যাকাত নেই। किंतना রাস্বুল্লার (সা.) বলেছেনঃ الْنِيْنِ किंतना ताज्युलात (সা.) वर्लाइनः عَلَى الْمُسُلِّم فِي عَبْده وَلاَ فِي قَرْسَهُ صَدَفَة (رواه السنة) किंद प्रकृतातात्त्र किंद का योकीं कि ता विकास प्रकृत का प्रकृत किंद प्रकृत केंद्र किंद्र किंद्र प्रकृत केंद्र किंद्र किंद्र प्रकृत केंद्र किंद्र किं

रेमाम षात् रानीश (त.)-धत मनील रल तामृनुद्वार् (मा.)-धत तानी و كُنِ نَـرُس و प्रानीश (رواه الدارقطني) - بين نَـن يَـرِينَا أَوْ عَشَرَةً دَرَاهُمَ (رواه الدارقطني) - بين نَاقَةً بَارُهُمُ (رواه الدارقطني) - بين تُناقِبًا بين بين المنظنية पोनात किरवा मन मितराम ध्याबिक रहत

সাহেবাইন যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার উদ্দেশ্য হল মুঞ্জাহিদের ব্যবহৃত ঘোড়া।

যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এক দীনার প্রদান কিংবা মূল্য নির্ধারণ করার মাঝে ইচ্ছা প্রদানের বিষয়টি উমর (রা.) থেকে বর্ণিত।

আলাদা পুরুষ অব্দের কেত্রে যাকাত নেই। কেননা তার বংশ বৃদ্ধি হয় না।

(সেরপ আলাদা স্ত্রী অধ্যের কেত্রেও যাকাত নেই) এটা এক বর্ণনা মুতাবিক। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর অন্য বর্ণনা মতে তাতে যাকাত ওয়াজিব। কেননা, ধার করা পুরুষ অস্থ দ্বারা তার বংশবৃদ্ধি হতে পারে। কিমু পুরুষ অন্তের বিষয়টি এর বিপরীত।

ইমাম আবৃ হানীকা (র.) থেকে অন্য বর্ণনা অনুযায়ী আলাদা পুক্ষ অশ্বের ক্ষেত্রেও যাকাত থ্যাজিব।

র্জার যাকাতের 'পরিমাণ'সমূহ সাব্যস্ত হয় [পারে'আ.)-এর নিকট থেকে| প্রবণের মাধ্যমে। তবে যদি সেগুলো ব্যবসার জন্য হয় (তখন যাকাত গুয়াজিব হবে।) কেননা, তখন যাকাত সম্পর্কিত হবে মূল্যের দিক থেকে, যেমন অন্যান্য ব্যবসায়ী সম্পনের ক্ষেত্রে।

## **পরিচ্ছেদ ३ যে সব পতর ক্ষেত্রে যাকাত নেই**।

উট-শাৰক, গো-শাৰক ও মেৰ-শাৰকের ক্ষেত্রে যাকাতে নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে। তবে যদি সেগুলোর সংগে বছঙ্কও থাকে (তবন সেগুলো অনুবর্তী হিসাবে শাবকগুলোর উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে।) এ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ মত। এবং এ-ই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত।

প্রথমে তিনি বলতেন যে, বয়ন্ধনের উপর যা ওয়ান্তিব হয়, ছোটগুলোর উপরও তাই ওয়ান্তিব হবে। এ-ই ইলো ইমাম যুকার ও ইমাম মালিকের মাযহাব। এরপর এ মত প্রত্যাহার করে তিনি বলেছেন যে, শাবকগুলোর মধ্য থেকে তাদেরই একটি ওয়ান্তিব হবে। এটা ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর সর্বশেষ মত। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও এ মত।

তাঁর প্রথম মতামভের দলীল এই যে, (শরীআতের) নির্দেশে উল্লেখিত নাম ছোট ও বড় উভয়কে অন্তর্ভক করে।

দ্বিতীয় মতের দলীল হল উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা নিশ্চিত করা। যেমন ভধু শীর্ণ পতর ক্ষেত্রে তা থেকে একটি ওয়ান্ধিব হয়।

শেষ মতের দলীল এই যে, পরিমাণসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিয়াস ব্যবহার হতে পারে না। সুতরাং শরীআত প্রবর্তিত পরিমাণ ওয়াজিব করা যখন সম্ভব নায়, তখন সম্পূর্ণ রহিত হয়ে থাবে। কিন্তু ছোটগুলোর সংগে একটিও যদি বয়ঙ্গ থাকে তবে নিসাব পূর্ণ ইওয়ার ক্ষেত্রে সবগুলোকে বয়ষ্কটির অনুবর্তী ধরা হবে। কিন্তু যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অনুবর্তী ধরা হবে না (বরং বয়কই আদায় করতে হবে)।

আর ইমাম আবৃ ইউস্ফ (র.)-এর মতে মেষ-শাবকের ক্ষেত্রে চল্লিশটির নীচে এবং গো-শাবকের ক্ষেত্রে ত্রিশটির নীচে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর উট-শাবকের ক্ষেত্রে পিচশটির জন্য একটি ওয়াজিব হবে। অতঃপর আর কিছু ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না ঐ সংখ্যায় উপনীত হয়, যেবানে বয়য় উটের ক্ষেত্রে ওয়াজিব দৃইটি হয়। অতঃপর আর কিছু ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না ঐ সংখ্যায় উপনীত হয় যেখানে বয়য় উটের ক্ষেত্রে ওয়াজিব ভিনটি হয়।

এক বর্ণনা মুতাবিক পঁচিশের নীচে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে অন্য একটি বর্ণনা মতে পাঁচিশটিতে একটি শাবকের পঞ্চমাংশ এবং দশটিতে দুই-পঞ্চমাংশ এবং পববর্তী প্রতি পাঁচে এই হিসাবে ওয়াজিব হবে।

তার পক্ষ থেকে আরেকটি বর্ণনা এই যে, পাঁচটি শাবকের ক্ষেত্রে এক শাবকের মূল্যের পঞ্চনাংশ এবং একটি মধ্যম বকরীর মূল্য বিচার করা হবে। এবং উডয়ের মধ্যে নিম্নতর মূল্যটি ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ দশটির ক্ষেত্রে দৃটি বকরীর মূল্য এবং একটি উট শাবকের দৃই-পঞ্চনাংশের মূল্য বিচার করা হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই হিসাবে চলবে।

ইমাম কুদুৰী বলেন : যার উপর বিশেষ বয়সের কোন উট ওরাজিব হয়েছে, কিছু তা পাওয়া গেল না, তখন যাকাড উতলকারী তা খেকে বেশী বয়সেরটি গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত মূল্য কেরত দিবে। কিবো তার চেয়ে কম বয়সেরটি গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত মূল্য উতল করে নিবে।

এ মাসআ তিত্তি এই যে, আমাদের নিকট যাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণ জাইয রয়েছে। বিষয়টি সামনে ইনলা'আল্লাহ আলোচনা করবো। তবে প্রথম সূরতে যাকাত সংগ্রহকারীর

৪. অর্থাং যদি ছাগাল ছানার সংগো বড় ছাগালও থাকে তবে দেওলোকে বড়ছলোর অনুবর্তী ধরে নিসাব পূর্ণ করা হবে। তিন্তু যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে ছেটিওলো ছারা আদার করা যাবে না, ববং বড় থেকে দিতে হবে, যদি বে পরিমান থাকাত ওয়াজিব হয়েছে সেই পরিমান বড় ছাগল থাকে। অন্যথায় আবু হানীতা ও মুহাকন (২).০৫ মতে তথু একটি বড় ছাগাল ওয়াজিব হয়ে।

অধ্যায় ঃ যাকাত ১৯৭

অধিকার রয়েছে উচ্চতর পত গ্রহণ না করে যে পত ওয়াজিব হয়েছে, হুবহু সেটা কিংবা তার মধ্যা দাবী করার। কেননা এটা মুলতঃ ক্রয়।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যাকাত সংগ্রহকারীকে (নিয়তর পত গ্রহণে) বাধ্য করা হবে। কেননা, এখানে (ক্রয় ও) বিক্রয় নেই বরং এটা হল মূল্য ঘারা যাকাত প্রদান।

**জামাদের মতে যাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান করা জাইয**় কাফ্করেলেম্থ এবং সাদাকাতুল ফিতর, উশর ও নয়রের ক্ষেত্রে একই তুকুম।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, 'নাস'-এর অনুসরণ কল্পে মূল্য প্রদান জাইখ নয়। শেমন হচ্জের হাদীছ ও করবানীর পাতর ক্ষেত্রে।

আমাদের দলীল এই যে, যাকাত দরিদ্রকৈ প্রদানের আদেশ দানের উদ্দেশ্য হল তার নিকট প্রতিশ্রুত রিঘিক পৌঁছানো। সুতরাং এ বিষয়টি (নাস-এ বর্ণিত) বকরীর শর্তকে বাতিল করে দেয়। তাই এটা 'জিয়য়া'-এর মত।

হাদী (ও কুরবানীর) বিষয়টি-এর বিপরীত। কেননা, সেখানে রক্ত প্রবাহিত করাই হল ইবাদত। আর তা যুক্তিনির্ভর নয়। (সুতরাং এ ক্ষেত্রে 'নাস'-এর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা অপরিহার্য) পক্ষান্তরে বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে ইবাদতের দিক হল অভাবগ্রন্ত ব্যক্তির প্রয়োজন মিটানো। আর এটা হল যুক্তিসঙ্গত।

কাজে নিয়োজিত ভারবহনে নিযুক্ত এবং সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপাদিত পতর উপর যাকাত নেই।

(এ বিষয়ে) ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে। তাঁর দলীল হল প্রকংশা 'নাস'সমুহ'।

আমাদের দলীল হল রাস্লুৱাহ (সা.)-এর বাণী । مَنْ الْمُوَامِلُ وَلَا فِي الْمُوْرِدَةِ الْمُدُورَّةِ مَمْدَقَةً وَ الْبُقَرَّةِ المُدُورِّةِ अर्घत (কेरक नियुक्त পर्चत (केरक الْبُقَرَّة المُدُورَّة مَمْدَقَةً وَالْمُدُورَّة مَمْدَقَةً وَالْمُورِّة الْمُدُورِّة مَمْدَقَةً وَالْمُورِّة الْمُدُورِّة مَمْدُقَةً وَالْمُورِّة الْمُدُورِّة الْمُورِّة الْمُدَامِّة اللهُ الل

তা ছাড়া যাঁকাত ওয়াজিব হওয়ার بيب বা কারণ হল 'বর্ধনশীল' সম্পদ। আর বর্ধনশীলতার প্রমাণ হল মুক্ত মাঠে চরিয়ে পালিত কিংবা ব্যবসায় বাটানো। এবানে এর কোনটিই পাওয়া যারনি।

তাছাড়া সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ব্যয় বর্ধিত হয়। ফলে প্রকৃতপক্ষে সম্পদের 'বর্ধনশীলতা' দোপ পায়। سائد (চরণ শীল) অর্ধ ঐ সকল পত, যারা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে খায়। স্তরাং যদি মালিক অর্ধেক বছর কিংবা তার বেলী সময় পতপালকে সংগৃহীত খাদ্য খাত্যায় তা হলে সেটা عليفة (সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালিত) বলে গণ্য হবে। কেননা অন্প্রতীর্বাদে পাণ্য হয়।

ইমাম কুদ্রী বলেন, যে ব্যক্তি নিসাবের অধিকারী হর এবং বছরের মারে একই জাতীয় মাদ দাভ করে, সে উক্ত মাদ পূর্ববর্তী নিসাবের সংগে যুক্ত করবে এবং উহার সাথে ভাবও যাকাত আদায় করবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যুক্ত করা হবে না। কেননা, মানিকানা স্বয়্বের দিক দিক থেকে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। সূতরাং তৎসম্পৃক্ত বিধানের ক্ষেত্রেও তা স্বতন্ত্র হবে। অর্জিত মুনাফা এবং ভূমিষ্ঠ বাচ্চার বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা তা মানিকানার ক্ষেত্রে (পূর্ববর্তী সম্পদের) অনুবর্তী। তাই মূল সম্পদের মানিকানায়ই এর মানিকানা সাব্যন্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, বাজা ও মুনাফা যুক্ত করার কারণ কম সমজ্ঞাতি হওরা। কেননা, এ অবস্থায় পৃথকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। সুতরাং প্রতিটি অর্জিত সম্পদের জন্য আগাদা বর্ষ গণনা করা কষ্টকর হবে। অথচ সহজ করার জনাই বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে যাকাত আরোপিত হয় নিসাবের উপর, (স্তরের পর) বাড়তি অংশের উপর নয়।

আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম মুফার (র.) বলেন, নিসাব ও বাড়তি উভয় অংশের উপর যাকাত আরোপিত হয়। সূতরাং যদি স্তরের পর বাড়তি অংশ নষ্ট হয়ে যায় আর নিসাব অক্ষত থেকে যায় তবে ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম ইউসুফ (র.)-এর মতে ওয়াজিব পুরোপুরি থেকে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে যে পরিমাণ মাল হালাক হয়েছে, ওয়াজিবও সেই অনুপাতে রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাত্মদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলীল এই যে, যাকাত ওয়াজিব হয়েছে সম্পদ রূপ নিয়ামতের শোকর হিসাবে। সমগ্র সম্পদই নিয়ামত।

আর শায়বাইন (ব.)-এর দলীল হল, রাস্পুরাহ (সা.) বলেছেন ঃ أَيْسِلُ مَنْ الْإِسِلُ नेति وَالسَّائِمَةُ شَاءٌ ، وَلَيْسَ فَى الْرَبَادَةُ شَيْرُ حَتَّى بَبْلُغُ غَسْرًا وَهُ مَنْدُوا حَتَّى بَبْلُغُ غَسْرًا وَهُ مَنْدُوا حَتَّى بَبْلُغُ غَسْرًا وَهُ مَنْ وَالْمُ مَنْ مُنَاءٌ ، وَلَيْسَ فَى الْرَبَادَةُ شَيْرُ حَتَّى بَبْلُغُ غَسْرًا وَهُوكُ وَمِهُ وَمُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

তাছাড়া বাড়তি অংশটি হল নিসাবের অনুবর্জী। সুতরাং নষ্ট হওরার বিষয়টি প্রথমে বাড়তির উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন মুখারাবার মালের মুনাফার উপর প্রযোজ্য হয়।

এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, সম্পদের বাড়তি অংশের পর হালাক হওয়ার বিষয়টি শেষ নিসাবের দিকে ফেরানো হবে। এরপর তৎসংলগ্ন নিসাবের প্রতি; এভাবে শেষ পর্যন্ত চলবে। কেননা প্রথম নিসাবই হল মূল। তারপরে যা কিছু বাড়বে, তা উষ্ণ নিসাবের অনবর্তী হবে।

আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথমে বাড়তি অংশের দিকে কেরানো হবে। অতঃপর সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ নিসাবের দিকে কেরানো হবে। বিদ্যোধীর যদি খারাজ ও গরাদিপত্তর যাকাত উৎচ্চপ করে নিয়ে থাকে তবে তাদের উপর দ্বিতীয়বার যাকাত ধার্য করা হবে না। কেননা শাসক তাদের রক্ষা করেননি। আর রাজস্ব উত্তদের অধিকার হয় রক্ষা করার বিনিময়ে।

তৰে তাদের এই ফাতওয়া দেওয়া হবে যেন তারা যাকাত নিজেই পুনঃ আদায় করে খারাজ নয়।

তবে এটা তথু তাদের ও আল্লাহ্র মাথের বিষয়। কেননা, বিদ্রোহীন্য যোদ্ধা হিসাবে বিদ্রোহীনের উপর খারাজ ব্যয় হতে পারে। আর যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র হল দবিদ্রর। আর বিদ্যোহিগণ দবিদদের মধ্যে যাকাত প্রদান করবে না।

তবে কারো মারে মারে যদি তাদের প্রদানের সময় তাদের উপরই সাদকা করার নিয়াত করে নেয় তাহলে তার উপর থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। তদ্রূপ যে কোন মার্লিম হাকিমকে প্রদন্ত মালের একই হকুম। কেননা তাদের উপর (মানুষের যত (আর্থিক) হত ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, সেওলোর প্রেক্ষিতে তারা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র। তবে প্রথম হকুম (অর্থাৎ পুনর আদায়) অধিক সতর্কতাপূর্ণ।

বনী তাগনিব গোত্রের শিতদের 'সায়মার' উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে তাদের জীলোকদের উপর পুরুষদের সমপরিমাণ ওয়াজিব হবে। <sup>বি</sup>কেননা (তাদের ব্যাপারে) এই সমঝোতা হয়েছে যে, মুসলমানদের থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তাদের নিকট থেকে তার দ্বিচণ গ্রহণ করা হবে। আর মুসলমানদের জীলোকদের থেকে তো যাকাত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তাদের শিতদের থেকে গ্রহণ করা হয় না।

यांकाण अग्नांक्षित २७ग्नांत्र शत्र यमि मान नहें रहा यांग्र जटत याकाण द्रश्चि रहा यादा ।

ইমাম শাকিঈ (র.) বদেন, আদায়ে ক্ষমতার পর যদি হলোক হয়ে যায় তাহলে তার যিম্মার যাকাত আদায় করা ওয়ান্তিব হবে। কেননা যাকাত যিমার উপর ওয়ান্তিব। সূতরাং এটা সাদাকান্তল ফিতরের মত হল।

তাছাড়া তলব করার পরও সে আদার করেনি। সূতরাং তা এমন হয়ে গেন, যেন নিছেই মাল ধানে করেছে।

আমাদের দলীল এই যে, ওয়াজিব হল নিসাবের-ই একটি অংশ, সহজসাধা হওয়ার প্রতি বিবেচনা করে। সুতরাং ওয়াজিবের ক্ষেত্র হওয়ার কারণে ওয়াজিবও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন অপরাধকারী গোলাম মারা গেলে অপরাধের কারণে তাকে সমর্পণ করার দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়।

৫. এরা হল রোম সীমান্তে বসবাদকারী তাদলিব গোত্রের মাসারা সম্প্রদায়। এরা আরব বংশীর: উমর (বা.) যখন তাদের উপর জিমিরা নির্ধারণের ইক্ষা করদেন তখন তারা বদদ, আমরা আরব গোত্রের দোক, জিমিরা প্রদানকে আমরা কলক মনে করি। যদি আমানের উপর জিমিরা আরোপ করা হয় তবে আমরা রোমকদের সংগেই থাকা পদম করবো। আর যদি আমানের থেকে মুদদমানেরে মাতের ছিওণ পরিমাণ নিতে চান তাদের প্রদান আরা তা নিতে প্রস্কৃত আরি। তাবারণার কিরামের সংগে পরামণ করে এই বংশ তাদের ব্রুজার মেনে নির্দেশ যে, যে নামই তোমরা লাভ, আসলে এটা জিবিয়াই।

আর যাকাতের হকদার হল সেই দরিদ্র, যাকে নিসাবের মালিক নিচ্চে নির্বাচন করবে। সূতরাং এখানে তো নির্বাচিত দরিদ্র থেকে তলব পাওয়া যায়নি।

যাকাত উত্তলকারীর তলব করার পরে হালাক হলে কোন কোন মতে যিশ্বায় ওয়াজিব হবে।
আর কোন মতে যিশ্বায় ওয়াজিব থাকবে না। কেননা, সে নিজে হালাক করেনি।

আর বেচ্ছার হালাক করার ক্ষেত্রে তার থেকে সীমালংঘন পাওয়া গেছে। (সৃতরাং শান্তি স্বরূপ ওয়াজিবের ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে বলে গণ্য করা হবে।)

আংশিক মাল হালাক হলে সেই অনুপাতে যাকাত রহিত হবে। আংশিক-কে সময়ের উপব ক্রিয়াস ক্রবে।

যদি নিসাবের মাণিক হওয়া অবস্থায় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করে তাহলে তা জাইয হবে। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার কারণ তথা নিসাব বিদ্যমান হওয়ার পরে সে যাকাত আদায় করেছে। স্তরাং তা জাইয হবে। যেমন; (ভূলবলতঃ) জখম করার পরই কাফফারা দিয়ে দিলে (আদায় হয়ে যায়)।

এ বিষয়ে ইমাম মালিক (র.)-এর ভিন্ন মত রয়েছে।

একাধিক বছরের যাকাত অগ্রিম প্রদান করা জাইয় আছে। কেননা (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার) কারণ (তথা নিসাব) বিদ্যমান রয়েছে।

যদি তার মালিকানায় একটি নিসাব বিদ্যমান থাকে তবে কয়েকটি নিসাবের <mark>যাকাতও প্রদান</mark> করতে পাবে :

ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের দলীল এই যে, সবব বা কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম নিসাবই হল আসল। এর উপর অতিরিক্ত হল তার অনুবর্তী। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

### www.eelm.weeblv.com

## দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

### সম্পদের যাকাত

### পরিচ্ছেদ ঃ রূপার যাকাত

দু 'च नित्रशस्यित नीटि कोन योकाण नारे। কেননা রাস্পুরাহ (সা.) বলেছেন । الْمُنْ خَمَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَا اللهُ الله

দিরহাম যখন দু'শ হবে এবং তার উপর বর্ষপৃতি হবে তখন তাতে পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে। কেননা রাসূলুরাই (সা.) মু'আয (রা.)-এর নামে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, প্রতি দু'শ দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম গ্রহণ করো এবং প্রতি বিশ মিছকাল স্বর্ণ হতে অর্ধ মিছকাল<sup>2</sup> গ্রহণ কর।(দারা-কুতনী)।

গ্ৰন্থকার বলেন, নিসাবের অতিরিভের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। চল্লিশে গিয়ে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এরপর প্রতি চল্লিশে এক দিরহাম। এটি ইমাম আব হানীফা (র.)-এর মত।

সাহেবাইন বলেন, দু'শর বেশী যা হবে, তার যাকাতেও সেই হিসাবে হবে।

बि हैं साम भाक्ति (त्र.)-बत्नल मण। कनना जानी (त्रा.) वर्निण हामीहह तत्नहह وَانَ الْمَاتُونُ فَيْحِسَانِهِ  $- r_1^{\prime}$ भत উপत्र या जिलिक हात, जात याकाण त्यह रिमारत हरत ।

তাছাড়া যাকাত তো ওয়াজিব হয়েছে নিআমতে মালের শোকর হিসাবে। <sup>২</sup> তবে প্রারম্ভ নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, অভাব মুক্ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। আর গবানি প**তর ক্লেত্রে** (প্রারম্ভিক) নিসাবের পরেও বিশেষ ন্তরে পৌছার শর্ত আরোপ করা হয়েছে ২০ ২৩ করার অসুবিধা পরিহার করার জন্য।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো হানীছে মু'আয (রা.)-এ বর্ণিত নিম্নোক্ত বাকাটি نَا كُنْ مَنَ الكُسُورُ مَنْكُا క 'निছাবের ভগ্নাংশ থেকে কিছু এহণ করো না (দারা-কতনী)। তদ্রুপ

দু"ল দিরহামে আমি ৫৯৫ আম হয়। এবং পাঁচ দিরহামে হয় আয় ১৫ আম। বিশ মিছকালে হয় আয় ৮৫
আম।

আর সমত মানই হলো নিআমত। সুতরাং নিসাবের অতিরিক্ত বে-কোন পরিমানেই ফকাত ওরান্তিব

হবে।

আল-হিদায়া (১ম ৰও)---২৬

আমর ইব্ন হাবম (রা.) বর্ণিত হানীছে রয়েছে ঃ اَيُسْنَ مُنِيْنَ الْاَرْبَيْئِيْنَ صَدْنَةً । চিল্লিশ দিরহামের নীচে কোন যাকাত নেই। ভাছাড়া অসুবিধার অবস্থা শরীআতে পরিহার্য। আর ভুমাংশের যাকাত ওয়াজিব করার মধ্যে অসুবিধা রয়েছে। কেননা, ভুমাংশের হিসাব কঠিন।

দিরহামের ক্ষেত্রে গুজনে সাবআ গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ প্রতি দশ দিরহামের গুজন হবে সাত মিছকাল।  $^{\circ}$  উমর (রা.)-এর অর্থ দফতরের হিসাবে এই পরিমাণই প্রচলিত ছিলো এবং পরবর্তীতে এটিই স্থায়ী রূপ লাভ করে।

কোন রৌপ্য বন্ধুতে রূপার পরিমাণ যদি বেলী হয় তবে সবটুকুই রূপা হিসাবেই গণ্য হবে। আর খাদ যদি বেলী হয় তবে তা পণ্যদ্রব্য রূপে গণ্য হবে। তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হওয়ার বিষয়টি বিবেচিত।

কারণ দিরহামে সামান্য খাদ থাকেই। কেননা তা খাদ ছাড়া জমাট বাঁধে না। তবে অধিক পরিমাণ খাদ থেকে (সাধারণতঃ) মুক্ত থাকে। তাই পরিমাণের অধিক্যকে আমরা পার্থক্য রূপে গণ্য করেছি। আর আধিক্যের অর্থ হলো অর্ধেক থেকে বেশী হওয়া। বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রেখে হারক অধ্যায়ে এ প্রসংগ ইনশাআল্লাহ্ আমরা আলোচনা করবো। তবে খাদ অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যপারে) ব্যবসায়ের নিয়্যাত থাকা অপরিহার্য, যেমন অন্যান্য বাণিজ্য-পণ্যের ক্ষেত্রে। তবে যদি তা থেকে রূপা পৃথক করে নেয়া হয় আর তা নিসাব পরিমাণ হয় (তবে ব্যবসায়ের নিয়্যাত করা জরুনী নয়।)

কেননা, ওধু রূপার ক্ষেত্রে মূল্য কিংবা ব্যবসায়ের নিয়াত ধর্তব্য নয়। আল্পাহ্ই অধিক জানেন।

### পরিচ্ছেদঃ স্বর্ণের যাকাত

বিশ মিছকাল বর্ণের নীচে যাকাও ওয়াজিব নয়। যখন বিশ মিছকাল হবে তখন তাতে অর্থ মিসকাল ওয়াজিব।

প্রমাণ হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। মিসকালের (দীনারের) পরিমাণ হল এর সাতটির ওজন দশ দিরহামের সমান হবে। এ-ই প্রচলিত।

এরপর প্রতি চার মিছকালে দুই কীরাত ওয়াজিব হবে। কেননা দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (বা চল্লিশভাগের একভাগ) হলো যাকাতের ওয়াজিব পরিমাণ। আর তাহল আমরা যা বলেছি (অর্থাং ২ কীরাত); কারণ, প্রতি মিছকালের ওজন বিশ কীরাত।

৩. উমব (রা.)-এর জামানাহ দিরহামের ওজন বিভিন্ন ছিলো। ফাতওয়া ছোগরার মতে তিন প্রকার নিরহাম তথন প্রচলিত ছিলো, প্রথম প্রকার হলো প্রতি দল দীনারে দল মিছকাল এবং প্রতি দিরহামে বিশ কীরাত। ছিতীয় প্রকার হলো প্রতি দল দিরহামে ছয় মিছকাল এবং প্রতি দিরহামে বার কীরাত অর্থাৎ এক মিছকালের পাঁচভাগে উলকাণ। তৃতীর প্রকার হলো প্রতি দল দিরহামে বার কীরাত অর্থাৎ এক মিছকালের পাঁচভাগে উলকাণ। তৃতীর প্রকার হলো প্রতি দল দিরহামে বার কীরাত। তার বিভাগের পরিমার ছিলো অর্জিন। অর্থাৎ বিশ কীরাত। তার বিভাগের পরিমার ছিলো অর্জিন। অর্থাৎ বিশ কীরাত।

অধ্যায়ঃ যাকাত ২০৩

वर्षिण षश्म ठाव मिছकारमव कम इरम याकाण तन्हे ।

এ হল ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর মত। সাহেবাইনের মতে সেই অনুপাতে ফকাত ধরাজিব হবে। এটা মূলতঃ ভগ্নাংশের মাসআলা।

আর শরীআতের দৃষ্টিতে প্রতি দীনার দশ দিরহামের সমমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চার মিছকাল চল্লিশ দিরহামের সমমান হবে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপোর খণ্ড, জলংকার ও বর্তন এসবে যাকাত ওয়াজিব।

ইমাম শাক্ষিই (র.) বলেন, স্ত্রীলোকের অলংকার এবং পুরুষের রূপার আংটিতে যাকাত গুয়াজিব হবে না। কেননা তা মুবাহ হিসাবে ব্যবহৃত। সুতরাং তা ব্যবহার্য কাপড়ের সদুর্শ:

আমাদের দলীল এই যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবাব (উপাদান) হলো বর্ধন সম্পন্ন এখানে বর্ধনের প্রমাণ বিদ্যমান আর তা হলো সৃষ্টিগত ভাবেই এগুলো ব্যবসায়ের জন্য প্রস্কৃতকৃত। আর এ ক্ষেত্রে প্রমাণের বিদ্যমানতাই বিবেচ্য। ব্যবহার্য বন্ধের বিষয়টি এর বিশ্বীত।

## পরিচ্ছেদ ঃ পণ্যদ্রব্যের যাকাত

যে কোন ধরনের ব্যবনায়িক পণদ্রের হোক তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে যদি তার মূল্য রূপার কিবো বর্ণের নিসাব পরিমাণে পৌছে। কেননা পণদ্রেরা সম্পর্কে রাসূলুহার (সা.) বলেছেন ই কিবল নিসাব পরিমাণে প্রাট্রিক করা হবে। এবং প্রতি দুশা দিরহাম হতে পাঁচ দিরহাম আদায় করা হবে। কারণ এগুলো বান্দার পক্ষ থেকে বর্ধনের জন্য প্রস্তুতকৃত। সূত্রাং তা পরীআতের পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃতের সদৃশ।

ব্যবসায়ের নিয়্যতের শর্ত আরোপ করা হয়েছে যাতে বান্দার পক্ষ থেকে প্রস্তৃতকরণ সাব্যস্ত হয়।

অতঃপর ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, দ্রবিদ্রদের জন্য অধিকতর লাভজনক যা তা ছারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের হক-এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলয়ন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবৃ হানীকা (র.) থেকে বর্গিত একটি রিওয়ায়াত : কিছু মাবসূতের বর্ণনা মতে ইমাম আবৃ হানীকা (র.) মালিকের ইবভিয়ারের উপর ন্যন্ত করেছেন। কেননা বন্তুসমূহের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে উভয় (স্বর্ণ ও রৌপ্য) মূনাই সমান।

অধিকতর লাভজনক হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, ঐ খুদ্রার ঘারা মূল্য নিরূপণ করতে হবে. যা ঘারা নিসাব অর্জিত হয়।

ইমাম আৰু ইউসুক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পণ্যদ্রব্য যদি মুদ্রা দারা ধরিদ করা হরে থাকে ভাহদে যে ধরনের মুদ্রা দারা ধরিদ করা হরেছে, তা দ্বারাই মূল্য নিরূপণ করা হবে। কেননা, মূল্যমান পরিচয়ের ক্ষেত্রে এটাই স্পষ্টতর। পক্ষান্তরে যদি মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য মারা খরিদ করে থাকে তবে দেশে প্রচলিত প্রধান মুদ্রা মারা মূল্য নিরুপণ করা হবে।

ইমাম মুহাম্মন (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বাবস্থায় প্রচলিত প্রধান মুদ্রা ঘারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, যেমন গসবকৃত ও ধাংসকৃত মালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

বছরের উভর প্রান্তে বদি নিসাব পূর্ণ থাকে, তবে মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবে ব্রাস্থাকাতকে রহিত করবে না। কেননা মধ্যবর্তী সময়ের পূর্বতার সমীক্ষণ কঠিন। তবে তরুতে নিসাবের পূর্বতা আবশ্যকীয় হয়েছে, যাতে যাকাত সংঘটিত হয় এবং অভাবমুক্ততা সাবান্ত হয়। তদুপ বছরের শেষ প্রান্তেও (নিসাবের পূর্বতা জরুরী) হলো যাকাত ওয়াজিব হওয়ার হ্কুমের জন্য: মধ্যবর্তী সময়টি অনুরূপ নয়। কেননা, সেটা হচ্ছে নিছ্ক বিদ্যামান থাকার অবস্থা।

পক্ষান্তরে সমন্ত মাল হালাক হয়ে পেলে যাকাতের বছর পূর্তির ভূকুমটি বাতিল হয়ে যাবে। 
অর্থাৎ সার্বিক ভাবে নিসাব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে যাকাত ওয়ান্ধিব হবে না। কিন্তু প্রথম 
মাসআলাটি এক্রপ নয়। কেননা নিসাবের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং 
যাকাতের উপাদানের সংঘটন অব্যাহত থাকবে।

ইমাম কুদুরী বলেন, *নিসাব পূর্ণ হওয়ার জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য বর্ণ ও রৌপ্যের সংশে যুক্ত করা হবে।* কেননা পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য সকলের ক্ষেত্রেই বাণিজ্য সঞ্জর হিসাবেই যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। যদিও ব্যবসায়ের জন্য প্রকৃত করণের দিকটি ভিন্ন <sup>8</sup>

স্বৰ্ণকে বৌশ্যের সংগে যুক্ত করা হবে। কেননা মুদ্রা হওয়ার দিক থেকে উভয়ের মাঝে সানৃশ্য রয়েছে। আর মূল্য হওয়ার দিক থেকেই তা যাকাতের সবব (পণ্য রূপে) গণ্য হয়েছে।

তবে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে ও সংযুক্তি থেকে মূল্যের মাধ্যমে, আর সাহেবাইনের মতে অংশ হিসাবে। এবং ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকেও এরূপ এক মত বর্ণিত আছে।

সূতরাং কারো নিকট যদি একশ' দিরহাম এবং পাঁচ মিছকাল স্বর্ণ থাকে, যার মূল্য একশ' দিরহাম পরিমাণ হয়, তবে ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে তার উপর যাকাত ওয়াঞ্জিব হবে। সাহেবাইনের মতে ওয়াঞ্জিব হবে না।

তাদের বন্ধব্য এই যে, র্স্বণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে পরিমাণই বিবেচ্য, মূল্য বিবেচ্য নর। তাইতো যে র্স্বণ বা রৌপা পাত্রের ওন্ধন দু'ল দিরহামের কম অথচ তার মূল্য দু'ল' দিরহামের বেলী, তাতে (সর্ব সম্মতিক্রমে) যাকাত ওয়াজিব হয় না।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর যুক্তি এই যে, সাদৃশ্যের কারণেই একটাকে জন্যটার সংগে যুক্ত করা হয়। আর তা মূল্যের বিবেচনায়ই বাস্তবায়িত হয়, বস্তু আকৃতির দিক থেকে নয়। সূতরাং মূল্যের ঘারাই মিলান হবে। আল্লাইই অধিক অবগত।

অর্থাৎ পণ্যান্রবাকে বানার শক্ষ থেকে বাবসার জনা নিয়েজিত করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বর্ণ ও রৌশ্যকে
আন্তাহ্ব পক্ষ থেকে ব্যবসার মাধ্যম রূপে নির্বাচিত।

## তৃতীয় অনুচ্ছেদ

## উশর > উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী

कोन बावमायी वर्षन भगप्रवागर छैनात छैन्नकातीत प्रमुथ पिछा व्यक्तिय करत थात्र बर्ग रम, यांव करत्नक यांग हरना थ अन्नम जायि नाठ करतिह, किश्ता खायात छैनत भर्षपत्र माग्न तरप्ररह, बात्न थकथा रम मेभथ करत वरन, ठाहरन ठात्र कथा विद्याम कता हरत ।

উশর উসূলকারী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, শাসক যাকে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে যাক্রাত উসূল করার জন্য রাস্তার উপর নিযুক্ত করেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা বর্ষপূর্তির কথা কিংব: ঋণ হতে মুক্ত থাকার কথা অখীকার করে, সে মূলতঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অখীকার করল। আর কসমসহ অখীকারকারীর কথাই গ্রহণীয়।

ছক্রপ যদি সে বলে যে, আমি অন্য উস্পকারীর নিকট উপর আদায় করেছি। এটি এ ক্ষেত্রে, যদি ঐ বছর অন্য কোন উপর উস্পকারী থেকে থাকে। কেননা সে আমানত যথাস্থানে আদায় করার দাবী করছে। পক্ষান্তরে যদি এ বছর অন্য কোন উপর উস্পকারী নিযুক্ত হয়ে না থাকে (তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না)। কেননা, সুনিষ্ঠিত ভাবেই তার মিথাবাদতা প্রকাশ পেয়ে গেছে।

জ্জপ যদি সে বলে বে, আমি নিজেই আদায় করে দিয়েছি। অর্থাৎ আমি শহরের দরিদ্ধদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি। কেননা শহরের থাকা অবস্থায় যাকাত আদায় করার বিষয়টি তার উপরই নাস্ত ছিলো। আর যাকাত উস্পোর কর্তৃত্ব পথ অতিক্রমের কারণে। কেননা সে তথন তার হিকাযতে প্রবেশ করেছে।

গবাদি পথর যাকাত সম্পর্কেও প্রথমোক্ত তিন ক্ষেত্রে একই হকুম। কিন্তু চতুর্থ ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি সে বলে যে, আমি নিজেই শহরের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করেছি, তবে কসম করে বন্ধদেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম শাক্ষিঈ (র.) বলেন, বিশ্বাস করা হবে। কেননা সে হকদারের নিকট হক পৌছে দিয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, গবাদি পশুর যাকাত গ্রহণ করার অধিকার হলো রাষ্ট্র পরিচালকের। সুতরাং তা বাতিল করার অধিকার তার নেই। অপ্রকাশ্য সম্পদের হকুম ভিন্ন।

উপর' দয়টি বাবতত হয়েছে ব্যাপক অর্থে, যা মুসলমানের নিকট ঝেকে বাকাত হিসাবে এবং অনুস্কয়ানদের নিকট থেকে তক হিসাবে উসুল করা হয় :

আবার কেউ কেউ বলছেন যে, প্রথমটিই যাকাতে গণ্য। পক্ষান্তরে (عاشر কর্তৃক) দ্বিতীয় বার উপল করা হচ্ছে শাসন ভিত্তিক।

আর কারো কারো মতে দিতীয়টিই হলো যাকাত : এবং প্রথমটি নঙ্গলে রূপান্তরিত হবে। এ-ই বিক্তব্ধ মত।

গবাদি পণ্ড ও বাশিজ্য-পণ্যের যে সকল ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হবে, সে ক্ষেত্রে জামেউস-সদীর-এর বর্ণনার লিখিত সনদ বের করে দেখানোর শর্ত আরোপ করেনি। কিছু মাবসূত-এর বর্ণনায় এ শর্ত আরোপ করেছেন। আর তা ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর পক্ষ হতে হাসান ইবন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন। কেননা সে একটি দাবী করেছে আর তার দাবীর সতাতার সপক্ষে একটি প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং তা প্রদর্শন করা আবশ্যক হবে।

প্রথম মতের পক্ষে দলীল এই যে, হস্তাক্ষরের সংগে অন্য হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য রয়েছে। সূতরাং তা প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ হবে না।

ইমাম মুহাশ্বদ (র.) বলেন, বে ক্লেন্সে মুসলমানের কথা সভ্য বলে গ্রহণ করা হবে, সে ক্লেন্সে বিশ্বির কথাও সভ্য বলে গ্রহণ করা হবে। কেননা মুসলমানের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়, তার কাছ থেকে নেওয়া হয় তার বিশুণ। সুতরাং বিশুণত্বকে বাস্তবায়িত করার প্রেক্ষিতে (এ ক্লেন্সেও) উপরোক্ত শর্তাবলী বিবেচনা করা হবে।

হারবী (ব্যবসায়ীর)-এর দাবী সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না, কিছু যদি দাসীদের ব্যাপারে বলে বে, এরা আমার উষু ওয়াদাদ। কিবো যদি সংগের বালকদের সম্পর্কে বলে বে, এরা আমার সন্ত্যান। কেননা, হিফায়েতের নক্ষোই তার কাছ থেকে জব্ধ গ্রহণ করা হয়। আর তার মালিকানাধীন সম্পানই গুধু হিফাজতের মুখাপেন্টা। তবে তার অধীনস্থ বালকের নম্বের বীকৃতি দান তার জন্য বৈধ। সুতরাং উছু ওয়ালাদের । যেতৃত্বের) বীকৃতি দানত বৈধ হবে। কেননা মাতৃত্ব নসবের উপর নির্বাদীল। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে সম্পানতণ দুপ্ত হয়ে প্রবাল। আর জব্ধ হাহণ একমাত্র মারের উপর নির্বাদীল। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে সম্পানতণ দুপ্ত হয়ে প্রবাল। আর জব্ধ হাহণ একমাত্র মারের উপর হি ওয়াজিব।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, গ্রহণ করবে মুসলমানের নিকট থেকে দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ, বিশ্বীর নিকট থেকে দশমাংশের অর্থেক এবং হারবীর নিকট থেকে পূর্ণ দশমাংশ। ইয়বুত উমর (রা.) তাঁর তক্ক আদায়কারীদের প্রতি এরপ নির্দেশই জারী করেছিলেন।

হারবী যদি পঞ্চাশ দিরহাম সংগে নিয়ে পথ অতিক্রম করে তাহলে তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। কিছু যদি তারা এই পরিমাণের ক্ষেত্রে আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। (তখন আমরাও গ্রহণ করবো।) কেননা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। ইনাবে। মুসলিম ও যিখীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা (মুসলমানের ক্ষেত্রে) উতলক্ত অর্থ হলো যাকাতে কিংবা (যিখীর সক্ষেত্রে) যাকাতের ছিতণ। মুতরাং নিসাব পূর্ব হওয়া জকরী। এটা জামেউস-সাণীর এর মাসজালো। পকাতরে (মাবস্ত-এর) কিতার্য যাকাত অধ্যায়ে রয়েছে যে, অল্প পরিমাণের ক্ষেত্রে তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা অনুরূপ পরিমাণ আমাদের নিকট হতে গ্রহণ করে থাকে। কেননা আল্প পরিমাণ সর্বদাই ছাড়যোগ্য। তাছাড়া তা নিরাগন্তর মুখাপেন্ধী নর।

অধ্যার ঃ যাকাত ২০৭

ইমাম মুহান্দ (র.) বলেন, কোন হারবী যদি দু'ল' দিরহাম সংগে নিয়ে পথ অতিক্রম করে আর তারা আমাদের নিকট হতে কি পরিমাণ গ্রহণ করে তা জানা না থাকে তবে তার নিকট থেকে দশমাংশ গ্রহণ করা হবে। কেননা উমর (রা.) বলেছেন্ হ'ন ভৌমরা জানতে অক্যা হও তবে দশমাংশ গ্রহণ কর।

আর যদি জানা যায় যে, তারা আমাদের নিকট খেকে উপরের এক-চতুর্পাংশ কিংবা উপরের অর্ধেক গ্রহণ করে, তাহলে তাঁর নিকট হতে সেই পরিমাণই গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি তারা সবটুকু নিয়ে নেয় তবে সবটুকু নেয়া হবে না, কেননা তা গাদ্ধারী (আর গাদ্ধারী মুসলিমের জন্য শোডনীয় নয়)। আর যদি তারা কিছুই না নেয় তবে (আমাদের উপর উসুলকারীও) কিছু নেবে না।

যাতে আমাদের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শুল্ক নেয়া থেকে তারা বিরত থাকে।

তাছাড়া উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে আমরাই অধিক হকদার।

ইমাম কুদুরী বলেন, হারবী যদি উস্লকারীর সন্থব দিয়ে অতিক্রম করে এবং সে তার কাছ থেকে উপর আদায় করে থাকে, অতঃপর যদি সে দ্বিতীয় বার অতিক্রম করে তবে বর্ষপূর্তির পূর্বে তার নিকট থেকে পুনঃ উপর গ্রহণ করা হবে না। কেননা প্রতিবার অতিক্রমের সময় করু গ্রহণের পরিণাম হলো তার সম্পদ বিনাশ করা। অথচ করু গ্রহণের অধিকার হল তার সম্পদের হিফাজতের কারণে।

তাছাড়া প্রথম নিরাপত্তা দানের কার্যকারিতা এখনও অব্যহত রয়েছে। বর্মপূর্তির পর নিরাপত্তার নবায়ন হবে। কেননা তাকে এক বছরের অধিক অবস্থানের অবকাশ দেওয়া হয় না। আর বর্ষপূর্তির পর পুনরায় তব্ধ গ্রহণ ছারা তার সম্পদ নিয়শেষিত হবে না।

উশর আদায় করার পর যদি সে দারুল হরবে ফিরে গিরে একই দিনে ফিরে আসে তাহলে পুনরার তার নিকট হতে উপর গ্রহণ করা হবে। কেননা সে নতুন নিরাপত্তা নিয়ে ফিরে এসেছে। আর দারুল হরবে গিয়ে ফিরে আসায় তব্ধ গ্রহণ সম্পদ নির্মোধ পরিণত হয় না।

কোন यित्री यनि महान किংবা मुक्त निद्ध भथं खिळक्रम करत छবে महादित्र উদর গ্রহণ করা হবে কিন্তু मुकरत्रह উদর গ্রহণ করা হবে না।

শবারের উশর গ্রহণের অর্থ হলো তার মূল্যের উশর গ্রহণ করা।

ইমাম শাফিই (র.) বলেন, উভয়টির উপর গ্রহণ করা হবে না। কেননা (মুসলমানের কাছে) এ দটির কোন মৃদ্য নেই।

ইমাম যুষ্ণার (র.) বলেন, উভয়টিরই উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা সম্পদ হওয়ার ক্ষেত্রে তানের নিকট উভয়টিই সমান।

ইমাম আৰু ইউসুক্ষ (র.) বলেন, যদি উভয়টি এক সংগে নিয়ে অতিক্রম করে তাহলে উভয়টির উপর এহল করা হবে। সম্ববতঃ তিনি স্ক্রকে শরাবের অনুশামী ধরেছেন। কিছু যদি উভয়টিকে আলাদা ভাবে নিয়ে যায় তবে শরাবের উপর নেয়া হবে কিছু পৃক্রের উপর নেয়া হবে না। যাহিরী রিওয়ায়াত মুতাবিক এই পার্থক্যের কারণ এই যে, মূল্য নির্ভর বন্ধু মূল বন্ধুর হকুম রাবে। আর শৃক্র এই শ্রেণীভুক্ত।

পক্ষান্তরে সমতৃদ্য বস্তুর ক্ষেত্রে মূল্য মূল বস্তুর হুকুম রাখে না। আর শরাব এই শ্রেণীভূজ।

তাছাড়া শুল্ক গ্রহণের অধিকার বর্তে হেফাজতের জন্য। আর মুসলমান সিরকায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তার নিজন্ব শরাব সংরক্ষণ করতে পারে। সূতরাং অন্যের শরাবও সে সংরক্ষণ করেতে পারেবে। পক্ষান্তরে নিজন্ব মালিকানায় শৃক্র সে সংরক্ষণ করতে পারে না। বরং ইসলাম গ্রহণের সংগে সংগে তা ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। সূতরাং অন্যের শৃক্রও সে সংরক্ষণ করতে পারবে না।

তাগলাবী গোত্রের কোন শিশু বা বীলোক যদি সম্পদ নিয়ে অতিক্রম করে, তবে শিতর (সম্পদের) উপর কোন শুৰু আরোপ করা হবে না। পশান্তরে বী গোকের (সম্পদের) উপর ঐ পরিমাণ তব্ধ আরোপ করা হবে, যা তাদের পুরুষ গোকের উপর আরোপ করা হয়। এর কারণ আমরা গবাদি পতর ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি।

যে ব্যক্তি উপর উত্তলকারীর সম্বর্খ দিয়ে একশ' দিরহাম নিয়ে অভিক্রম করলো এবং একধা জানালো যে, তার ঘরে আরও একশ' দিরহাম রয়েছে এবং সেটার বর্ষপৃতি হয়ে পেছে, এমতাবস্থায় যে একশ' দিরহাম নিয়ে সে যাছে, তার যাকাত উসুল করা হবে না। কেননা তা নিসাব পরিমাণের কম। আর তার ঘরে যা আছে, সেটা উশর আদায়কারীর নিরাপত্তাধীনে আসেনি।

যদি সে অন্যের প্রদন্ত<sup>ত</sup> পুঁজি রূপে দু'শ' দিরহাম নিয়ে যায়, তবে তার নিকট থেকে উপর উপুন্দ করা হবে না। কেননা সে যাকাত আদায় করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, মুদারাবা-এর ক্ষেত্রেও একই হুসুম। অর্থাৎ মুদারাবা<sup>8</sup> ডিবিডে নিযুক্ত বাঙ্কি যদি উদার উত্তলকারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে (তবে উক্ত মাল থেকে উশর উদুল করা হবে না।)

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) প্রথমে বলতেন যে, উশর উসূলকারী মুদারাবার মাল থেকে উশর উসূল করবে। কেননা (পুঁজির উপর) মুদারিব-এর হক অধিক দৃঢ়। এ জন্যই পুঁজিদাতা ব্যবসার কোন ক্ষেত্রে তাকে বাধা দিতে পারে না। যখন পুঁজির অর্থ ব্যবসায়ের পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূতরাং সে মালিকের স্থলবর্তী হয়ে যাবে।

পরবর্তীতে তিনি কুদ্রীতে উল্লেখিত মতামতের দিকে রুক্তু করেছেন, আর এ-ই সাহেবাইনেরও মত।

৩. যদি মাপিক কাউকে ব্যবসা করার জন্য এই শর্তে পুঁজি দান করে যে, মুনাদা সবটুকু মাণিকের হবে। নিবৃক্ত ব্যক্তি মুনাদার কোন অংশ পাবে না। এই ধরনের পুঁজিকে 'ফিকাহর' পরিভাষায় بشاعد ( वা প্রদন্ত পুঁজি) বলে।

মুদারারা অর্থ সভ্যাংশ ভিত্তিক চুক্তি, যাতে পুঁজি একজনের এবং শ্রম অন্যজনের হয় আর নিযুক্ত ব্যক্তি তথা
মুখারিব মুনাফার নির্ধারিত অংশ সাত করবে।

অধ্যায় ঃ যাকাত ২০৯

কোনা প্রকৃত পক্ষে সে উক্ত পুঁজির মাদিক নয়। এবং যাকাত আদায়ের ব্যাপ্পতে মাদিকের নায়ের বা স্থপবর্তীও নয়। কিন্তু যদি পুঁজির সংগে এই পরিমাণ মুনাফা থেকে থাকে, যাতে তার অংশ নিসার পরিমাণ পৌছে, তবে তার নিকট হতে যাকাত গ্রহণ করা হবে। কোনা লৈ তে ভার মাদিক।

ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন দাস যদি দু'শ' দিরহাম নিরে অতিক্রম করে এবং তার উপর ক্ষথের কোন দার না থাকে, তবে তার নিকট খেকে উপর গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) বলেন, আমি জানি না ইমাম আবৃ হানীকা (র.) এ নিজান্ত পেকে
কল্প করেছেন কিনা। তবে মুনারাবা-এর ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্যের কিয়াস তো এই কে,
তার নিকট থেকে উশর গ্রহণ করা হবে না। আর এ-ই সাহেবাইনের মত। কেননা, তার
অধীনে যে সম্পদ রয়েছে, তার মালিক তার মনিব। তার তথু ব্যবসা পরিচালনার ক্রধিকার
রয়েছে। সুক্তরাং সে মুদারিবের মত হয়ে পেল।

আর উভরের মধ্যে পার্থক্যের করেণ হিসাবে বলা হয় যে, দাস নিজের জন্যই য'বতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ কারণেই কোন দায়-দায়িত্ব মনিবের দিকে রুজ্ব হয় নাসুভরাং সে নিজেই নিরাপন্তা লাভের মুখাপেন্ধী। পক্ষান্তরে মুদারিব নায়েব বা স্থলবর্তী রুপে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই দায়-দায়িত্ব পুঁজিনাভার দিকে রুজ্ব হয়। তাই পুঁজি দাতাই হক্ষে নিরাপন্তার মুখাপেন্ধী। সুভরাং মুদারবের ক্ষেত্রে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রতাহারের অর্থ জনমন্তিপ্রাপ্ত দাসের ক্ষেত্রে ইয়াম আবৃ হানীফা (র.)-এর পূর্ব

তবে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের সংগে তার মনিবও যদি উপস্থিত থাকে তাহলে মনিবের নিকট হতে উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা (আসনে) মালিকানা তো তারই। কিন্তু দাসের উপর যদি তার সম্পদ বেষ্টনকারী স্থানের দায় থাকে, তাহলে উশর নেয়া হবে না। কেননা তার মালিকানা নেই কিবো তার সম্পদ নায়বদ্ধ।

ইমাম মুহামদ (ব.) বলেন, বিদ্রোহীদের নিরন্ত্রিত এলাকার কেউ যদি তাদের নিরোগকৃত এই৮ এর নিকট দিয়ে অভিক্রম করে আর সে তার কাছ থেকে উপর গ্রহণ করে থাকে, তবে বৈধ সরকারের আশের (عاشر) তার কাছ থেকে বিভীর বার বাকাত উসল করবে।

অর্থাৎ যখন সে বৈধ শাসকের নিয়োগকৃত এর সমূখ দিয়ে অতিক্রম করবে। কেননা, ক্রটি তার পক্ষ থেকেই হয়েছে, থেহেতু সে খারিজী এন্ন সমূখ দিয়ে রাজ্য অতিক্রম করেছে।

## চতুর্থ অনুচ্ছেদ

## খনিজ-সম্পদ ও প্রোথিত-সম্পদ

খারাজী কিংবা উশরী ভূমিতে প্রাপ্ত র্বণ, রৌপ্য, লোহ, সীসা, কিংবা তামা জাতীয় খনিজ দুবা পাওয়া গেলে তাতে খমস (এক-পশ্চমাংশ) ওয়াঞ্জিব।

এ আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এ সকল দ্রুব্যের ক্ষেত্রে প্রাপকের উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

কেননা, তা মালিকানা মুক্ত সম্পদ, সে সর্বাগ্নে তার অধিকার লাভ করেছে, যেমন শিকারের হকুম। তবে খনিজদ্রব্য যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কিছু এক মত অনুযায়ী তিনি এ ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করেননি। কেননা এতো সম্পূর্ণ বর্ধিত সম্পদ। আর বর্ষপূর্তির শর্তারোপ করা হয় সম্পদ বর্ধিত হওয়ার জন্য।

আমাদের দলীল হলো রাস্লুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ وَفِي الْرِزِّكَارِ الْخُمُسُ কুণাড়ের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব :

হাদীছে ব্যবহত زُكَارٌ भन्मि کر ধাতৃ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ স্থাপিত সম্পদ। সূতরাং থনিজদবোর উপরও শব্দটি প্রযুক্ত হবে।

তাছাড়া এই কারণেও যে, খনি-অঞ্চলটি কাফিরদের দখলে ছিলো, তা বিজ্ঞিত রূপে জামাদের হাতে এসেছে। সূতরাং সেটা গনীমতে গণ্য হবে। আর গনীমতের মধ্যে পঞ্চমাংশ গ্রোজ্ঞিব।

শিকারের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা কখনো কারো দখলে ছিলো না।

অবশ্য তাতে মুজাহিদদের কবজা হলো নীতিগত। <sup>২</sup> কেননা, তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতি**ঠি**ত হয়েছে ভৃ-পৃষ্ঠের উপর। আর প্রকৃত পক্ষে কবজা হাসিল হয়েছে খনিজ উত্তোলনকারীর। তাই পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমরা নীতিগত অবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করেছি আর অবশিষ্ট চারভাগের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করেছি। অতএব এতে উত্তোলনকারী-এর মালিক হবে।

১. ভূ-গার্ভ হতে উদ্ধারকৃত সম্পাদের জনা তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা। كنز ١-١ ركاز ৪৫ مدن - كنز ۱۹۵۱ কর্তৃক প্রোথিত সম্পাদ, مدن ভূ-গার্ভ আল্লাহ্ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। আর مدن, শব্দটি উভয়টির জন্যই ব্যবহৃত হয়।

২. এটা মূলতঃ এক প্রক্ষন্র প্রস্তের উত্তর। প্রস্নু এই যে, যদি প্রাপ্ত শনিক্ষন্তব্য গানীমত শ্রেণীভূক্ত হয়ে থাকে এবং এ করেণেই তাতে বায়তুলমালের অনুকূলে পঞ্চমাংশ হক সাব্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তো অবলিষ্ট চারজাণে যোদ্ধানের হক সাব্যক্ত হওয়া দরকার। কেনলা এটাই গানীমতের নিয়ম।

অধ্যায় ঃ যাকাত

যদি নিজের বাড়ীয় সীমানার ভিতরে কোন ধনিজ-সম্পদ পায় তাহলে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, তাতে পঞ্চমাংশ ওয়ান্তিব হবে। কেননা আমরা যে হাদীছ বর্ণনা করেছি, তা ব্যাপক।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এটা ভূমির সংগে যুক্ত ভূমির অংশ বিশেষ আর ভূমির অন্যান্য অংশের উপর কোন কিছু ধার্য নেই। সূতরাং এটার উপরও কিছু ধার্য হবেনা। কেননা (হুকুম ও বিধানের ক্ষেত্রে) এক অংশ সমষ্টির বিপরীত হয় না।

মাটিতে পুঁতে রাখা সম্পদের হকুম এর বিপরীত। কেননা তা ভূমির সংগে যুক্ত ও মিশ্রিত নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি নিজের জমিতে পেয়ে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।  $^{\circ}$ 

একটি বর্ণনা হিসাবে অর্থাৎ জামেউস্-সাগীরের বর্ণনা হিসাবে (বাড়ী ও সাধারণ ক্রমির মাঝে) পার্থক্যের কারণ এই যে, বাড়ীর মালিকানা আর্থিক দায়মুক্ত। কিন্তু জমির মালিকানা অনুপ নয়। এ কারণেই জমির উপর উপর বা বারাজ ওয়াজিব হয় কিন্তু বাড়ীর উপর হয় না।

যদি জমিতে অবস্থিত অর্থাৎ গ্রোথিত কোন সম্পদ লাভ করে তবে সকলের মতেই তাতে শুমুস ওয়াজিব হবে।

আমাদের ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীছটি হলো এর দলীল। কেননা হাদীছে উল্লেখিত ুাও, শব্দটি প্রোথিত সম্পদের উপরও প্রযোক্তা হয়। কেননা তাতে ;১, বা স্থায়িত্বের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

তবে যদি তাতে ইসলামী আমলের ছাপ থাকে, যেমন কালিমা শাহাদাত উৎকীর্ণ থাকলে। তাহলে তা লুকডাহ (হারানো জিনিসের) পর্যায়ভূক হবে। আর তার বিধান যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি তাতে জাহিলী মুগের ছাপ থাকে, যেমন তাতে মূর্তি ইত্যাদি উৎকীর্ণ থাকলো, তবে পূর্ব বর্ণিত কারণে সর্বাবস্থায় <sup>8</sup> তাতে ব্যুস ওয়াজিব হবে।

যদি জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদ মালিকানামুক (পতিত) তৃমিতে পেয়ে থাকে তাহলে এক-পঞ্চমাংশের অবশিষ্ট চার ভাগ প্রাপকের হবে। কারণ, তারপক্ষ থেকে সংরক্ষণ পূর্ণ হয়েছে। কেননা, যোদ্ধাদের তো এর উপস্থিতি সম্পর্কে জানা ছিলো না। সৃতরাং সে-ই এটার নিরক্রেশ মালিকানা লাভ করবে। অর্থাৎ নিজের জমিতে হোক কিংবা অনোর জমিতে।

মাবস্ত' এর বর্ণনা মতে ছমিতে প্রাপ্ত বলিজ দ্রুব্যের উপরও বুমুস ওয়াছিব হবে না, যেমন বাড়িতে প্রাপ্ত
বলিজ দ্রুব্যের উপর হয় না। কিছু জামে 'সগীরের বর্ণনা মতেও ওয়াছিব হবে। সুতরাং আলোচ্য আর্থিক
দায়ও অনুত্রপ হবে।

জর্বাৎ নিজের জমিতে হোক কিবো অন্যের জমিতে ।

আর যদি মালিকানাধীন ভূমিতে পেয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে একই তৃকুম হবে। কেননা অধিকার লাভ হয় পূর্ণ সংরক্ষণের মাধ্যমে। আর তা তার ধারা সম্পন সায়েত।

আর ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর মতে শাসকের পক্ষ হতে জমিটি
প্রথমে যার নামে দেশ জয়ের শুরুতে চিহ্নিত করে দেওয়া হরেছে, দে-ই এর মালিক হবে।
কেননা প্রথমে তারই কবজা এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তা হলো নির্দিষ্ট কবজা। সূতরাং
এই কবজার কারণে দে ভূ-র্গভন্থ সম্পদের মালিক হবে। যদিও তার কবজা ভূ-পৃষ্ঠের উপরে
সম্পদ্ধ হয়েছে। যেমন কেউ একটি মাছ শিকার করল আর তার পেটে একটি মুক্তা পাওয়া
সোলা।

অতঃপর ঐ জমি অন্যের কাছে বিক্রি করার কারণে প্রোথিত সম্পদ তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে না। কেননা তা মাটির নীচে রক্ষিত আমানত। খনিজ্ঞ দ্রব্যের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা যমীনের অংশ বিশেষ। সৃতরাং তা ক্রেডার মালিকানায় স্থানাম্ভরিত হয়ে যাবে।

প্রথমে যার নামে চিহ্নিত করা হরেছিল, যদি তার পরিচয় না পাওয়া যায়, তাহলে ইসলামী আমলের যে দূরতম মালিকের সন্ধান পাওয়া যায়, তার হাতেই এর মালিকানা সোর্পদ করা হাব। ফকীহুগণ এ মত-ই ব্যক্ত করেছেন।

যদি ছাপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যাহেরী মাযহাব অনুসারে সেটাকে জাহিলী যুগের বলে ধরা হবে। কেননা তা-ই মূল অবস্থা।

আর কেউ কেউ বলেছেন আমাদের এ যুগে সেটি ইসলামী আমলেরই ধরা হবে। কেননা ইসলামী যুগও প্রবীণ হয়ে গিয়েছে। (সুতরাং দৃশতঃ তা ইসলামী যুগেরই প্রোধিত)

যে ব্যক্তি দাৰুল হারবে নিরাপত্তা নিয়ে বৈধভাবে প্রবেশ করলো এবং ভাদের কারো বাড়ীতে ভূ-গর্ভস্ক সম্পদ লাভ করলো, সে তা ভাদেরকে বিরিয়ে দিবে।

এটা করবে 'বিশ্বাস ঘাতকতা' থেকে বেঁচে থাকার জন্য। কেননা, বাড়ীতে যা কিছু আছে তা বাড়ীর মালিকের জন্মই নির্ধারিত।

আর যদি মালিকানামুক্ত মাঠে পেয়ে থাকে তবে সেটা তারই। কেননা, তা কারো বাজি
মালিকানাধীন নয়। সুতরাং তা হস্তগত করা বিশ্বাস তংগ বলে গণ্য হবে না। আর তাতে কিছু

য়োজিব হবে না। কেননা সে গোপনে হস্তগতকারীর ন্যায়, মুজাহিদের মত হস্তগতকারীর ন্যায়
নয়।

किरताया পাধর या পাহাড়ে পাওয়া याग्र, তাতে খুমুস ওয়াজিব নয়। কেননা রাস্লুরাহ্ (সা.) বলেছেন ؛ كُنُمُسُ في الحَجْر ﴿ নাধরের উপর খুমুস নেই।

পারদের ক্লেন্তে পুমুস ওয়াজিন হবে। এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর পরবর্তী মত। এবং ইমাম মুহাম্মন (র.)-এরও এই মত। এতে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর ভিন্নমত বায়াছ। मुक्ता ७ ज्याबरवव ७ भव भूमून त्नरि ।

তা ইনাম আৰু যানীকা ও মুবাৰন (ব.)-এই নত। ইনাম আৰু ইউন্দে (ব.) নাসন, এ দুৰ্নটিকে এবং সমুগ্ৰ থেকে আহিছিত সকল কুৰণেই উপৰ বুদুন হোমিক। কেংনা ইনং (ব.)-আছাহ হুতে পুমুন এবংগ করোছেন। সাহেবাইনের বকলা এই বে, সমুগ্রেই কলাসন্দ নিক্রে, মিউটিক হুবাদী। সুস্তবাদ্ধ বাবেকে দক্ষ কুৰা-বেলীনা হুলেও গানীকার কলা পাল হুলে না।

আর উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের ক্ষেত্র হলো সমূদ্র-নিক্ষিত্ত বড়। আর সে ক্ষেত্রে আমাদেরও এ মত।

মাটিতে পুঁতে রাখা সামানপর্ক পাওরা গেলে তা ঐ ব্যক্তিরই হবে, যে গেরেছে।
আবা ভাতে পুরুস ধার্ব হবে। অর্থাৎ মালিকানামুক্ত পতিত ভূমিতে পাওয়া গোরে। কোননা
বর্গ-রৌলোর মত এটাও মালে পনীমত্রয়ে। আরাহাই অধিক অবশত।

অর্থাৎ কর্ম-রৌপ্য ব্যতীত অন্ধ-শ্রম এবং গৃহের তৈজবপত্র ইত্যাদি।

### পঞ্চম অনুচ্ছেদ

#### ফসল ও ফলের যাকাত

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেছেন, অল্প হোক কিংবা বেশী, ভূমি থেকে উৎপাদনের উপর উশর ওয়াজিব হবে -প্রবাহিত পানি ছারা সিঞ্চিত হোক, ি:বা বৃষ্টির পানি ছারা। কিন্তু বাঁপ, জুালানী কাষ্ঠ ও ঘাসের উপর উশর নেই।

সাহেবাইন বলেন, যে সকল ফল দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে সেতলো পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে তাতে তথু উশর ওয়াজিব হবে।

এক ওয়াসাক হলো নবী করীম (সা.)-এর যুগে প্রচলিত সা'আ-এর পরিমাণে ঘাট সা'আ। মোটকথা দু' ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছেঃ প্রথমতঃ নিসাবের শর্ত আরোপে, দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘস্থায়িত্বের শর্তারোপে।

প্রথম বিষয়ে সাহাবেইনের দলীল হল রাস্লুরাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ؛ لَيْسُ فِيْمُا نُوْنُ দুপাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব নম্ন । তাছাড়া যেহেডু

এ-ও যাকাত, সুতরাং সঙ্গলতা সাব্যন্ত হওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রেও 'নিসাব' -এর শর্ত আরোপ করা
হবে ।

ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর দলীল হলো, রাসূলুরাহ্ (সা.)-এর বাণী ؛ الْأَرْضُ نَفَيْكُ الْمُشْرُ ভূমি যা উৎপন্ন করে, তাতে উশর ওয়াজিব হবে। এতে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

সাহেবাইনের বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা এই যে, তাতে বাণিজ্য দ্রব্যের যাকাতের কথা বলা হয়েছে। কেননা, তারা ওয়াসাকের মাপে বেচা-কেনা করতো, আর এক ওয়াসাকের মূল্য সাধারণতঃ চঞ্জিল দিরহাম হতো।

আর উশরের ক্ষেত্রে তো ভূমির মালিক হওয়ারই শর্ড নেই। <sup>২</sup> সূতরাং মালিকের অবস্থা তথা সক্ষলতার শর্ত আরোপের তো প্রশুই আসে না :

এ কারণেই বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয় না। কেননা এ শর্তের উদ্দেশ্য হঙ্গো বৃদ্ধির সুযোগ। অথচ এটা তো সম্পূর্ণই বর্ধিত সম্পূদ।

অর্থাং বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই যা এক বছরের মত থাকে, যেমন চাল, গম, কুমড়া ইত্যাদি; অতএব পচনশীল জিনিনে উপর বয়াজির হবে না ;

২, এ করেপেই ওয়াককী জমিতে ও মকাতাবের ঘমীনে উপর ওয়াজিব হয়।

अधार १ याकाञ २५४

খিতীয় ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলীল হলো রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর হালীছ ঃ الْمَا الْمُورَاتِ ক্রিটার দেবের উপরে সাদাকা নেই। এখানে সর্বসম্বতির্ক্তমেই সাদাকা দ্বরে যাকাত নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। সূত্রাং উশরই উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

সাহেবাইনের বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা হলো ঐ সাদাকা, যা তন্ধ আদায়কারী গ্রহণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে, ইমাম আবু হাদীফা (র.) ও এ হাদীছের উপর আমল করে থাকেন।

তাছাড়া যৌজিক প্রমাণ এই যে, ভূমি এমন ফসলও উৎপন্ন করে, যা দীর্ঘসময় সংরক্ষিত থাকে না। আর উপর ওয়াজিব হওয়ার কারণ ভূমির ফলনশীলতা। এ কারণেই তে: এ ধরনের ভূমিতে খারাজ ওয়াজিব হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বাঁশ, জ্বালানী কাষ্ঠ ও ঘাস সাধারণতঃ বাগানে উৎপন্ন করা হয় না, বরং এহলে থেকে বাগানকে পরিষার রাখা হয়। এমন কি যদি কেউ বাঁশঝাড় কিংবা জ্বালানী বৃক্ষ বিংব ঘাসের ক্ষেত্ত লাগায়, তাহলে তাতে উশর ওয়াজিব হবে।

উল্লেখিত বাঁশ দ্বারা সাধারণ বাঁশ উদ্দেশ্য; তবে ইক্ষু কিংবা জোয়ারের উশর ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলোর জন্য ভূমিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়।

খেজুর শাখা ও খড়ের হুকুম এর বিপরীত। কেননা এ তলোর ক্ষেত্রে শস্য ও ফলই হলে উদ্দেশ্যে, বৃক্ষ বা খড় উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম কুদুরী বলেন, বালতি দ্বারা (কুরা খেকে) এবং পানি তোলার চর্কি দ্বারা কিংবা উটনীর পিঠে বয়ে আনা পানি দ্বারা যে ক্ষেতে সেচ দেয়া হয়েছে, তাতে উভয় মত অনুসারে অর্থেক উলর ওরাজিব হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যয় অধিক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বৃষ্টির পানি কিংবা নালের পানি দ্বারা সেচ দেয়া জমিতে ব্যয় কম হয়ে থাকে।

যদি খালের পানি ও চর্কির পানি উভয় পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে বছরের অধিকাংশ সময়ের বিবেচনা করা হবে। যেমন 'সায়িমা' পতর ক্ষেত্রে।

যে সকল জিনিস ওয়াসাক দারা মাপা হয় না, যেমন জাফরান ও তুলা, এগুলো সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুক (র.) বলেন, যখন এ গুলোর মূল্য ওয়াসাক দারা পরিমাপকৃত সর্বনিদ্র মূল্যের জিনিসের পাঁচ ওয়াসাকু পরিমাণ হয়ে যাবে, তখন তাতে উশর ওয়াজিব হবে। যেমন আমাদের মূণে জোয়ার রয়েছে। ত

কেননা শরীতাত নির্ধারিত পরিমাপ এখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, সুতরাং তার মূল্য বিবেচনা করা হবে; যেমন ব্যবসা সামগ্রীর ক্ষেত্রে।

ইমাম মুহান্দন (র.) বলেন, উৎপন্ন দ্রব্য যখন ঐ জাতীয় বন্ধু পরিমাণ করার সর্বোচ্চ পরিমাণের পাঁচতণ হয়ে যাবে, তখন তাতে উশর ওয়াজিব হবে। সুতরাং তুলার ক্ষেত্রে পরিমাণ

জারার হচ্ছে ওরাসাক (বা গাত্র) যারা পরিমাপকৃত সর্ব নিয় মূল্যের জিনিস সুকরাং জাকরানের মূল্য ববন পাঁচ ওরাসাক জোরারের সমপরিমাণ হয়ে যাবে, তখন তাতে উপর ওরাজিব হবে।

ধরা হবে পাঁচ গাঁট, প্রতি গাঁট হবে তিনশত 🏂 তদ্ধপ জাকরানের ক্ষেত্রে হবে পাঁচ 🀱 <sup>8</sup> (প্রায় পাঁচ সের) কেননা ওয়াসাক ছারা পরিমাপ নির্ধারণের কারণ এই ছিলো যে, তা ছিল ঐ জাতীর দ্রব্য মাপের সর্বোচ্চ প্ররিমাণ :

মধু যদি উপরী ষমীন খেকে আহরণ করা হয়, তাহলে তাতে উপর ওরাজিব হবে।

ইমাম শাকিই (র.) বলেন, উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা তা প্রাণী থেকে উৎপন্ন।
সতরং তা হল রেশমের সমড্লা।

আমাদের দলীল হলো রাস্পুরাহ (সা.)-এর হানীছ । منى الْمَسْلُ الْمُسْلُ "মধুতে উপর ধরাজিব। তাহাড়া এ কারণে বে, মৌমাছি বিভিন্ন কল ও ফুল থেকে আহরণ করে, আর দেগুলোতে হেহেডু উপর আছে, সেহেডু তা থেকে উৎপন্ন পদার্থের উপর হবে। রেশম কীটের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে পাতা তক্ষণ করে আর তাতে উপর সেই।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে মধু অল্প হোক বা বেলী, তাতে উপর ধ্বরাজিব হবে। ক্রেননা, তিনি এতে কোন নিসাব ধার্য করেন না।

ইমাম আবৃ ইউসুক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মধুর ক্ষেত্রে তাঁর নীতি অনুবায়ী তিনি পাঁচ ভয়াসাকের মৃদ্য গণা করেন।

তাঁর পক্ষ থেকে এমন মতও বর্ণিত হয়েছে যে, মোশক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা বনু শাবাবা গোত্র সম্পর্কিত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, তারা রস্প্রন্তার (সা.)-এর নিক্ট এই অনুপাতেই উশব আদায় করতো।

তার পক্ষ থেকে পাঁচ 💃 এর কথাও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহান্মদ (র.) **থেকে পাঁ**চ ক্ষেত্রক'-এর রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। প্রতি ফারাক হলো ৩৬ রতন। <sup>৫</sup> কেননা এটা হলো মধু মাগার সর্বোচ্চ পরিমাণ।

তন্ত্রপ ইন্দু সম্পর্কেও (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মন (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে)

পাহাড়ে যে সৰুল মধু বা ফলফলাদি পাওয়া যায়, তাতেও উশর ওয়াজিব।

আবু ইউসুন্ধ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে তাতে উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, তাতে উপর ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান নেই। আর তা হলো ফলনশীল ভূমি।

জাহিবী রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, ফলনদীল ভূমির যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফললাভ করা, তাতঃ অর্জিত হায়াছে।

ইমাম মুহান্দদ (র.) বলেন, ভূমির উংগন্ধ যে সকল কসলে উপর গুরাজিব বর সেগুলোর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এবং হাল-বলদের পরচ হিসাব করা হবে না। ক্রেন্ন নবী (সা.) ব্যয় ভারের ভারতম্যের কারণে গুয়াজিব পরিমাণে ভারতম্যের স্কুম শিক্তেন্দ্রন সুতরাং ব্যয়ভার বাদ দেয়ার কোন অর্থ নেই।

 <sup>ু</sup>ক্তি পুরোনে হিসাব, বার পরিমাণ দুই রক্তন বা পনের ছটাক।

<sup>্</sup>ত হতি রতদ ইংলিদ এক পাউও বা সাড়ে সাত **ছটাক**।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন ঃ কোন তাগলাবী যিশ্বীর উপরী জমীন থাকলে তার উপর শ্বিতণ উপর ধার্য করা হবে :

সাহাবায়ে কিরামের ইজমার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ইমাম মুহাত্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাগলাবী যিত্মী মুসলমানের নিকট হতে কোন স্কমি পরিদ করলে তাতে এক উপরই ওয়ান্তিব হবে। কেননা তার মতে মানিকের পরিবর্তনের কারণে জমির আর্থিক দায় পরিমাণে পরিবর্তিত হয় না।

জতঃপর কোন যিশী যদি তাগলাবীর নিকট থেকে উক্ত জমি খরিদ করে, তবে সকলের মতেই জমির আর্থিক দায় একই অবস্থায় থাকবে। কেননা কোন অবস্থায় যিমির উপর বিত্তণ ধার্য করা যায়। যেমন, উশর উত্তলকারীর সমুখ দিয়ে অতিক্রম করার সময় মুসলমানের নিকট থেকে যা নেয়া হয়, তার নিকট থেকে তার বিত্তণ নেয়া হয়।

ডদ্রূপ একই স্কুম বহাল থাকবে যদি ঐ জমি কোন মুসলমান তার নিকট থেকে শবিদ করে কিংবা ডাগলাবী নিজেই যদি ইসলাম গ্রহণ করে।

এ হল ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত, চাই হুকুমের এই বিগুণতা পূর্ব থেকে চলে আসুক, <sup>৬</sup> কিংবা নতুনভাবে আরোপিত হোক। <sup>৫</sup> কেননা বিগুণতাই উক্ত জমির আর্থিক দায় রূপে সাব্যক্ত হবে, পেছে, সূতরাং উক্ত জমি তার নিজস্ব আর্থিক দায় সহই মুসলমানের মালিকানা স্থানান্তরিত হবে, যেমন ধারাজের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু ইউসুষ্ধ (র.) বলেন, পুনরায় এক উশরের দিকে ফিরে আসবে। কেননা দ্বিতণ করণের কারণ দুরীভূত হয়ে গেছে।

মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এটাই মুহম্মদ (র.)-এর অভিমত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মল (র.)-এর মত বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুলিপির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে বিভদ্ধতম মত এই যে, দ্বিগুণ তা বহাল রাখার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর সংগ্যে একমত। তবে পূর্ব থেকে চলে আসার দ্বিগুণতার ক্ষেত্রেই তথু তাঁর মত প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা তাঁর মাহহাব অনুযায়ী নতুন ভাবে আরোপিত দ্বিগুণতা সাব্যস্ত হতে পারে। কেননা তাঁর মাহহাব অনুযায়ী নতুন ভাবে আরোপিত দ্বিগুণতা সাব্যস্ত হতে পারে না। কারণ, এতে আর্থিক দায় পরিবর্তিত হয় না।

কোন মুসশমান যদি তার (উশরী) যমীন কোন গুঠানের নিকট বিক্রি করে,

অর্থাৎ তাগলিবী ছাড়া অন্য কোন যিখ্রীর নিকট, আর উক্ত খুক্টান বিক্রিত জমির দর্শল গ্রহণ করে, তাহলে তার উপর ধারাজ ওয়াজিব হবে।

এ হল ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। কেননা, খারাজই কাফিরের অবস্থার উপযুক্ত।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর দ্বিগুণ উপর ওয়াজিব হবে। তবে থারাজের ব্যয় ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা হবে। এ সিদ্ধান্ত তিনি দিয়েছেন তাগলিবীর উপর কিয়াস করে। কেননা, আমুল পরিবর্তনের চেয়ে এটিই হল সহজ ব্যবস্থা।

৬. বেমন উক্ত ভামি উত্তরাধিকার সূত্রে তাশলাবীর মালিক হয়েছে।
 ৭. বেমন তাশলাবী উক্ত ভামি কোন মুসল্মানের নিকট হতে ক্রয় করেছে।
 আল-হিদায়া (১ম খব)—২৮

ইমাম মূহাম্বদ (র.)-এর মতে এটি পূর্ব অবস্থার উপর উপরী থাকবে। কেননা, এটি জমির দায় রূপে সাব্যন্ত হয়ে গেছে, সুভরাং তা পরিবর্তিত হবে না, যেমন খারাজ্ঞ পরিবর্তিত হয় না।

জবশ্য এক বর্ণনা মতে গৃহীত অর্থ ঘাকাত-সাদাকা খাতে বায় হবে। আর অন্য বর্ণনা মতে বারান্তের বাতে ব্যয় হবে। উক্ত নাসরানীর নিকট হতে কোন মুসলমান যদি শোক্ষ'আ বলে সে দ্ধমি লাভ করে কিংবা বিক্রি ফাসিদ হওয়ার কারণে তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়, তবে তা পূর্বের মতো উপরী হয়ে যাবে।

প্রথম সুরতে কারণ এই যে, বিক্রয়ের ব্যাপারটি শুফার দাবীদারের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সতরাং সে যেন মুসলমানের নিকট থেকেই ক্রয় করেছে।

ছিতীয় সুরতে কারণ এই যে, ক্রটির কারণে বিক্রয় প্রত্যাহার করা এবং বিক্রিত বন্ধু ফেরত দানের মাধ্যমে ধরে নেয়া হবে যেন বিক্রয়' সংঘটিতই হয়নি।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, যেহেড়ু (ক্রেটিপূর্ণ বিক্রয়ের কারণে) বিক্রিন্ত বস্তুটি ফেরত দান করা কর্তব্য, সেহেড়ু এই ক্রয়ের কারণে মুসলিম বিক্রেডার হক তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি।

रेभाभ मुशक्षम (त.) वरान, यानि राजान मूजनभारतत्र माजक कर्ज्क वताष्ट्रकुछ बाड़ी भारक जात्र राजां राजां वाणारत भित्रवाध करत राजां का छात्र छेना छेना अभाष्ट्रिय राजाः

অর্থাৎ যদি উশরী পানি দারা বাগান সেচ দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি খারাজী পানি দ্বারা বাগানে সেচ দিয়ে থাকে তাহনে তার উপর খারাজ ধার্য হবে। কেননা এ ধরনের ক্ষেত্রে পানি সেচের সাথে অর্থিক দায় সম্পক্ত।

নিজস্ব বাস তবনের জন্য মাজুসীর (অগ্নিপৃজকের) উপর কোন কর নেই। <sup>৮</sup> কেননা উমর (রা.) বাসতবন সমহকে করমন্ড রেখেছেন।

यिन त्र ठाउँ वाफ़ी बागान भद्रिभे करते. जत्व जार्ज बाड़ाक धार्य इत्व।

এমন কি উপরী পানি দ্বারা সেচ দান করলেও। কেননা উপরের মাঝে ইবাদতের দিক বিদামান থাকার কারণে তার উপর উপর ওয়াজিব করা সম্বব নয়। তাই বারাজই নির্ধারিত হবে। আর বারাজ এক প্রকার শান্তি, যা তার অবস্থার উপযোগী।

সাহেবাইনের নীতির উপর কিয়াসের চাহিদা হল উশরী পানির সেচের ক্ষেত্রে উশরই ওয়ান্তিব হবে।

তকে ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে একটি উশর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে দু'টি উশর ওয়াজিব হবে। পূর্বেশ্বির অর কারণ বর্ণিত হয়েছে।

৮. সকল অমুসলিয়ের ক্ষেত্রে একই স্কৃত্র। বিশেষ করে মন্ত্র্নীর কথা উল্লেখ করা হযেছে, থেছেতু তারা ইসলাম থেকে সর্বাধিক দরে।

মর্থাং মুদলমানের নিকট হতে যিশীর উপরী জমি খরিদ করা সংক্রোন্ত মাসআলায়।

ष्रधार १ याकाज २३৯

উশরী পানি অর্থ বৃষ্টির পানি, কুয়া, ঝনার ও ঐ সকল নদনদীর পানি, যা কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আর খারাজী পানি অর্থ যে সকল খাল আজমীরা খনন করেছে জায়হুন, সাংহৃন, দজলা ও ফুরাতের পানি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উশরী। কেননা এগুলো কারো রক্ষাণাবেক্ষণে নেই। যেমন, সমুদ্রের পানি।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে এগুলো ধারাজী পানি। কেননা এর উপর নৌকা ইত্যাদি যারা পুল তৈরী করা হয়, যা তার উপর নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ।

তাগলিবী পুরুষের জমিতে যা ধার্য হয়, তাগলিবী শিশু ও ব্লীলোকের জমিতেও তা ধার্য হবে। অর্থাৎ উপরী জমিতে বিশুণ উপর এবং ধারাজী জমিতে একটি ধারাজ। কেননা তাদের সংগে (এই মর্মে) সমঝোতা হয়েছিল যে, সাদাকা দ্বিগুণ করা হবে। নিছক আর্থিক দায় দ্বিগুণ করা হবে না।

সুতরাং যেহেতু মুসলিম শিশু ও নারীর উপর উশর ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাই তাগলিবী শিশু ও নারীর উপরও তা থিতা রূপে ধার্য হবে।

উপরী জমিতে প্রাপ্ত আপকাতরা বা তেশের কূপে কিছু ধার্য করা হবে না। কেননা তা ভূমি থেকে উৎপন্ন জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং পানির ঝরনার মতো উৎসারিত ঝরনা বিশেষ।

যদি তা খারাজী জমি থেকে উৎপন্ন হয়, তবে তার উপর খারাজ ধার্য হবে। এটা তথনই হবে, যথন আলকাতরা ও তৈল কূপের চারপার্শ্ব চাষোপযোগী হয়। কেননা, খারাজের সম্পর্ক জমির চাষোপযোগিতার সংগে।

### www.eelm.weebly.com

## ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

# ্ব্যাকাত-সাদাকা কাকে দেয়া জাইয বা জাইয় নয়

## হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সম্পর্কে মূল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

रिनाम बर्भाम पर्गम, य ग गर्भ रूग र्टना जाश्चार् वा जानाम पागा ह

انِّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِئِنَ وَالْمَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ فُلُوْيَهُمْ وَهِي الرُّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَهِي سَبِيْلِ اللَّهُ وَافِن السَّبِيْلِ فَرِيْضَتَه مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلِيْ الرُّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَهِي سَبِيْلِ اللَّهُ وَافِن السَّبِيْلِ فَرِيْضَتَه مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلِيْ

সাদাকা হলো দরিদ্রেদের জন্য, নিঃস্বদের জন্য সাদাকা উত্তলের কাজে নিয়োজিতদের জন্য, ঐ লোকদের জন্য যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়। <sup>2</sup> দাস মুক্তির জন্য, ঋণ্মাস্তদের জন্য, আল্লাহ্র রান্তায় নিয়োজিতদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে ফরমকৃত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান (৯ জ ৬০)।

এই হল আট প্রকার। তার মধ্য থেকে 'যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়' সে প্রেণীটি বাদ পড়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের থেকে অমুগাপেন্দী করে দিয়েছেন। এর উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ফকীর ঐ ব্যক্তি, যার সামান্য পরিমাণ জিনিস রয়েছে। আর মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যার কিছুই নেই। এ ব্যাখ্যা ইমাম আবৃ হানীকা (র.) থেকে বর্ণিত। কেউ কেউ এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

উভয়টির যুক্তি রয়েছে। আবার এরা স্বতন্ত্র দুই শ্রেণী কিংবা একই শ্রেণী। ওসীয়ত অধ্যারে ইনশাসাল্লাহ এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

যাকাত উস্পের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে শাসক তার কাজের পরিমাণ অনুসারে পরিপ্রমিক প্রদান করবেন। এবং এই পরিমাণ দান করবেন, যা তার ও তার প্রধীনতদের (জীবিকার) জন্য যথেই হয়। তা অষ্টমাংশে সীমাবন্ধ নয়। ইমাম শাকিই (র.) ভিরমত পোষণ করেন। <sup>১</sup>

কারণ সে যাকাতের হকদার হয়েছে দায়িত্ব পালনের সূত্রে। এ জন্মই নিয়োজিত ব্যক্তি ধনী হলেও তা গ্রহণ করতে পারে। তবে যেহেতু তাতে যাকাতের কিঞ্চিং ছাপ রয়েছে, সেহেতু রাস্প্রাহ (সা.)-এর বাদানকে ময়লার সন্দেহ থেকেও পবিত্র রাখার জন্ম হাশেমী পরিবারের কোন নিয়োজিত ব্যক্তি যাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে না।

<sup>্</sup>র ইসলাম গ্রহণের প্রতি আকট করার জন্য কিছু সংখ্যক অয়সলমানকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হতো।

২. ঠার মতে প্রদন্ত অর্থ অন্তমাংলের বেলী হতে পারবে না : কেননা তিনি বলেন, যাকাতের মাল ভাগ করে কুরআনে বর্ণিত আট প্রেণীকে দান করতে হবে :

षशाय : याकाज २२১

পক্ষান্তরে মর্যাদার যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তি হাশেমীর সমতুল্য নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ বিবেচ্য নয়।

मात्रपुष्टित वर्ष धरे (य, पूकाणांतरक मात्रराष्ट्रत मृज्यम (परक पूक्ति मार्छत जना त्राहाषा कता।

রাসূলুক্লাহ্ (সা.) থেকে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

अपश्चात हरना थै राक्ति, यात छैभत अभ तरप्राह এवং मে अंटमत भत्रियाम व्यव्ह दिनी निमारवर मानिक नम्न।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে غار হলো ঐ ব্যক্তি, যে দু'জনের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিংবা দুই গোত্রের মাঝে শক্রতা বিদূরিত করতে গিয়ে আর্থিক দায় বহন করছে।

আল্লাহর রাজায় নিয়োজিত ব্যক্তি ইমাম আবৃ ইউসুন্দের মতে ঐ মুজাহিদ, যে সম্পদহীন হয়ে পড়ে। কেননা নিঃশর্তভাবে (في سبيل الله) ব্যবাহার করলে সাধারণতঃ মজাহিদকেই বুঝায়।

ইমাম মুহান্দদ (র.)-এর মতে, এর অর্থ হচ্ছের সফরে অভাবর্যন্ত ব্যক্তি। কেননা, বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার উট আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার নিয়ত করেছিলেন। তখন রাস্পুলাহ (সা.)-এর উপর তাকে কোন হচ্ছ যাত্রীকে আরোহণ করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ধনী মুজাহিদকে দান করা যাবে না। কেননা দরিদ্ররাই হলো যাকাতের হকদার।

این السیال (पूर्नाकित) वर्ष थे राकि, निष्कत व्यारागद्दल यात वर्ष तराहः; किछू त्र वना द्वारन तराहह, राधान ठात राष्ट किङ्कर तरे।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, এই (ছাটটি) শ্রেণীতলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র। সূতরাং মানিকের ইখতিয়ার আছে যাকাতের অর্থ প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করার কিংবা যে কোন একটি শ্রেণীর মধ্যে দান করার।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, প্রত্যেক শ্রেণীর (অন্ততঃ) তিনজনকে প্রদান না করনে যাকাত আদায় হবে না ৷ কেননা, 战 অব্যয়ের দ্বারা সম্বন্ধের মাধ্যমে অধিকার সাবান্ত হয় ।

আমাদের দলীল এই যে, এই সম্বন্ধ নিছক এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, এরা হলো যাকাত প্রদানের ক্ষেত্র; অধিকার সাবান্ত করণের জন্য নয়। কেননা এতো জানা বিষয় যে, যাকাত হলো আল্লাহ্ তা'আলার হক। কিন্তু দারিদ্রোর কারণে উপরোক্ত শ্রেণীতলো যাকাতের ক্ষেত্র হয়েছে। সূতরাং ক্ষেত্রের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। আর আমরা যে মত গ্রহণ করেছি, তা উমর ও ইব্ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

কোন যিখীকে যাকাত প্রদান করা জাইখ নর। কেননা রাস্পুরাহ (সা.) মু'আয (রা.)-কে বলেছেন ঃ خُذَها من أغْنِيانهِم وَرُدُما إلى فُغُرانهِم म्याकाত মুসলমানদের ধনীদের কাছ থেকে প্রহণ করে। এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দাও। याकाछ हाफ़ा खन्ताना मामाका छाटक मिन्ना यादर ।<sup>©</sup>

যাকাতের উপর কিয়াস করে ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, (অন্যান্য সাদাকাও বিশ্বীকে) দেয়া যাবে না। এটি ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা।

আমাদের দলীল হলো রাসূর্ক্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ ঃ لَمُن أَمْلِ النَّذَيّانِ كُلِّيّا وَ সকল ধর্মের লোককে সাদাকা প্রদান করো ।

মু আয় (রা.)-এর হাদীছ না হলে যাকাত প্রদানও আমরা জাইয় বলতাম।

বাকাতের অর্থ হারা মসন্ত্রিদ তৈরী করা যাবে না এবং তা হারা মাইরেতের কাকন দেওরা যাবে না। কেননা এখানে মানিক বানানো অনুপদ্ধিত। অথচ এটাই থাকাত আদারের কুকন।

যাকাণ্ডের অর্থ দারা কোন মাইরেতের গণ আদায় করা যাবে না। কেননা অন্যের কণ্ আদায় করা কণী ব্যক্তিকে মালিক বানানো প্রমাণ করে না, বিশেষতঃ গণী মাইয়েতের ক্ষেত্রে।

याकार्छंद्र वर्ष हांद्रा खायाम कदांद्र बना रकान मात्र क्रद्र कदा शांदर ना ।

ইমাম মানিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি আল্লাহ্র বাণী ؛ وَفِي الرَفَابِ (পোলাম আযাদ করানো)-এর এ ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, এক্রপ আয়াদ করার ছারা (গোলাম থেকে) মালিকানা রহিত হয় (গোলামকে) মালিক বানানো হয় না। (অথচ মালিক বানানো যাকাতের ক্রুকন)।

لاَ تُحِلُّ الصَيْفَةُ श वर्षाकार प्राकार पादा ना । त्कनना, त्रामृतृहार् (त्रा.) वर्षाहम المَيْفَةُ الصَيْفَةُ المَارِيَّةِ عَلَيْهِ الصَيْفَةُ وَالْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِّمِ الْمُعَالِمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَلِّمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَلِّمُ المُعَالِمِينَ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِينَ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِم

এ নির্দেশ ব্যাপক হওরার কারণে এ হাদীছ মালদার মুজাহিদের ব্যাপারে ইমাম শাকিট (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলীল। অদুপ আমাদের বর্ণিত মু'আব (রা.)-এর হাদীছও (তাঁর বিপক্ষে দলীল।)

ইমাম কুদ্রী বলেন, **যাকাত আদারকারী তার পিতা ও পিতায়হকে যত উর্ম্বতনই** হোক, অদ্রুপ আগন পুত্র এবং পুত্রের পুত্রকে যত অব্যক্তনই হোক, **যাকাত দিতে পারবে** না। কেননা, মালিকানার লাভালাভ তাদের মাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত পূর্ণব্রপে। সুতরাং মালিক বানানো সাব্যন্ত হবে না।

আপন স্ত্রীকেও দিতে পারবে না। কেননা সাধারণতঃ উপকার গ্রহণে (ডাদের মাঝে) অংশীদরিত্ব রয়েছে।

ইমাম আৰু হামীকা (র.)-এর মতে ব্রী তার স্বামীকে বাকাত দিতে পারবে না, উল্লেখিড কারণে:

আর সাহেবাইন বলেন, তাকে দিতে পারবে। কেননা রাস্পুরাহ্ (সা.) বলেছেন, তাকে দিতে পারবে। কেননা রাস্পুরাহ্ (সা.) বলেছেন, الصُنْفَ وَأَجِرُ الصِّنَةِ - তামার জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান ঃ সাদাকার প্রতিদান এবং বিজনের সহানুস্কৃতির প্রতিদান।

 <sup>ং</sup>মন সানাকাভুক কিত্র, যানুত ও কাক্কারা ইত্যাদি।

অধ্যায়ঃ যাকাত ২২৩

ইব্ন মাস উদ (রা.)-এর প্রী ইব্ন মাস উদ (রা.)-কে সাদাকা প্রদান সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসং করলে তিনি একথা বলেছিলেন।

আমরা এর উত্তরে বলি, আলোচ্য হাদীছ নফল সাদাকার উপর প্রযোজ্য।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, আপন মুদাব্দার, মুকাতাব এবং উন্মু ওয়াপাদকে বাকাত দিতে পারবে না। কেননা, এ সকল ক্ষেত্রে তামলীক (বা মালিক বানানো) অনুপত্তিত। যেহেতু দাসদাসীর যাবতীয় উপার্জন তার মনিবের। মুকাতাবের উপার্জনেও মনিবের অধিকার রয়েছে। সুতরাং পূর্ণ রূপে তাতে মালিক বানানো হয় না।

আর এমন গোলামকেও দিতে পারবে না, যার একাংশ আযাদ করা হয়েছে।

এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। কেননা, তাঁর বিবেচনায় উক্ত গোলাম মুকাভাবের পর্যায়তুক।

আর সাহেবাইন বলেন, তাকে দেওয়া যাবে। কেননা, তাঁদের মতে স্বাধীন ঋণগ্রস্ত।
কোন ধনীর দাসকে যাকাত দিবে না। কেননা, মালিকানা তার মনিবের জন্যই সাব্যস্ত
হয়ে থাকে।

আর কোন ধনীর নাবালেগ সন্তানকে দিবে না। কেননা, তাকে তার পিতার সম্পদের কারণে ধনী গণ্য করা হয়। তবে সাবালক দরিদ্র সন্তানকে দেওয়া যাবে। কেননা, পিতার সক্ষলতার কারণে তাকে মালদার গণ্য করা হয় না। যদিও (বিশেষ কোন কারণে) তার ভরণ-পোষণ তার পিতার যিমায় থাকে। আর ধনী লোকের ত্রীর হ্কুম এর বিপরীত। কেননা সে নিজে দরিদ্র হলে স্বামীর সন্তালতার কারণে তাকে ধনী বিবেচনা করা হয় না। আর ভরণ পোষপের পরিমাণ ছারা সে মালদার গণ্য হবে না।

**আর হাশিমী বংশের কাউকে যাকাত দিবে না।** কেননা রাস্নুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

يًا بَنِينَ هَاشِمِ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ حَرَّمُ عَلَيْكُمْ غُسَنَالَةُ النَّاسِ وَ أُوسِنا شَهُمْ وَعَوْضَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ النَّاسِ

–হে হানির্মীগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের এটো পানি এবং তাদের ময়লা হারাম করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পঞ্চম তাগের পঞ্চমাংশ দান করেছেন।

তবে নক্ষল দান তাদের দেয়া যাবে। কেননা এ ক্ষেত্রে সম্পদ হলো পানির মতো। ফ্রয আদায় কররে কারণে তা ময়লা হয়ে যায়। আর নফল দান হলো শীতলতা লাভ করার জন্য পানি ব্যবহার কররার মতো।

ইমাম কুদরী (র.) বলেন, হালিমীগণ হলেন আলী (রা.) 'আবাস (রা.) আন্টের (রা.) আব্দীল (রা.) ও হারিস ইব্ন আবদুল মুক্তালিব (রা.)-এর পরিবারগণ এবং তাঁদের আবাদকৃত গোলামগণ। কেননা এরা সকলে হালিম ইব্ন আবদে মুনাফ এর সংগে

৪. মুনারবার অমন গোলাম, যাকে মনিব একথা বলেছে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ হয়ে যাবে। মুক্তাতাব ঐ গোলাম, যে মালিকের সাথে তার মূলা পরিলোধের শর্তে মুক্তি পাওয়ার চুক্তি করেছে। উন্থ ওয়ালাদ অমন দাসী, যার গর্তে মনিবের সন্তান ঋন এহণ করার কারণে মুক্তি পাওয়ার অধিকার লাভ করেছে।

সশ্ক। আর হালিম থোক্কের পরিচরও তার সাথেই সশ্কুক। তাদের আবাদকৃত পোলামদের কেরে কারণ এই বে, বর্ণিত আছে, রাস্পুদ্ধাই (সা.)-এর আবাদকৃত পোলাম (আবু বাকে') একবার তাকে জিল্লাসা করলেন, আমার জন্য কি সাদাকা হালাল হবে তিনি কললেন, না, তুমি তো আমাদের মাওলা (আবাদকৃত)।

পঞ্চান্তরে কোন কুরায়শী যদি কোন নাসরানী গোলামকে আবাদ করে তবে তার নিকট হতে জিহ্রা গ্রহণ করা হবে। এবং এ ক্ষেত্রে আবাদকৃত ব্যক্তির অবश্কাই বিবেচনা করা হবে। কেননা এটাই কিন্তাস ও যুক্তির দাবী। পঞ্চান্তরে মনিবের সংগে যুক্ত করার বিষয়টি সাবান্ত হরেছে হান্দীছ দ্বরা আর হানীছে বিশেষভাবে সাদাকাকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবৃ হানীকা ও মুহান্দ (ব.) বলেন, বদি কোন ব্যক্তিকে দবিদ্র মনে করে মাকাত নিহে থাতে এবং পরে প্রকাশ পার বে, সে সছল ব্যক্তি বা হালিমী পরিবারের লোক বা কাফির, কিংবা অভকারে হাকাত প্রদান করেছে, কিন্তু পরে প্রকাশ পেল বে, লোকটি ভার শিতা কিংবা ভাই, ভাহানে তার জন্য পুনঃ যাকাত প্রদান জরুরী নর ! ইমাম আবৃ ইউসুক (ব.) বন্দেন, ভার জন্য পুনঃ যাকাত প্রদান জরুরী। কেননা, সুনিচিত্ত ভাবে তার ভুল প্রকাশ পেরেছে। অবচ এ বিষয়ছলেল জেনে নেওয়া ভার পক্ষে সম্ভব ছিলো। বিষয়টি পারে ও বন্ধের ভ্রুমের অনুত্রপ হরে

ইমাম আৰু হানীকা ও মুহামদ (র.)-এর দলীল হলো মা'আন ইবুন ইয়ামীদ এর হানীছ। কেনলা, নবী করীম (সা.) এ প্রসংগে বলেছেন : يَا يُرِيْدُ لَكُ مَانُوَيِتُ رَبِّامُ يَا مُنْ لَكُ مَا لَخْتَ : -হে ইরামীদ, তুনি বা নির্ভ্ত করেছো, তা তুনি পাবে। আর হে মা'আন, তুনি বা নিরেছো তা তেমের

ছটনা ছিলো এই হে, মাজান (রা.)-এর আব্বা ইয়ায়ীদ-এর গুয়াকীল তাঁর সাদাকার কর্ম তার পুত্র মাজান-কে প্রদান করেছিলেন।

তাছান্তা এ সমস্ত বিষয় অবপত হওরা ইজতিহাদ ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হরে থাকে। নিশ্চিত হওরা সম্ভব নয়। সুক্তরাং এ কেন্ত্রে চিন্তা-ভাবনার পর বা দ্বিরীকৃত হর ভার উপরই বিষয়টি নির্ভরশীল হবে। বেমন বধন কিবলার দিক ভার জন্য সন্দেহসুক্ত হর।

१ সাস' হেরতু সালক'ও বাকতের কেত্রেই তার ভ্রুম নীয়াবন্ধ রেখেছে। সেহেছু ব্যুমটি নে ক্ষেত্রেই সীমাবন্ধ করের ক্রেননা ভ্রুমটি বিশ্বাস করিবৃত্ত।

७. इस्ते नगर नाम ७ स्था अस्य अन्तर जनाम नाम ७ मानांक स्था अस्य स्ट्रा यात्, चन्न विद्या स्ट्रा एत्राच्य स्ट्रा । स्वि वादाना केंद्र स्ट्रा वा मानांक चामान स्ट्रा अत्र नाम नाम (म. का मानांक दिरमा, त्याच्यात स्कृत स्ट्राम मानांक (मास्त्राटक स्ट्रा चामुकन प्रकारका (प्याट कुन संस्थान त्यान स्वस्था व्यवस्थात स्ट्रा ।

৭. তথা দিবুর মার্মের তাকে কিবলার নিক নির্কারিক করতে হয়, এবং তার রিকার নিকারকেই এবং করা হয়। র্কাও প্রকর প্রকে চুল নিক নির্কারত হয়ে ব্যক্ত ।

ইমাম আবু হানীকা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালদার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্র গুলোতে <sup>৮</sup> প্রদন্ত যাকাত যথেষ্ট হবে না। পুনরায় যাকাত প্রদান করতে হবে।)

ভবে প্রথমোক্ত মতই হলো জাহিরী রিওরায়াত। এ সিদ্ধান্ত তবনই হবে, যখন সে চিন্তা-ভাবনা করে থাকাত প্রদান করে আর তার প্রবল ধারণা হয়ে থাকে যে, লোকটি যাকাতের উপযুক্ত পাত্র। পক্ষান্তরে যদি তার সন্দেহ হয়ে থাকে অথচ চিন্তা না করে থাকে, কিংবা চিন্তা করে প্রদান করেছে, অথচ তার প্রবল ধারণা হয়ে ছিলো যে, সে যাকাতের উপযুক্ত পাত্র নম; তবে প্রদন্ত যাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে যদি পরে সে জানতে পারে যে, সে দরিদ্র। এটাই বিশ্বদ্ধ মত।

যদি কোন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের পর জানতে পারে যে, সে তার নিজের পোলাম কিবো মুকাতাব ছিল, তাহলে প্রদন্ত যাকাত যথেষ্ট হবে না। কোনা এ ক্ষেত্রে মালিক বানানো অনুপস্থিত। কারণ (তাদের মধ্যে) মালিকানার যোগ্যতা নেই, অথচ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মালিক বানানো হলো যাকাত আদারের ক্রকন।

বে ব্যক্তি বে কোন মালের নিসাব পরিমাণের মালিক হবে, তাকে বাকাত প্রদান করা জাইব নয়। কেননা শরীআতের পরিভাষায় মালদার হওয়া নিসাব হারাই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শর্ত এই যে, এ নিসাব তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বস্ত হতে হবে।

সম্পদের বর্ধনশীলতার গুণটি হলো যাকাত ওয়ান্ধিব হওয়ার শর্ত ।

নিসাবের কম পরিমাণ মালের অধিকারীকে যাকাত প্রদান করা জাইব, যদি ও সে সুস্কু ও উপার্জনযোগ্য হয়ে থাকে। কেননা সে দরিদ্র, আর দরিদ্ররাই হলো যাকাতের ক্ষেত্র।

ভাছাড়া যেহেতু প্রকৃত প্রযোজন সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু প্রয়োজনের প্রমাণের উপর হকুম আবর্তিত হবে। আর প্রমাণ হলো নিসাব পরিমাণ মাল না থাকা।

वक राक्तिरक मृ'म मित्रशंभ वा छात्र (वनी थमान कता भाकत्रशः) छत् यपि थमान करत छत्व कारेंच शत्व।

ইমাম যুকার (র.) বলেন, জাইয হবে না। কেননা তার সক্ষলতা যাকাত প্রদানের সংগে যুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং মালদার ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হয়ে গেল।

আমাদের যুক্তি এই যে, মালদার হওয়া যাকাত প্রদানের ফল, সূতরাং তা বাকাত প্রদানের পরেই সাব্যক্ত হবে, তবে সক্ষপতাটা যাকাত আদারের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তা মাকরহ হবে।

যেমন কেউ নাজাসাতের পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল।

৮. অর্থাৎ বাদি জ্ঞানা বার বে, বাকে বাকাত প্রদান করা হয়েছে সে হাশিমী, কিংবা কান্দির, কিংবা তার শিতা কিংবা তার পুত্র।

আল-হিদায়া (১ম বণ্ড)----২৯

हैमाम पूराचम (व.) वरमन, वांकांछ क्षमान करत क्रम वाक्रिस्क मध्यम करत स्मरता जामात निकट भमननीत।

এর অর্থ হলো সওয়াল করার প্রয়োজন থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়া। কেননা একেবারেই মালদার করে দেওয়া মাকরহ।

तक भरत (बंदक जन। भरदा राकांछ ज्ञानास्त्रिक कहा प्राक्तरः। उदाः संद्याक मगास्त्रतः मामाका छात्मत्र (मश्चित्तमः) प्राव्येषे चचैन कहा स्टवः।

ন্দীল হলে; আমানের পূর্ব বর্ণিত মু'আয় (রা.)-এর হাদীছ। তাছাড়া এতে প্রতিবেশতার হক ক্ষে হর:

তবে যানুষ তার নিকটাস্বীরদের কাছে বাকাত পাঠাতে পারে কিংবা এমন জনপোঠীর কাছে পাঠাতে পারে, বাদের প্রয়োজন তার শহরের লোকদের চেরে বেশী। কেনন, এতে আত্মীয়তার হক রক্ষার কিংবা অধিক পরিমাণ প্রয়োজন দূর করার বিষয় রয়েছে। তবে এদের ব্যতীত অন্যাদের নিকট স্থানাজরিত করণেও ধাকাত আদার হয়ে যাবে। যদিও তা মকরহ কেনন শরীআতের বিধানে যাকাতের ক্ষেত্র নিঃশর্ভভাবে যে কোন দরিদ্র। আন্তাহুই অধিক জানেন

www.eelm.weeblv.com

## সাদাকুতুল কিত্র

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, সাদাকাতুল কিতৃর ওয়াজিব সে বাধীন মুসলমানের উপর, যে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হর এবং তা তার বাসস্থান, বর, ব্যবহারিক সাম্মী, ধোড়া, অন্ত ও দাসদাসীদের থেকে অভিরিক্ত হর।

তরান্ধিব হওরার দলীল এই যে, রাস্পুরাহ (সা.) তাঁর বুতবার বলেছেন يُوَّا عَنْ كُلِّ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَاعًا مِنْ شَيْعِيْر শুডোক স্বাধীন ও ছোট বা বড় দাস - وَعَبِد صَغِيْر أَوْ كِيْئِر نِصْفًا صَاعًا مِنْ شَيْعِيْر বাঙ্কির পুৰু হতে অর্থ সাব্যা গম কিহুঁবা এক সাম্মা বহু আদার করে।

ছা'আলাবা ইব্ন দু'আয়র আল-আদাবী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর এ ধরনের হাদীছ দ্বারা ধ্যান্তিব সাব্যন্ত হয়। অকাট্য না হধ্যার কারণে (করম সাব্যন্ত হয় না।)

স্বাধীনতার শর্ভ আরোপ করা হয়েছে মালিকানা সাব্যন্ত হওয়ার জন্য। আর ইসলামের শর্ভ আরোপ করা হয়েছে ঘেন কাজটি ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়। সঙ্গলতার শর্ভ আরোপ করা হয়েছে, কেননা রাস্লুরাহ (সা.) বলেছেন الأَمَنْ قَلْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ اللهُ ال

এ হাদীছ ইমাম শান্ধিঈ (র.)-এর বিপক্ষে দলীল। তাঁর বন্ধব্য হল, যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের এক দিনের আহার সামগ্রীর অতিরিক্ত মালের অধিকারী হবে তার উপর সাদাকায়ে কিন্তুর ওরান্ধিব হবে।

সক্ষলতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে নিসাব ছারা। কেননা শরীআতে নিসাব ছারাই মালদারী সাব্যক্ত হয়, যা উপরোক্ত জিনিষগুলো থেকে অতিরিক্ত থাকে। কেননা সেগুলো মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। আর মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ জিনিসকে অন্তিত্থীন ধরে নেরা হয়।

এ হিসাবে বর্ধনশীলতার শর্ত নেই। আর এই নিসাবের সংগে সাদাকা গ্রহণের অগোগ্যতা এবং কুরবানী ও সাদাকাতুল কিত্র ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

हैभाभ कूम्बी (व.) वरनन, शामाकाष्ट्रम किन्द्र तम जामाब क्वरत निरक्ष पक शरक। किन्ता है वन है किन्ता निर्देश किन्ता न

আর আদার করবে নিজে অথার্ড বরজ সন্তানদের পক্ষ থেকে। কেননা, সাদাকাতৃদ কিত্র ওয়াজিব হওয়ার সবব (কারণ) হলো সে সব বাজি, যার সে তরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করে। কেননা সাদাকা ব্যক্তির সংগে সম্পর্কিত করা হয় এবং বলা হয় الراس ১৯১১ অর্থাৎ ব্যক্তির যাকাত। আর সংক্ষই হল সবব বা কারণ হওয়ার আলামত। তবে ঈলুল কিত্র এর নিকে সংক্ষ করে সাদাকাতৃল কিত্র বলা হয় এই হিসাবে যে, তা হলো সাদাকাতৃল কিতরের সময়।

যেহেত্ ব্যক্তিই হলো সাদাকাতুল ফিতর ওয়ান্তিব হওয়ার কারণ, সেহেতু দিন একটি হওয়া সন্তেও ব্যক্তি বিভিন্ন হওয়ার কারণে সাদাকাতুল ফিতর বিভিন্ন হয়ে থাকে।

তবে সাদাকা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো তার নিজ সপ্তা। কেননা, নিজের সস্তার সে প্রতিপালন ও তরণ-পোষণ করে তাকে। সূতরাং তার সংগে তারা যুক্ত হবে যারা তার পর্যায়তৃক্ত। যেমন তার অপ্রাপ্ত বয়ক সন্তানগণ। কেননা সে-ই তাদের প্রতিপালন ও তরণ-পোষণ করে থাকে।

আর আদায় করবে আপন গোলামদের পক থেকে। কেননা (এদের ক্ষেত্রেও) তরণ-পোষণ ও প্রতিপালন বিদ্যুমান রয়েছে।

অবশ্য গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা তবনই ওয়াজিব হবে, যখন তারা খিদমতের জন্য হয়, এবং অপ্রাপ্ত বয়রুদের পক্ষ থেকে, যখন তাদের নিজস্ব সম্পদ না থাকে। আর যদি তাদের মাল থাকে, তবে ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাদের মাল থেকেই ফেতরা আদায় করবে।

ইমাম মুহাম্মন (র.) তিনুমত পোষণ করেন। কেননা, শরীআত এটাকে আর্থিক দায়-দায়িত্বের পর্যায়ভুক করেছে। সুতরাং তা তরণ-পোষণের সদৃশ হলো।

আর তার ব্রীর পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে না। কেননা অভিতাবকত্ব ও আর্থিক দায়িত্ব অসম্পূর্ণ। কারণ বিবাহে সম্পর্কিত হকসমূহ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে তার অভিতাবকত্বের অধিকারী নয়। এবং নির্ধারিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে তার আর্থিক দায় বহন করে না। যেমন, ঔষধপত্রের ব্যয়।

তদ্রূপ তার প্রাপ্ত বয়ন্ধ সন্তানদের পন্ধ থেকে আদার করতে হবে না, বদিও তারা তার পরিবারতক্ত। কেননা তাদের ক্ষেত্রে 'অভিভাবত্ব' নেই।

তবে তাদের পক্ষ থেকে কিংবা তার ব্রীর পক্ষ থেকে তাদের সন্মতি ছাড়া যদি সে আদায় করে দেয়, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। এটা সৃক্ষ কিয়াসের দাবী। কেননা তাদের সন্মতি থাকাটাই বাভাবিক।

তদ্রূপ আপন মুকাতাবের পক্ষ খেকেও আদার করতে হবে না। কেননা, অভিভাবকত্ বিদামান নেই:

নাবালেশ সন্তানের নিজর সম্পদ থাকলেও ভরণ-গোষণের দারিত্ব শিতার উপর অর্পিত হয় । সূতরাং
সাদাকাতুল জিতরও দে-ই প্রদান করবে ।

অধ্যায়ঃ যাকাত

মুকাতার নিজেও তার পক হতে আদায় করবে না। কেননা, সে দরিদ।

মুদাব্বার ও উত্মু ওয়ালাদের উপর মনিবের অভিভাকত্ বিদ্যমান রয়েছে। তাই সে তাদের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করবে।

षात्र जात्र वावनारम् त्र शामामानत भक्त त्थरकथ जामाम कत्राक हरत ना ।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে সাদাকাতুল ফিত্র ওয়াজিব হয় গোলামের উপর আর যাকাত ওয়াজিব হয় মনিবের উপর। সূতরাং একটি আর একটির প্রতিবন্ধক হবে না।

আমাদের মতে থাকাতের মত গোলামের কারণে সাদাকাতুল ফিত্রও মনিবের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। যাতে তার উপর দু'টি ওয়াজিব আরোপিত হয়ে যায়। <sup>২</sup> (যা শরীআত বিধি বহির্ন্তচ)।

একটি গোলাম দু'ঙ্গন মনিবের মাঝে শরীক হলে কারো উপর ফিতরা ওয়ান্তিব হবে না। কেননা তাদের প্রত্যেকের অভিভাবকত্ ও ভরণ-পোধণ অসম্পর্ণ।

তদ্রূপ দু'জনের মাঝে বহু গোলাম শরীকানায় থাকলে (কারো উপরই ফিতরা ওয়াজিব হবে না।)

এ হল ইমাম আরু হানীফা (র.)-এর মত।

আর সাহেবাইন বলেন, প্রত্যেকের হিস্সায় যে ক'টি পূর্ণ মাথা আসবে, প্রত্যেকের উপর সেগুলোর ফিতরা ওয়াজিব হবে, ভগ্নাংশটির উপর নয় ।<sup>9</sup>

এই মতান্যৈক্যর ভিপ্তি এই যে, ইমাম আবৃ হানীফা (র.) গোলামদের ভাগের প্রতি লক্ষ্য করেন না. আর সাহেবাইন তা ভাগের প্রতি লক্ষ্য করেন।

কোন কোন মতে এটা (কারো উপর ওয়াজিব না হওয়া) সর্বসম্বত মাযহাব। কেননা, তাকসীমের পূর্বে হিস্সা একত্র হয় না। সূতরাং দু'জনের কারোরই কোন গোলামের উপর মালিকানা পূর্ব হলো না।

মুস**লমান তার কাষ্টির গোলামের পক্ষ খেকে ফিতরা আদায় করবে**। এর দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত মুতলক ও নিঃশর্ত হাদীন্ত।<sup>8</sup>

তাছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, সাদাকাতুপ ফিতরের সবব সাব্যস্ত হয়ে গেছে <sup>৫</sup> আর মনিব ফিতরা আরোপের যোগ্য।

অর্থাৎ একই বছরে একই মালের উপর দুটি আর্থিক দায় আয়োপিত হচ্ছে, যা বৈধ নয় । কেননা হাদীছ
পরীকে আছে, এক বছরে দুবার সালাকা উসুল করা যাবে না ।

থেমন দু'ল্লনের শরীকানায় পাঁচটি গোলাম থাকলে উভয়ের উপর দু'টি গোলামের সাদাকা ওয়ালিব হবে।
পক্ষমটির সাদাকা কারো উপর ওয়ালিব হবে না, কেননা পক্ষমটি উভয়ের মাঝে ভাগ হবে।

<sup>8.</sup> অর্থাৎ সেবানে গোলামের মুসলমান হওরার শর্ত জারোপ করা হয়নি।

সবব হলো এমন মাধা, যার প্রতিপালন সে করে।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তাঁর মতে ফিতরা ওয়াজিব হয় গোলামের উপর। আর সে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া যোগ্য নয়। যদি বিষয়টি বিপরীত হয় তার সর্ব সম্মতিক্রমেই ফিতরা ওয়াজিব হার না।

গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ একটি গোলাম বিক্রি করে আর তা উতরের মধ্যে একজনের ইৰতিয়ার থাকে, <sup>৬</sup> তবে গোলাম অবশেষে যার হবে, কিতরা তার উপরই ওয়াজিব হবে।

অর্থাৎ যদি ইখতিয়ার বাকি থাকা অবস্থায় ঈদুল ফিতরের দিন অতিবাহিত হয়।

ফুফার (র.) বলেন, যার অনুকূলে ইখতিয়ার থাকবে, তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা, তারই অধিকারভূক রয়েছে।

ইমাম শাফিই (র.) বলেন, মানিকানা যার জন্য সাব্যন্ত (অর্থাৎ ক্রেডা) তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা এটা মানিকানার সম্পর্কিত বিষয়। যেমন ভরণ-পোষণের ব্যাপার। আমাদের যুক্তি এই যে, (এমতাবস্থায়) মানিকানা স্থণিত থাকে। কেননা যদি (ক্রেডা) ফিরিয়ে দেয় তবে তা বিক্রেডার মানিকানার ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে বিক্রয় যদি বহাল রাখে, তবে চুক্তির সময় হতেই মানিকানা সাব্যন্ত হবে। মুতরাং মানিকানার উপর যে জিনিসের ভিন্তি-সেটাও স্থণিত থাকবে। বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিন্তিতে আরোপিত, যা স্থণিত রাখা সম্ভব নয়।

ব্যবসায়ের যাকাত সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

# পরিচ্ছেদঃ সাদাকাতৃদ ফিতরের পরিমাণ ও সময়

ফিতরার পরিমাণ হলো অর্ধ সা'আ গম, বা আটা, ছাতু বা কিশমিশ অথবা এক সা'আ খেজুর বা যব। সাহেবাইনের মতে কিশমিশ যবের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম আৰু হানীফা (র.) থেকেও এ মত বর্ণিত আছে। প্রথম মতটি جامع الصغير কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী।

ইমাম শাফিঈ (রা.)-এর মতে উল্লেখিত সব ক'টি জিনিসের ক্ষেত্রেই এক সা'আ ওয়াজিব হবে। কেননা আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, রাস্পুলাই (সা.)-এর যামানায় আমরা এই পবিমাণ আদায় কবতাম।

আমাদের দলীল হলো সা'লাবা (রা.) বর্ণিত হাদীছ্ যা ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর এটা একদল সাহাবা ও মাযহাব, যাঁদের মাঝে খুলাফায়ে রাশেদীন (রা.) ও রয়েছেন।

৬, অর্থাৎ বাক্তি ক্রেডা তিন দিনের শর্ড করে যে, পসন্দ হলে রাখাবে বা ফেরৎ দিবে।

৭. মাসাআলাটির সুরত এই যে, একজনের ব্যবসায়ের গোলাম রয়েছে। সে ডা ইশ্ভিয়র থাকার শর্ভে বিক্রিক্রলে। এবং এই খবছার বর্ষপূর্তি হয়ে গোলো। এখন য়াকাত কার উপর ওয়াজিব য়বের ইশ্ভিয়ার শেষে মাপিতান যার হবে, তার উপর; নাকি মাপিকানা য়ার জলা পারার ত্রাতে তার উপর; কাকি সেদিন মাপিকানা য়ার জলা পারার হয়েছে তার উপর; কাকি সেদিন মাপিকানা য়ার জলা পারার হয়েছে তার উপর;

অধ্যায় ঃ যাকাত ২৩১

ইমাম শাফিই (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা নফল রূপে অতিরিক্ত দানের সংগে সম্পূর্জ।

কিশমিশ সম্পর্কে সাহেবাইনের বক্তব্য এই যে, কিশমিশ ও খেজুর উদ্দেশ্যের দিক খেরে নিকটবর্তী।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কিশমিশ ও গম ওণগত দিক থেকে নিকটবর্তী। কেননা উভয়টি সর্বাংশে ভক্ষণ করা হয়। অথচ খেজুরের বীচি এবং যবের খোনা ফেলে দিতে হয়। এখান থেকেই গম ও খেজুরের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

মতনে উল্লেখিত আটা ও ছাতুর দ্বারা (ইমাম মুহান্দ (র.)-এর) উদ্দেশ্য হলো গমের আটা ও ছাতু। যবের ছাতু যবেরই শ্রেণীভুক্ত হবে। তবে সর্তকতার খাতিবে উভয়ের মধ্যে পরিমাণ ও মৃল্যু বিবেচনা করা উত্তম। যদিও কোন কোন বর্ণনায় 'আটা' কথাটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় উপর নির্ভর করে الجامع الصغير - কিতাবে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি।

রুটির ক্ষেত্রে মূল্য বিবেচ্য হবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে অর্ধ সা'আ গম পাল্লার ওয়নে বিবেচনা করা হবে। আর ইমাম মহাত্মদ (র.)-এর বর্ণনা মতে পাত্রের মাপ ধর্তব্য হবে।

গমের চেয়ে আটা ঘারা পরিশোধ করাই উত্তম। আর দিরহাম ঘারা আদায় করা আটার চেয়ে উত্তম। এ হল ইমাম আবৃ ইউস্ফ (র.) থেকে বর্ণিত মত। ফকীহ্ আবৃ জা'ফর এ মতই গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ ঘারা প্রয়োজন অধিক ও তরায় সম্পন্ন হয়।

ইমাম আবৃ বকর আল আ'মাশ থেকে অবশ্য গমকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা বর্গিত হয়েছে। কেননা, এটা মততেদ থেকে অধিক দূরবর্তী। কারণ আটা ও মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিনুমত রয়েছে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও মুহামদ (র.)-এর মতে এক সা'আ-এর পরিমাণ হচ্ছে আট ইরাকী 'রতল'। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে পাঁচ রতল ও এক রতলের এক-ততীয়াংশ।

এটা ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও মত। কেননা, রাসূলুক্সাহ (সা.) বলেছেন, আমাদের সা'আ হলো সকল সা'আ-এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত হাদীছ যে, নবী (সা.) 'মুদ্দ' পাত্র ছারা উথ্ করতেন যার পরিমাণ ছিলো দুই রতল এবং গোসল করতেন এক সা'আ ছারা, যার পরিমাণ ছিলো আট 'রতল'। উমর (রা.)-এর সা'আও অনুরূপ ছিলো।

আর হালেমী সা'আ-এর তুলনায় এটা ছোট আর তারা সাধারণত। হালিমী সা'আ-ই বাবহার করতেন।

কুদ্রী (র.)-এর ভাষ্য, ঈদুদ ঞ্চিতরের দিন ফজর উদয় হওয়ার সাথে ফিতরা ওয়াঞ্জিব হওয়া সম্পর্কিত। আর ইমাম শান্ধিঈ (র.) বলেন, রমাযানের শেষ দিন সূর্যান্তের সংগে সম্পর্কিত। সূতরাং যে ঈদের রাতে ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জন্মগ্রহণ করে, আমাদের মতে তার উপর ফিতরা প্রয়ান্তিব হবে। কিন্তু তাঁর মতে ওয়ান্তিব হবে না। আর ঈদের রাত্রে তার যে গোলাম কিংবা সন্তান মারা যাবে তাদের ক্ষেত্রে মতামত হল বিপরীত।

তাঁর যুক্তি এই যে, এটার সম্পর্ক হলো 'ফিড্র' তথা রোযা ভংগের সংগে। আর এ-ই ফলো তাব সময়।

আমাদের দলীল এই যে, ফিতরের সাথে সাদাকার সম্পর্ক হল বিশেষত্ব প্রকাশের জন্য আর ফিতর (বা রোযা রাখা না রাখা) এর সম্পর্ক হলো দিনের সাথে, রাত্রের সাথে নয়।

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগায় রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফিত্রা আদায় করা মুসতাহাব। কেননা নবী করীম (সা.) রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করতেন।

তাছাড়া যুক্তিগত দলীল এই যে, সচ্ছল করে দেয়ার আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, যেন গরীব লোকটি বাস্ততায় লিগু না হয়ে পড়ে।

এটা আগেভাগে আদায় করার মাধ্যমেই সম্বব।

যদি ফিতরা ঈদুদ ফিতরের আগেই আদায় করে দেয়, তবে জাইয হবে। কেননা সবব (রামাযান) আগমনের পরেই সে তা আদায় করেছে। সুতরাং আগে-ভাগে যাকাত আদায় করার অনরূপ হবে।

আর সময়ের পরিমাণে কোন তারতম্য নেই । এ-ই বিভদ্ধ মত ।

यिन ञैमून किछत्तद्र मिन चामाग्र ना करत्र विमन्निङ करत्न, छर्च छन्नास्त्रिय द्रविङ हर्स्य ना। वत्रर छा चामाग्र कदर्राङ हर्स्य।

এটা ইবাদত হওয়ার কারণ যুক্তিসমত। সূতরাং এ সাদাকার ক্ষেত্রে আদায় করার সময় সীমাবদ্ধ হবে না। করবানীর বিষয়টি এর বিপরীত টি

আপ্রাহই অধিক জ্ঞানেন:

৮. আইয়ানে নহরের নির্দিষ্ট তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কুববানীর স্কৃম রবিত হয়ে যায়। কেননা রক্ত প্রবাহিত করাই হলো ইবাদত, আর এটা ইবাদত হওয়া বুদ্ধিয়াহা নয়। সুতরাং مورد النمر বা শরীআতের বাণীর নির্ধারিত ক্ষেত্রেন্ট ডা সীয়াবদ্ধ থাকার।

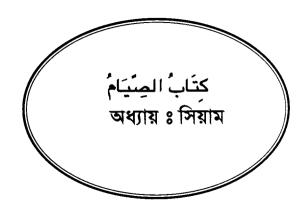



### অধ্যায় ঃ সিয়াম

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, রোযা দু'প্রকার। ওয়াজিব ও নফল। আবার ওয়াজিব দু'প্রকার।

এক প্রকার হলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক। যেমন রমায়ানের রোযা এবং নির্ধারিত দিনের
মান্নান্তের রোযা। এই প্রকার রোযা রাত্রে নিয়াত করা দ্বারা জাইয হয়। আর যদি নিয়াত না করে

অবচ ভারে হয়ে যায়, তাহলে ভোর ও যাওয়াল এর মধ্যবর্তী সময়ে নিয়াত করলেও যথেট

হবে।

কিছু ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। জেনে রাখা কর্তব্য যে, রমাযানের রোযা হলো ফরয। কেননা আরাহ্ তা'আলা বলেছেন ॥ اَكْتَبُ عُلَيْكُمُ الصَّيَاءُ উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। তাছাড়া রোযার ফরয হওয়া সম্পর্কে ইজমা' সংগঠিত হয়েছে।

ত জনাই রমাযানের রোযা অধীকারকারীকে কাফির সাব্যন্ত করা হয়।

নযরের রোযা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন । أَسَائِفُوا نَكْرُومُ । তারা যেন গাদের মানুতসমূহ পুরা করে। প্রথমটির সবব হলো (রমাযান) মাসের উপস্থিতি। এ কারণেই উক্ত রোযাকে মাসের দিকে সম্বোধন করা হয় এবং মাসের পুনরাগমনে রোযারও পুনরাগমন আটে। আর রমাযানের প্রতিটি দিবস হচ্ছে সেই দিবসের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবব।

দ্বিতীয় প্রকার রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে মানুত করা ! আর নিয্ত হচ্ছে তার জন্য নৃষ্ঠ । ইনশাআপ্লাহ্ এ বিষয়ে সামনে বিশদ আলোচনা করবো ।

विद्धांभर्ण् विषदा हैभाम नाक्षिकें (त्र.)-এর বন্ধবার প্রমাণ হলো নবী (সা.)-এর বাণীঃ
رَمُنْ لَمْ يَكُو الصَّرِيّامُ مِنَ اللَّيْسِ -यে ব্যক্তি রাত্তে রোযার নিয়াত করেনি, তার রোযা
तिहै।

তাছাড়া নিয়্যত না থাকার কারণে রোযার প্রথম অংশটুকু যখন ফাসিদ হরে পেলো তখন দিতীয় অংশটুকুও অনিবার্যভাবে ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা (ফরয) রোযা বিভক্তিযোগ্য নয়। নফলের বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ নফল রোযা তার মতে বিভক্তিযোগ্য।

আমাদের দলীল এই যে, জনৈক বেদুঈন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পর রাস্পুরাহ (সা.) বংলছেন وَمُنْ لَمُ اللّهِ مَنْ اَكُلُ فَلَا يَكُلُ بِقَيْلًا يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَاكُلُ فَلَيْصَمُمُ कि नामारात করে। তার যে পানাহার করে। কেনেছে, সে যেন অবশিষ্ট দিন পানাহার না করে। আর যে পানাহার করেনি, সে যেন রোবা রাগে। আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি পূর্ণতা ও ফ্যাঁলত অর্জিত না হওয়ার উপর প্রয়োজ্য। কিংবা এর অর্থ এই যে, সে এই নিয়াত করেনি যে, তার রোযা রাত্র থেকে তরু হবে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, এটা হলো রোযার জন্য নির্ধারিত দিন। সুতরাং প্রথমাংশের পানাহার থেকে বিরত থাকাটা বিলম্বিত নিয়াতের উপর নির্ভরশীল হবে। যা উক্ত রোযার অধিকাংশের সংগে যক্ত, যেমন নম্মনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

এর কারণ এই যে, রোযা হচ্ছে একটি দীর্ঘায়িত ক্লকন। আর নিয়্যতের প্রয়োজন হলো সেটাকে আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। সূতরাং আধিক্যের দারা রোযার অন্তিত্বের দিক্রটি অগাধিকার লাভ করার।

নামায ও হচ্ছের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা নামায ও হচ্ছ হচ্ছে কয়েকটি রুকন সমন্তিত: সতরাং ইবাদাত দ'টি আদায়ের সংঘটনের সময়ের সংগে নিয়াত যক্ত হওয়া জরুরী।

কায়া রোয়ার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তা ঐ দিনের রোযার উপর নির্ভরশীল। আর ঐ রোয়াটি হলো নচজন ১

যাওয়ালের পরে নিয়াত করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সেক্ষেত্রে রোযার নিয়াতটি দিনের অধিকাংশের সংগে যুক্ত হয়নি। ফলে রোযা ফউত হওয়ার দিকটি অহাধিকার লাভ করাব।

মুখতাস্যক্ষল কুদ্বীতে (নিয়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে) তোর ও যাওয়ালের মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে। আর জামেউদ্ সাগীর কিতাবেও অর্ধ দিবদের পূর্বের কথা বলা হয়েছে। এ-ই বিতদ্ধ মত। কেননা দিবসের অধিকাংশ সময় নিয়্নাত বিদ্যমান থাকা জক্ষরী। আর (শরীআত মতে) দিবসের অর্ধেক হলো ফজরের উদয় থেকে বৃহৎ পূর্বাহ্ন পর্যন্ত, যাওয়ালের সময় পর্যন্ত নয়। সুতরাং এর পূর্বেই নিয়্নাত বিদ্যমান হওয়া জক্ষরী, যাতে নিয়্নাত দিবসের অর্ধিকাংশ বিদ্যমান বাবে।

(দিবদের নিয়াত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে) মুসাফির-মুকীমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা আমাদের বর্ণিত দলীদে কোন 'পার্থক্য নির্দেশ' নেই। অবশ্য ইমাম যুফার ভিন্ন মত গোহণ করেন।

এই প্ৰকার রোষা সাধারণ নিয়াত ছারা, নকদের নিয়াত ছারা এবং জন্য ওয়ান্তিব রোষার নিয়াত ছারা আদায় হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নফলের নিয়্যত করলে তা নিরর্থক হবে। (ফরযও হবে না, নফলও হবে না।)

সাধারণ নিয়্যত সম্পর্কে তাঁর দু'টি মত রয়েছে। কেননা নফলের নিয়্যত দ্বারা সে ফরয রোযার উপেক্ষাকারী হলো। সতরাং তার জনা ফরয আদায় হবে না।

সূতরাং নক্ষম রোয়ার সময় আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ রাত্রে নিয়্কাত না করলে দিনের বেলা নিয়াতের হারা
নক্ষদকে কায়া হিসাবে রূপস্করিত করা মাবে না।

অধ্যার ঃ সিয়াম ২৩৭

আমাদের দলীল এই যে, সেই দিনটিতে ফর্য নির্ধারিত রয়েছে। সূতরাং মূল নিয়াত ঘরাই তা হাছিল হয়ে যাবে। যেমন ঘরে একা বিদ্যমান ব্যক্তিকে তার জাতিবাচক নামে ডাকলেও উদ্দেশা হাছিল হয়ে যায়।

আর যদি নম্বন কিংবা অন্য ওয়ান্ধিব রোযার নিয়্যত করে থাকে, তাহলেও সে মূল রোযা এবং অন্য একটি অতিরিক্ত দিকের নিয়্যত করলো। সূতরাং যখন অতিরিক্ত দিকটি বাতিল হয়ে শেলো তখন মূল বিষয় (রোযা) অবশিষ্ট থাকলো। আর তা-ই ফরয রোযা আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আৰু ইউসুন্দ ও ইমাম মুহান্দ (র.)-এর মতে মুসাফির ও মুকীম এবং সৃষ্ট ও অসৃষ্ট ব্যক্তির মাঝে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। কেননা (রোযা না রাধার) অবকাশ দানের কারণ এই বে, 'মাযূর' ব্যক্তির যেন কষ্ট না হয়। কিন্তু যবন সে স্বেক্ষায় কষ্ট গ্রহণ করে নিলো, তবন সে 'অ-মাযূর' ব্যক্তির সংগে যুক্ত হয়ে গেলো।

ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে অসুস্থ ও মুসান্ধির ব্যক্তি যখন অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়াতে রোযা রাখে, তখন সেই রোযাই সাব্যস্ত হবে।

কারণ 'সময়'-কে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োজিত করেছে। কেননা অন্য ওয়াজিবের কাষা এই মুহূর্তে তার উপর আরোপিত। পক্ষান্তরে রমাযানের রোষার ব্যাপারে পরবর্তীতে সময় পান্ত করা পর্যন্ত, সে ইঞ্চিয়ার পার।

নকলের নিয়াত করার ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে দ'টি মত বর্ণিত হয়েছে।

একটি বর্ণনা (অর্থাৎ ফর্য হিসাবে গণ্য হওয়ার) মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, এখানে সময়টিকে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ক্ত করেনি।

ছিতীর প্রকার হলো এমন রোবা, বা (অনির্ধারিত ভাবে) তার বিশ্বার ওরান্তিব। বেমন, রমাবান মাসের রোবা এবং কাক্কারার রোবা। সুতরাং রাত্রেকৃত নিরাত হাড়া তা দুরত্ত হবে না। কেননা তা নির্ধারিত নয়। অথচ প্রথম থেকে নির্ধারণ করা কর্মনী।

मकन नकन द्राया याध्यात्मव्र भूर्त्व निम्राङ कवा द्यावा खाइँव ।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি আমাদের উল্লেখিত হাদীছটির ব্যাপকতা প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেন। <sup>২</sup>

আমাদের প্রমাণ এই যে, রাসূনৃক্কান্থ (সা.) অ-রোযাদার অবস্থার ভার বেলা হওয়ার পরে বলেছেন : انَي اذَا لَصَامَ । এখন থেকে আমি রোযা রেখে নিলাম।)

তাছাঁড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, রমাযানের বাইরে নঞ্চল রোযা পরীআত অনুমোদিত ইবাদত। সূতরাং দিবসের প্রথমাংশের পানাহার সংযমটি রোযা রূপে গৃহীত হওরা নিয়াতের উপর নির্ভ্তর করবে। যেমন আমরা আগে উক্তেখ করে এসেছি।

थ. वर्षर अरे शमीविं لامديام من الليل

মতে রোযা বিভাজন গ্রহণ করে। কারণ নক্ষলের ভিন্তি হচ্ছে মনের প্রকুলতার উপর। আর এমন হতে পারে যে, যাওয়ালের পর সে প্রফুল্লতা অনুতব করলো। তবে তার জন্য শর্ত এই যে, দিবসের তক্ত থেকেই পানাহার থেকে বিরত থাকা।

আমাদের মতে দিবসের শুরু থেকেই সে রোযাদার গণ্য হবে। কেননা, এটা হলো আত্ম-দমনের বিশেষ ইবাদত। আর তা নির্ধারিত সময়ে রোষা বিক্লদ্ধ কান্ধ্র থেকে বিরত থাকা দ্বারা সংঘটিত হয়। সূতরাং দিবসের অধিকাংশ সময়ের সংগে নিয়াত যুক্ত ইওয়া বিবেচা হবে।

তাহাড়া এই কারণে যে, প্রকৃত অবস্থা হল মাস অব্যাহত থাকা। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া উক্ত মাস থেকে বের হওয়া যাবে না। আর এখানে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

(बिन छाबिरबंब) সন্দেহ পূर्व मिनिएएछ नकन कांड़ा खना कांन खाया बांचर ना। किन खाया बांचर ना। किन खाया बांचर कां। किन खाया बांचर कां प्रेयेक केंद्रिक केंद्रिक

এই মাসআলাটি কয়েক প্রকার।

 (১) প্রথমতঃ রমাযানের নিয়্যুত করে রোবা রাখা মাকরহ। প্রমাণ হলো ভাষাদের উপরে বর্ণিত হাদীছ।

আরে। এ কারণে যে, এতে আহলে কিতাবের সংগে সাদৃশ্য হয়। কেননা তারা তাদের রোযার পরিমাণে বর্ধিত করেছিল।

তবে রোয়া রাখার পর যদি দেখা যায় যে, দিনটি রমাযানেরই দিন, তাহলে তা রমাযানের রোয়া হিসাবে যথেষ্ট হবে। কেননা সে মাস পেয়েছে এবং তাতে রোয়া রেখেছে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, দিনটি শা'বান মাসের ছিল, তাহলে তা নক্ষ্য হয়ে যাবে। আর যদি রোয়া তথা করে তাহলে তার কাষা করবে না। কেননা তা ধারণা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(২) দিতীয় প্রকার এই বে, (রমাযান ছাড়া) অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়াত করলো। নেটাও মাকরহ। প্রমাণ ইতোপূর্বে উপরে বর্ণিত হাদীছ। তবে মাকরহ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রথমটার তুলনায় গৌণ।

এরপর যদি দেখা যায় যে, দিনটি রমাযানের দিন ছিল, তাহলে রমাযানের রোষা হিলাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, রোযার মূল নিয়াত বিদ্যামান রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ পায় যে, তা শা'বানের দিন ছিল, তাহলে কারো কারো মতে তা নফল হবে। কেননা, এ রোষা নিবিদ্ধ ছিল। সুতরাং তা ছাড়া ওয়াজিব রোষা আদায় হবে না। অধ্যায় ঃ সিয়াম ২৩৯

কোন কোন মতে যে রোযার নিয়াত করেছে, তা আদায় হয়ে যাবে। এটা শুদ্ধতম মত। কেননা যে রোযাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল রমাযানের উপর রমাযানের রোযাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল রমাযানের উপর রমাযানের রোযাকে অগ্রবর্তী করা। অন্য রোযা দ্বারা তা বাস্তবায়িত হয় না।

ঈদের দিনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এখানে নিষিদ্ধ বিষয়টি অর্থাৎ আল্লাহর দাওয়াত এইংকে বর্জন করা যে কোন রোযা যারা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর সেখানে মাকরহ হওয়া সাব্যক্ত হয়েছে নিষেধ রূপের কারণে।

(৩) ভৃতীয় প্রকার এই যে, নফলের নিয়ত করে। এটি মাকরহ নয়। প্রমাণ ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর এই হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে প্রমাণ। তাঁর মতে (পূর্ব অভ্যাস ছাড়া) নতুনভাবে ঐদিন রোযা রাখা মাকরহ।

পক্ষান্তরে যদি ঐ দিবসটি এমন কোন দিবস হয়, যা সে পূর্ব হতেই রোযা রেখে আসছে ভাহলে সকলের ঐকমতোই রোযা রাখা উত্তম।

জ্জপ যদি এমন হয় যে, (শা'বান) মাসের (কিংবা প্রত্যেক মাসের) শেষ তিন দিন কিংবা ততোধিক দিন সে রোযা রেখে এসেছে, তা হলে রোযা রাখাই উত্তম। পক্ষান্তরে যদি তথু ঐ একদিন রোযা রাখার জড্যাস হয়ে থাকে, তাহলে কোন কোন মতে বাহ্যতঃ নিষেধ থেকে কেঁচে থাকার জন্য রোযা না রাখাই উত্তম। আর কোন কোন মতে 'আলী ও 'আইশা (রা.)-এর জনুসরণে রোযা রাখাই উত্তম। কেননা তাঁরা ঐ দিন রোযা রাখতেন।

আর বীকৃত মত এই যে, মুকতী (ও অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিগণ) সতর্কতার বাতিরে নিজে তো রোযা রাখবেন কিন্তু সাধারণ লোকদের যাওয়াল পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর পানাহার করার ফাতওয়া দান করবেন। (নিজে গোপনে রোযা রাখবেন) অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকার জনা।

- (৪) চতুর্থ প্রকার এই যে, মূল নিয়্যতের মধ্যে দোদুল্যমান হওয়। অর্থাৎ এতাবে নিয়াত করা যে, আগামীকাল রমাযান হলে রোঘা রাখবে, আর শাখান হলে রোযা রাখবে না। এইতাবে সে রোঘাদার হবে না। কেননা তার নিয়াতকে দ্বির করেনি। সূতরাং এমনই হলো, যেন সে নিয়াত করলো যে, আগামীকাল যদি সে খাবার পায় তাহলে রোযা রাখবে না, আর খাবার না পেলে রোযা রাখবে না, আর খাবার না পেলে রোযা রাখবে।
- (৫) পঞ্চম প্রকার এই যে, নিয়্যুতের প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিধা পোষণ করে। অর্থাৎ এই নিয়্যুত করে যে, আগামীকাল রমাযানের দিন হলে রমাযানের রোযা রাখবে। আর শা'বানের দিন হলে অন্য ওয়াজিব রোযা রাখবে। এটা মাকরহ। কেনলা সে দু'টি মাকরহ বিষয়্রের মাঝে

নোদুল্যমান ররেছে। অতঃপর যদি প্রকাশ পার বে, দিবসটি রমাবানের দিবস, তাহলে ঐ রোবাই যথেষ্ট হবে। কেননা মূল নিয়াতের ক্ষেত্রে তো দিবা নেই। পকান্তরে যদি প্রকাশ পায় যে, তা শা'বানের দিবস, তা হলে এ রোবা অন্য কোন ওরাজিব রোবা রূপে যথেষ্ট হবে না। কেননা দিবদিতি থাকার কারণে দিক নির্ধারিত হয়নি। আর মূল নিয়াত তার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে তা এমন নক্ষশ রোবায় রূপান্তরিত হবে, বা (তঙ্গ করলে) কাবা যিশায় আনে না। কেননা তা সে শুকুট কাবছে যিলা থোক অবাাহতির নিয়াতে।

আর যদি সে এই নিয়াত করে যে, আগামীকাল রমাযান হলে তার রোযা রমাযানের হবে; আর শা'বানের হলে নঞ্চল রোযা হবে, তাহলে তাও মাকরর । কেননা এক দিক থেকে সে (রমাযানের) ফরুয় রোযার নিয়াত করছে। অতঃপর যদি প্রকাশ পায় যে দিবসটি রমাযানের দিবস, তাহলে তা রমাযানের রোযা হিসাবে যথেষ্ট হবে। কারণ ইতোপুর্বে বর্গিত হয়েছে। ত

আর যদি প্রকাশ পায় যে, তা শা'বানের দিবস, তাহলে নঞ্চল হিসাবে তা ছাইয় হবে। ক্রেনা নক্ষ্ণ সূল নিয়াতের দ্বারা আদায় হয়ে যায়।

যদি তা ফাসিদ করে ফেলে তাহলে কাযা না হওয়াই উচিত। কেননা, তার নিয়্যতের মধ্যেই এক হিসাবে যিশা থেকে অব্যাহতির লক্ষ্য বিদামান।

य राक्ति এका त्रमायात्मत्र होम प्रभामा, त्र द्वाचा त्राश्वत । यमिष्ठ हैमाम छात्र माका अहम ना कदान । किनेना तामुनुद्वाद (भा.) वलाव्हन : مسُوْمُوْا لِرُوْيِتِهِ وَالْشَالِيَّةِ الْمُرْدِيةِ وَالْمَا - তোমরা होम प्रत्य द्वाचा तात्था এवर होम प्रत्य द्वाचा हेक्छात कर ।

আর সে তো স্পষ্টভাবে চাঁদ দেখেছে। যদি সে রোযা ভংগ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কাষা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফিই (র.) বলেন, যদি ব্রী সহবাস দ্বারা রোষা ভংগ করে, তাহলে তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। কেননা সে রমাযান সম্পর্কে, নিশ্চিত ছিল। আর ছকুম হিসাবেও (সে রমাযানের রোযা ভংগ করেছে) কেননা, তার উপর রোযা ওয়াজিব ছিল।

আমাদের মতে কাথী শরীআত সম্বত দলীলের ভিত্তিতে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। দলীলটি হলো ভুল দেখার সম্ভাবনা। ফলে তা সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আর এক্সপ কাফ্ফারা সন্দেহের ছারা রহিত হয়ে যায়।

ইমাম তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার পূর্বেই যদি সে রোযা ডংগ করে ফেলে, তাহলে সে বিষয়ে মাশারেখগণের মতভেদ রয়েছে।

(সাক্ষা-প্রত্যাখ্যাত) এই লোক যদি ত্রিশদিন রোযা পূর্ণ করে, তাহলেও সে ইমামের সংগে ছাড়া রোযা বর্জন করতে পারবে না। কেননা সতর্কতা হিসাবেই তার উপর রোযা ওয়াজিব হয়েছিলো। আর পরবর্তীতে সতর্কতা হলো 'রোযা' বর্জন বিদ্বাহিত করার মধ্যে।

৩, অর্থাৎ মূল নিহ্যতে কোন ছিখা নেই।

অধ্যায় ঃ সিয়াম

তবে যদি রোযা ডঙ্গ করে ফেলে তাহলে তাঁর ধারণা অনুযায়ী সাব্যস্ত প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না :

যদি আকাশ অপরিষ্কার থাকে তাহলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে ইমাম একজন 'আদিদ' (সং ব্যক্তি) ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, সে পুরুষ হোক কিংবা ব্রীদোক, স্বাধীন হোক কিংবা দাস। কেননা, এটা দীনী বিষয়। সুতরাং তা হাদীছ বর্ণনার সদৃশ হলো। এ জন্য তা 'সাক্ষ্য' শব্দের উপর নির্ভরশীল নয়। ন্যায়-পরায়ণতার শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, নিনী বিষয়ে কাফ্টিরের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম তাহাবীর বক্তব্য 'ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা ন্যায়পরায়ণ না হোক; তা এ অবস্থায় উপর প্রযোজ্য, যখন তার ন্যায়পরায়ণতা অজানা থাকে !

আর আকাশ 'অপরিষার'-এর অর্থ মেঘ, ধুলিঝড় ইত্যাদি থাকা। ইমাম কুদুরীর নিঃশর্ত বিবরণে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত, যে যিনার অপবাদ দেওয়ার কারণে-শান্তিপ্রাপ্তির পর তওবা করে নিয়েক্তে।

এ হল জাহিরে রিওয়ায়াত। কেননা এটা হচ্ছে খবর প্রদান। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত এক মতে তার কথা গ্রহণ করা হবে না। কেননা একদিক থেকে এটি সাক্ষ্যের পর্যায়ের।

ইমাম শাফিই (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটিতে দু'জনের শর্ত আরোপ করেছেন। তাঁর বিপক্ষে আমাদের দলীল তাই. যা উপরে আমরা উল্লেখ করেছি।

ভাছাড়া বিভদ্ধ হাদীছে বর্ণিড হয়েছে যে, নবী (সা.) রমাযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

এরপর ইমাম এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণের ভিন্তিতে যদি লোকেরা রোযা ত্রিশদিন পূর্ণ করে. তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে হাসান (ইব্ন যিয়াদ) কর্তৃক বর্ণিত মতে সতর্কতা হিসাবে রোযা ত্যাগ করবে না। কেননা, রোযা ত্যাগ করার বৈধতা একজনের সাক্ষ্য দারা সাবান্ধ হয় না।

ইমাম মুহান্দন (র.) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা সিয়াম ত্যাণ করে ফেলবে। কেননা রোযা ত্যাণ করার বৈধতা এই ভিত্তিতে সাব্যন্ত হবে যে, রমাযান এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যন্ত হয়েছিলো। যদিও স্বতন্ত্রভাবে প্রথম অবস্থায় এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সিয়াম ত্যাগ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। যেমন ধাত্রীর সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণিত 'নসব'-এর উপর ভিত্তি করে মীরাসের অধিকাব সাবান্ধ সায় থাকে।

আকাশ যদি অপরিষার না থাকে তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, যতক্রণ না এমন একটা বড় দল তা দেখতে পার, যাদের সংবাদে নিশ্চিত হওয়া যায়। কেননা, এমন অবস্থায় একা চাঁদ দেখার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং একটা বড় দলের দেখা পর্যন্ত সে বিষয়ে অপেক্ষা আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)—৩১

করা কর্তব্য হবে। আকাশ অপরিষার থাকার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা কখনো কখনো চাঁদের স্থান থেকে মেঘ কেটে যায়, ফলে কারো পক্ষে চাঁদ দেখে ফেলা সম্ভব হতে পারে। 'বড় দলের' সংজ্ঞা হিসাবে কেউ কেউ মহন্তাবাসী বুঝিয়েছেন।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে পঞ্চাশ জনের কথা বর্ণিত হয়েছে 'কাসামাহ'-এর উপর কিয়াস করে:

শহরবাসী এবং শহরের বাহির থেকে আগত লোকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, শহরের বাহির থেকে আগত হলে এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা (তথায় ধুয়া-ধুলা ইত্যাদির) প্রতিবন্ধকতা কম। কিতাবুল ইস্তিহসান'-এ এ দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

যদি কেউ শহরের কোন উঁচু স্থান থেকে চাঁদ দেখে তবে তার হুকুম অনুরূপ। যে ব্যক্তি একা ঈদের চাঁদ দেখেছে সে সিয়াম ভঙ্গ করবে না। এর কারণ সতর্কতা অবলম্বন। আর সিয়ামের ক্ষেত্রে ওয়াজিব করার মধ্যেই হলো সতর্কতা।

যদি আকাশ অপরিষার থাকে তাহলে ইদের চাঁদ প্রমাণিত হবে না কমণকে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন ব্রী পোকের সাক্ষ্য ব্যতীত। কেননা, এই চাঁদ দেখার সাথে বান্দার উপকার সম্পর্কিত। আর তা হলো রোযা না রাখা। সূতরাং এটা তাঁর অন্যান্য হকসমূহের সদৃশ হয়ে গেলো। যাহিরে রিওয়ায়াত অনুযায়ী ঈদুল আযহা এ ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের অনুরুপ। এ-ই বিশুদ্ধতম মত।

অবশ্য ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে ভিন্নমত বর্ণিত আছ, এ জন্য যে, তা রমাযানের চাঁদ দেখার মতো।

(যাহিরে রিওয়ায়াতের দলীল এই যে)-এর সাথে বান্দাদের উপকার সম্পর্কিত রয়েছে। আর তা হলো কুরবানীর গোশত আহারের সুযোগ গ্রহণ।

আর যদি আকাশ অপরিষ্কার না থাকে তাহলে এমন এক জা'মাআতের সাক্ষ্য ব্যতীত চাঁদ প্রমাণিত হবে না, যাদের সংবাদ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়।

যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

রোযার সময় হলো ফজরে ছানী (সুবহে সাদিক)-এর উদয় হতে সুর্যান্ত পর্যন্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

كُلُوًا وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَعَبِيُّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضَ مِنَ الْخَيَّطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجُرِ أَتَمُّوا الصَيْبَامُ الْي النَّيْلِ.

–৬.ছ. রেখা ফজরের কৃষ্ণরেখা হতে পৃথক হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো। এরপর তোমরা রাত্র পর্যন্ত রোযা পূর্ব করো (২ ঃ ১৮৭)। আর উভয় রেখা দ্বারা দিবসের গুদ্রতা এবং রাত্রির কৃষ্ণতা উদ্দেশ্য :

সিয়াম হলো নিয়াতসহ দিবসে গানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত পাকা-শরীআতের পরিভাষায়। কেননা, আভিধানিক অর্থে তথু বিরত থাকার নামই সিয়াম। কারণ, এ অর্থে তার ব্যবহার রয়েছে। তবে শরীআন্ত তার সংগে নিয়্যাত যুক্ত করেছে, যাতে ইবাদত অভ্যাস হতে পৃথক হয়ে যায়।

দিবসের সংগে বিশিষ্ট হওয়ার কারণ হলো আমাদের বর্ণিত আয়াত :

ভাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, দিনরাতের একটানা রোযা রাখা যখন দৃঃসাধা তখন দিবসের অংশকে নির্ধারণ করাই উত্তম। যাতে আমলটি অভ্যাসের বিপরীত হয়। আর ইবাদতের ভিত্তিই হলো অভ্যাসের বিপরীত করার উপর।

নারীদের ক্ষেত্রে রোযা আদায়ের বৈধতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত।

#### www.eelm.weeblv.com

#### প্রথম অনুচ্ছেদ

### যে কারণে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়

রোযাদার যখন ভূলে পানাহার বা সহবাস করে কেলে তখন তার রোযা তংগ হয় না। আর কিয়াসের দাবী হলো ভংগ হয়ে যাওয়া। এটি ইমাম মালিক (র.)-এর মত। কেননা রোযার বিপরীত কর্ম পাওয়া গেছে। সূতরাং এটা নামাযের মধ্যে ভূলে কথা বলার মতো হয়ে গেলো।

পানাহারের ক্ষেত্রে যখন এটি প্রমাণিত হলো তখন সহবাসের ক্ষেত্রেও তা প্রমাণিত হবে। আর রুকন হিসাবে সবগুলোই সমান। সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সালাতের অবস্থাই স্বরণকারী। সূতরাং এ ক্ষেত্রে ভূল প্রভাব বিস্তার করে না। পক্ষান্তরে সাধ্যমের ক্ষেত্রে স্বরণ করিয়ে দেয়ার মত কিছু নেই। সূতরাং ভূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

ফরয ও নফল সাওমের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উক্ত হাদীছে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর যদি বিচ্যুতি কিংবা জবরদন্তির কারণে তা করে থাকে তাহলে তার উপর কায়া ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নযত পোষণ করেন। কেননা তিনি এ দু'জনকে ভুলকারী ব্যক্তির উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলীল এই যে, এ দু'টি অবস্থার অন্তিত্ অধিক নয়। পক্ষান্তরে ভূনের ওয়র অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে।

তাছাড়া বিশ্বৃতি ঐ সন্তার পক্ষ থেকে ঘটে থাকে, যিনি রোযার হকদার। পক্ষান্তরে বল প্রয়োগ অন্যের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সূতরাং এ দু'টির হকুমে পার্থক্য হবে।

যেমন, সালাত কাথা করার ক্ষেত্রে শৃংখলিত ও <mark>অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে (পার্থক্য)</mark> রয়েছে।

यिन पूर्यत्र याद्य काद्या कशुरानाव घटण छाद्यल छाद्र नाथय छश्ग दरव ना। व्यन्ता রাসূলুলার (সা.) বলেছেন ঃ خُلْثُ لَاَيُقْدِرَنَ الْمِعْيَامُ اللهُ وَالْمِجَامَةُ وَالْمِثَائِمُ - তিনটি বিষয় সওম ডংগ করেন। যথা, বমি, শিংগা লাগানো ও বপ্লদোষ।

আর এই জন্য যে, এখানে প্রকৃত সহবাস পাওয়া যায়নি বাহ্যতঃ ও মর্মগতভাবে। আর সহবাসের মর্মার্থ হলো সংগম যোগে উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাত।

মনি পৃংবলিত ব্যক্তি বসে বা তায়াত্মম করে সালাত আদায় করে থাকে তবে মুক্তি পাওয়র পর এগুলার ক্রম্য করতে হবে। কিন্তু অসুত্ব বার্কিন উপর কাষা নেই;

জ্জণ (সিয়াম জংগ হবে না) যদি কোন গ্রী লোকের দিকে তাকানোর কারণে বীর্বখনিত হয়ে যায়। একইডাকে চিম্নুস করাও স্থাবেশ ক্রম্মেড্র স্থাবেশ এটুন

আর যদি তৈল লাগার তাহলে সাওম ডংগ হবে না। কেননা, এতে সাওম বিকেই কিছু পাওয়া যায়নি।

অনুপ সিংগা লাগালেও সাওম ভংগ হবে না। উক্ত কারণে এবং ইত্যোপূর্বে আমাদের বর্ণত হাদীছ অনুযায়ী।

যদি সুরমা ব্যবহার করে তাহলে সাওম জংগ হবে না। কেননা চক্ষু ও মন্তিকের মাঝে কোন ছিদ্রপথ নেই। আর যে অস্থ্রুঘামের মতো চুইয়ে বের হয় এবং লোমকৃপ দিয়ে যা প্রবেশ করে, তা সিয়ামের বিরোধী নয়। যেমন যদি কেউ ঠাঙা পানি দ্বারা গোসল করে তবে নিয়াম ভঙ্গ হয় না।

যদি ব্রীকে চুম্বন করে তবে তার সিয়াম তংগ হবে না। অর্থাৎ যদি বীর্যঞ্চলন না হত্ত : কেননা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সিয়াম বিরোধী কোন কিছুই ঘটে নি। রুজু করা এবং মুছাহারাতের সম্পর্ক <sup>২</sup> সাবান্ত হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এখানে হুকুমটি সবব বং কার্যকারণের উপর আবর্তিত। যথাস্তানে ইনশাআল্লাহ তা আলোচিত হবে।

তদ্রপ কোন বেগানা স্ত্রী লোককে চুম্বন করলে তার উর্ধ্বতন (মা, নানী ইত্যাদি) অধঃন্তন সকল নারী (কন্যা, নাতনী ইত্যাদি) উক্ত লোকের জন্য হারাম হয়ে যায় এটাকে ব্রুক্তন বলে। যদি চুম্বন কিংবা স্পর্শের কারণে বীর্যস্থালিত হয়ে যায়, তাহলে তার সিয়ামের কাষা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেঁননা, এতে সহবাসের মর্ম বিদ্যমান। আর সতর্কতার খাতিরে বাহ্যিক কিংবা আভান্তরীণ যে কোন রূপে রোযা বিরোধী বিষয়ের অন্তিত্ব রোযার কাষা ওয়াজিব করার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য অপরাধ পূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা তা হদসমূহের মত সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

যদি নিজের ব্যাপারে আশ্বন্ত থাকে আর চুখন করাতে কোন দোষ নেই, যদি নিজের উপর নির্জরতা থাকে। অর্থাৎ সহবাস কিংবা বীর্যঞ্জননে গড়াবে না। যদি এই তরসা না থাকে তাহলে মাকরুহ হবে। কেননা মূল চুখন রোযা তংগকারী নয়। বরং পরিণতির দিক থেকে হয়ত তা কখনো বা তংগকারী হয়ে যেতে পারে। সূতরাং যদি নিজের উপর তরসা থাকে তাহলে মূল চুখনের দিকটি বিবেচনা করে তা তার জন্য মুবাহু হবে। পক্ষান্তরে যদি নিজের উপর তরসা না থাকে তা হলে সুবিণতির দিকটি বিবেচনা করে তার জন্য তা মাকরহ হবে।

২, অর্থাৎ ব্রীকে তালাকে রাজই প্রদানের পর তাকে চুন্ধন করলে ব্রী রূপে ফিরিয়ে নেয়া সাব্যস্ত হবে।

**আল-হি**দায়া

নগুদেহে পরম্পর জড়াজড়ি যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী চুখনেরই অনুরূপ। তবে ইমাম মুহান্দন (র.) থেকে বর্ণিত আছে থে, নগুদেহে পরম্পর জড়াজড়ি মারুরহ। কেননা এরূপ আচরণ খুব কমই অবৈধ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

निप्ताय खत्रच थाका खरङ्गात यमि छात्र गमात्र छिछत्त याहि श्रदिन कदि छार्टन त्वाचा छर्ग रुटव ना।

কিয়াস অনুযায়ী তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা রোযা ডংগকারী বস্তু তার উদরে পৌছে গেছে যদিও তা খাদ্যজাতীয় নয়, যেমন মাটি ও কংকর।

সৃষ্ধ কিয়াসের কারণ এই থে, এ থেকে বেঁচে থাকা সম্বব নয়। সুতরাং তা ধুলো ও থোঁয়ার সদৃশ হলো। বৃষ্টি ও বরফ সম্পর্কে মাশায়েখণণ মতডেদ করেছেন। তবে বিভন্ধতম মত এই যে, তাতে সিয়াম ভংগ হবে। কেননা তাঁবুতে বা ঘরে আশ্রয় নিয়ে তা থেকে বেঁচে থাকা সম্বব।

यिन माराज्य झाँरक खाँग्रेस्क थाका शांत्राज 'जन्मन' करत जरन कम शरन स्त्राचा जरग शरन ना। किन्तु रननी शत्रिमारन स्टान जरग स्टान।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় অবস্থাতেই রোযা ডংগ হবে। কেননা মুখ বাইরের অংশ-রূপে বিবেচিত। এ কারণেই কুলি করার কারণে তার রোযা নট হয় না।

আমাদের দদীল এই যে, অল্প পরিমাণ দাঁতের অনুগত যেমন তার পুপু।

পরিমাণের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, শেষ পর্যন্ত তা দাঁতের ফাঁকে বিদ্যমান থাকে না। কম ও বেশীর মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হলো একটি বুটের পরিমাণ। এর চাইতে কম অল্প হিসাবে গণ্য।

ষদি তা বের করে হাতে নেয় অতঃগর তা ভকণ করে তাহলে রোবা ফাসিদ হওরাই যুক্তিসংগত। যেমন- ইমাম মুহামদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, কোন সিয়াম পালনকারী যদি দাঁতের ফাঁকে (আটকে থাকা) তিল গিলে ফেলে তবে সিয়াম নাই হবে না। আর যদি সরাসরি তা মুবে নিয়ে বায় তাহলে তার সিয়াম ভংগ হবে। আর যদি তা তথু চিবায় তাহলে সিয়াম ভংগ হবে। আর যদি তা তথু চিবায় তাহলে সিয়াম ভংগ হবে না। কেননা তা মিশে যায়। আর চনাবুটের পরিমাণের ক্ষেত্রে ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার উপর কায়্ থাজিব হবে, কাফ্ফারা নয়। ইমাম যুকার (র.)-এর মতে তার উপর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। কেননা তা বিকৃত খাদা। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, মানুষের ক্ষতি তা ঘৃণ্য করে।

यमि অনিজ্যকৃত ৰিমি এসে পড়ে তাহলে তাতে রোষা তংগ হবে না। কেননা রাস্নুস্থার (সা.) বলেছেন ঃ مَنْ قَادُ فَلَا تَصَالَ مَلْكِ وَمَنَ السَّقَاءُ عَامِدًا فَعَلَى الْمُثَقَاءُ عَامِدًا فَعَلَى الْمُعَلَى الْمُثَقَاءُ عَامِدًا فَعَلَى الْمُعَلَى الله وَهُمَ الله وَهُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ اللهُ وَهُمُمُ الله وَهُمُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ الله وَهُمُمُ اللهُ وَهُمُ اللهُ وَهُمُ الله وَالله وَهُمُ الله وَالله والله وَالله والله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

যদি বমি ভিতরে ফেরত যায় আর তা মুখ ভরা থাকে, তাহদে ইমাম আৰু ইউসুক (র.)-এর মতে তাতে রোযা ফাদিদ হয়ে যাবে। কেননা তা বাইরের, এমনকি এতে উযু ভংগ হয়ে যায়: আর তা-ই ভিতরে প্রবেশ করেছে। ইমাম মুহাখদ (র.)-এর মতে রোবা ফাসিদ হবে না। কেননা রোবা ভংগের বাহারও অর্থাৎ গলাধঃকরণ পাওয়া যায়নি। তদ্রপ রোবা ভংগ করার প্রকৃত মর্মও পাওয়া যায়নি। কেননা তা সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

যদি উক্ত বমি সে নিজে পালটিয়ে নেয় তাহলে সকলের মতেই রোয়া ফারিন হয়ে বাবে, কেননা বাহির হওয়ার পর প্রবেশ করানো পাওয়া গেছে। সুতরাং রোয়া ভংগের ব্যাহ্যরূপ বিদামান হয়।

বমি যদি মুখতরা থেকে কম হয় আর নিজেই ফেরত যায় তাহলে তার রোয়া তংগ হবে না। কেননা এটা বাইরের নয় এবং এর প্রবেশের ব্যাপারে তার কোন প্রয়াদ নেই।

যদি সে নিজে ইচ্ছা করে গিলে ফেলে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে একই হকুম হবে। কেননা, বের হওয়া সাব্যন্ত হয়নি। আর ইমাম মুহাম্মন (র.)-এর মতে তার রেমা ফাদিদ হয়ে যাবে। কেননা প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে তার প্রয়াস রয়েছে।

যদি রোষা শ্বরণ থাকা অবস্থায় মূখ তরে বমি করে তাহলে তার উপর কাষা ওয়াজিব হবে। প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর এই হাদীছের কারণে কিয়ান বর্ণিত হয়। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না; কেননা (রোষা তংগ হওয়ার) বাহ্য রূপ পাওয়া যায়নি। যদি উক্ত বমি তরা মূখের কম হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে একই হকুম হবে। কেননা হাদীছটি নিঃশর্ড।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.)-এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা, শরীআতের হকুম মতে বাহির হওয়া সাব্যন্ত হয় নি।

অতঃপর যদি তা ফেরত যায়, তাহলে তার মতে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা ফেরত যাওয়ার পূর্বে বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। যদি সে ইচ্ছা করে ফেরত নেয় তবে তার পক্ষ হতে বর্ণিত একটি মতে পূর্ববর্ণিত কারণেই ফাসিদ হবে না। কিন্তু তার পক্ষ হতে বর্ণিত অন্য একটি মতে ফাসিদ হবে। কেননা, এটাকে তিনি মুখভরা বর্মির সাথে যুক্ত করেছেন। কারণ, তার ইচ্ছাকৃত কর্মের (ইচ্ছাকৃত বমন ও গলাধঃকরণ) আধিক্যের কারণে।

বে ব্যক্তি কংকর কিংবা লোহা শিলে ফেলে তার রোযা ভংগ হয়ে যাবে। কেনে . রোযা ভলের 'বাহারণ' পাওয়া গেছে।

তবে তার উপর কাক্ষারা ওয়ঞ্জিব নয়। কারণ (আহারের) প্রকৃত মর্ম পাওয়া যায়নি :

य नाक्ति (दायात्र) खत्रभ जनहाम्र मृ'भर्षत्र कान এक भर्थ সংগম करत जात्र উभन्न कारा अग्रास्त्रिन हरने।

কাষা ওয়াজিব রোষার বিনষ্ট উদ্দেশ্য পুনঃ অর্জনের জন্য। আর কাফ্কারাও ওয়াজিব হবে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে। উভয় সংগমের ক্ষেত্রেই বীর্যস্থলনের শর্ত নেই, এটাকে গোসলের উপর কিয়াস করা হয়েছে। <sup>ও</sup> এর কারণ এই যে, বীর্যস্থলন ছাড়াই আনন্দ পাওয়া যায়। তা হারা তো-ভৃঙি লাভ হয়।

থন দিংশ প্রবিষ্ট হয় কিন্তু বীর্ষশ্বদন না হয় তবু শোসল ওয়াজিব হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঘৃণিত স্থানে (গুরুঘারে) সংগম ছারা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তাঁর মতে কাফফারা হদের সাথে বিবেচা।

আর বিভদ্ধ মত এই যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা শাহওয়াত পূর্ণ হওয়ার কারণে অপরাধ পূর্বতা লাভ করেছে। *মৃতদেহের সাথে কিংবা জন্তুর সাথে সংগম করলে বীর্যখলন* ঘটক জিংবা না ঘটক তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফিই (র.) ভিনুমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল) কোনা 'স্বাভাবিক আকর্ষণীয় স্থানে বাসনা চরিতার্থ করা ঘারা অপরাধ পূর্বতা লাভ করে। কিন্তু এখানে তা পাওয়া সামনি।

অতঃপর আমাদের মতে সংগম দ্বারা পুরুষের উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব, তেমনি স্থীনোকের উপরও ওয়াজিব।

ইমাম শাফিই (র.)-এর একটি মতে স্ত্রী লোকের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো সংগমের সাথে। আর এটা হলো পুরুষের কাজ, স্ত্রী লোকটি ফলো সংগ্যা ক্ষেত্র।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অন্য একটি মতে স্ত্রী লোকের উপরও ওয়াজিব হবে। তবে (এ দায়) তার পক্ষ হতে পুরুষ বহন করবে: পানির ব্যয় ভারের উপর কিয়াস করে।

আমাদের প্রমাণ হলো রাস্লুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ؛ عَلَى أَعْنَدُيْهُ وَمُضَانُ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ اللهِ م الْمُطَاهِرِ دَاللهِ اللهِ واللهِ عَلَى اللهِ ا

من (বা যে) শব্দটি পুরুষ ও প্রী উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া এ জন্য যে, কাঁফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে রোযা নষ্ট করা। তথু সহবাসই নয়। আর উক্ত অপরাধে সেও পুরুষের সাথে শরীক। আর দায় বহনের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা এ কাফ্ফারা হয় ইবাদত, না হয়ে শান্তি। আর উভয়টির মধ্যে অনোর বহন চলে না।

যদি এমন কিছু আহার করে বা পান করে, যা খাদ্যব্রূপে কিংবা ঔষধন্ধপে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার উপর কাযা ও কাফফারা দুটোই ওয়ান্তিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কেননা, সহবাসের ক্ষেত্রে শরীআত কিয়াসের বিরুদ্ধে কাফ্ফারা প্রবর্তন করেছে। কারণ পাপ তো তওবা ছারাই মোচন হয়ে য়য়। এ কারণে (রোযাতহগের) অন্য ব্যাপারকে সহবাসের উপর কিয়াস করা যাবে না।

আমাদের দলীল এই যে, কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো রমাযান মাসে পূর্ণক্রপে রোযা ডংগ করার সাথে। আর আলোচ্য অবস্থায় তা সাব্যস্ত হয়। আর কাফ্ফারা হিসাবে গোলাম আযাদ ওয়াজিব করার দারা বোঝা যায় যে, এই অপরাধ তওবা দারা যোচন হয় না।

৪, অর্থাৎ ওহারারে সংগম রারা যেমন হন্দে যিনা ওয়াজিব হয় না, তেমনি কাঞ্জারাও ওয়াজিব হবে না।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, (রোষার) কাফ্ফারা যিহারের কাফ্ফারার অনুরূপ। প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ। <sup>৫</sup> এবং জনৈক বেদুঈন সাহাবীর ঘটনা সম্পর্কিত হাদীছ। তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাস্লাল্লাহ্, নিজে হালাক হয়েছি এবং (স্ত্রীকেও) হালাক করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেছোঃ সাহাবী আরয় করলেন, রমায়ানের দিবসে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রী সহবাস করেছি। তথন রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বললেন, একটি গোলাম আয়াদ করো। তিনি আরয় করলেন, নিজের এই প্রীবা ছাড়া আমি আর করেলেন, আমি যে বিপদে এসেছি তাতো এ রোযার কারণেই এসেছে। তথন তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দুইমাস রোযা রাখো। তিনি আরয় করলেন, আমি যে বিপদে এসেছি তাতো এ রোযার করণেই এসেছে। তথন তিনি বললেন, তাহলে ঘাটজন মিসকীনকে আহার করাও। তিনি আরয় করলেন, এ সামর্থাও আমার নেই। তথন রাস্লুল্লাহ্ (সা.) এক 'ফারাক' ও থজুর আনার হকুম দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি পনের সা'আ থেজুরে পূর্ণ একটি থলে আনার হকুম দিলেন এবং বললেন, এগুলো মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দাও। তিনি আরয় করলেন, আল্লাহ্র কসম, মদীনার দুই প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে আমার এবং আমার পরিবার পরিজল তা খাও। তবে তোমার জন্যই এটা যথেষ্ট, কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এ মতামতের বিপক্ষে দলীল যে, তার জন্য এর মধ্যে যে-কোন একটি করার অধিকার রয়েছে। কেননা হাদীছের দাবী হেলা (তিনটির মাঝে) তারতীব বক্ষা করা।

তদ্রূপ ইমাম মালিক (র.)-এর বিপক্ষেও দলীল যে, রোযা লাগাতার করতে হবে না। কেননা হানীছে লাগাতার করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

যে ব্যক্তি দ্বীর শঙ্কাস্থান ছাড়া অন্যভাবে সংগম করে এবং বীর্যপাত ঘটে, তার উপর কাষা ওয়াজিব হবে।কেননা এতে সংগমের মর্ম বিদামান।

**আর তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।** কেননা সংগমের বাহ্যরূপ পাওয়া যায় নি।

রমাযান ছাড়া অন্য রোযা নট করার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা নেই। কেননা রমাযান মাসে রোযা ভংগ করা শুরুতর অপরাধ। সূতরাং অন্য রোয়াকে তার সাথে যুক্ত করা যাবে না।

যে ব্যক্তি দুশ ব্যবহার করে কিংবা নাক দারা ঔষধ প্রবেশ করায় কিংবা কানে ঔষধের কোঁটা দেয়, তার রোযা তংগ হয়ে যাবে। কেননা রাস্লুরাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ নিজ্ম প্রবেশ করার কারণে রোযা তংগ হয়। এই কারণে যে, রোযা তংগের মর্ম পাওয়া গেছে, আর তা হল শরীরের উপকারী বন্তু ভিতরে প্রবেশ করা, তবে তার উপর কাফ্কারা ওয়াজিব হবে না। কেননা রোযা তঙ্গের বাহার্রূপ পাওয়া যায়নি।

من افطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ९. प्पर्वी९

৬. পাত্র বিশেষ যাতে আট সেরের মত ধরে।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---৩২

যদি কানে পানির কোঁটা চেপে দের কিংবা নিজে নিজেই প্রবেশ করে ভাহলে ভার রোষা নই হবে না। কেননা, রোষা ভংগের মর্ম ও বাহ্যরূপ কোনটাই পাওয়া যায়নি। কিছু তেন প্রবেশ করানোর বিষয়টি এর বিপরীত।

यिन পেটের ভিতর পর্যন্ত কিংবা মাধার ভিতর পর্যন্ত উপনীত কতস্থানে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা করে আর ঔষধ পেটে কিংবা মন্তিকে পৌঁছে যার, তাহলে রোবা ভগে হরে যাবে।

এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। আর যে ঔষধ পৌঁছে, তা হলো তরল জাতীয়। সাহেবাইন বলেন, রোয়া ভংগ হবে না। কেননা, ঔষধ পৌঁছার ব্যাপারে নিক্যমতা নেই। কারণ ছিন্রপপ কখনো প্রসারিত হয় আবার কখনো সংকুচিত হয়। যেমন অন্ধ ঔষধের ক্ষেত্রে (রোয়া ভংগ হয় না)।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, ওরধের তরলতা ক্ষতের তরলতার সাথে যুক্ত হয়ে নিমনুষী প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে তা ভিতরে পৌছে যাবে। তব্ধ ঔষধের অবস্থায় বিষয়টি বিপরীত। কেননা, ঔষধ ক্ষতের তরলতা তবে নেয়। ফলে ক্ষতের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

यनि পुरुषाशमंत्र हिम्मभाष कोंगे कींगे करत (छैवर्ष) ज्ञान जाइन जाए द्वाया जरुग इरव ना।

এটি ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মাযহাব। ইমাম আবৃ ইউসুক (র.)-এর মতে রোযা ভংগ হরে যাবে। আর এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্বদ (র.)-এর মতামত স্বরিরোধী। ইমাম আবৃ ইউসুক (র.) সম্বতঃ মনে করেছেন যে, পেট ও পুরুষাংগের মাঝে সংযোগ পথ রয়েছে। এ জনাই পরুষাংগ দিয়ে পেশাব নির্গত হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) মনে করেছেন যে, অপ্তকোষ হলো উভয়ের মাঝে আড় স্বরুপ : আর পেশাব ভা থেকে চুইয়ে পড়ে। এটি অবশ্য ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয় নয়।

যে ব্যক্তি মুখে কিছু চেখে দেখে তার রোষা তংগ হবে না। কেননা রোষা তংগের বাহারপ ও মর্ম কোনটাই বিদ্যাসন নেই।

তবে তা মাকরহ হবে। কেননা এতে রোযা ভংগ হওয়ার উপক্রম হয়।

ব্লীলোকের যদি বিকল্প কোন উপায় থাকে তাহলে তার পক্ষে আপন সম্ভানের খাদ্য চিবিয়ে দেওরা মাকরহ। কারণ আমরা (উপরে) বর্ণনা করেছি।

আর যদি বিকল্প কোন উপার না পার তাহলে এতে কোন দোষ নেই। সন্তান রক্ষার নিমিত। তুমি কি লক্ষা করনি যে, সন্তানের জীবনাশংকা দেখা দিলে তার জন্য রোয়া ডংগ করার অনুমতি রয়েছে।

গঁদ চিবালে রোযাদারের রোযা ভণে হয় না। কেননা তা তার উদরে পৌছে না। কোন কোন মতে যদি তা জমাট না হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তখন কিছু অংশ উদরে অধ্যায় ঃ সিয়াম ২৫১

পৌছবে। কোন কোন মতে যদি তা কালো জাতীয় হয় তাহনে রোয়া নই হয়ে যাবে। এমন কি জমটি হলেও রোয়া নই হয়ে যাবে। কেননা তা তেংগে তেংগে যায়।

তবে রোখাদারের জন্য তা ব্যবহার মাকরহ। কেননা, এতে রোখা নই ইওরার উপক্রম হয়। তাছাড়া (মুখ নাড়ার কারণে) তার প্রতি রোখা না রাখার অভিযোগ আরোপিত হবে: তবে রোখাদার না হলে ব্রী লোকের জন্য তা মাকরাই নয়। কেননা তাদের ক্ষেত্রে তা মিসওয়াকেব স্কলবর্তী।

কেউ কেউ বলেন, দশুরোগের কারণে না হলে পুরুষদের জন্য তা মাকরহ। আবার কেই বলেন, তা পসন্দর্নীয় নয়। কেননা, এতে স্ত্রী লোকদের সংগে সাদৃশ্য রয়েছে।

সুরমা ব্যবহার করা এবং মোচে তেল দেওয়াতে কোন দোষ নেই। কেনল: এটা হলো এক ধরনের উপকার লাভ। আর তা রোযার নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাছাড়া নবী: সো.) আত্রা দিবসে সুরমা ব্যবহার করা ও রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

যদি সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে না হয়ে চিকিৎসাগত উদ্দেশ্যে হয় তাহলে পুরুষদের জন্য সুরমা ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তদ্ধেপ সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে না হলে মোচে তেল দেওয়া উত্তম। কোননা এটা বেযাবের কান্ত করে। তবে দাড়ি সুন্নাত পরিমাণ তথা একমুঠ পরিমাণ থাকলে তা লম্বা করার উদ্দেশ্যে এটা করবে না।

রোযাদারের পক্ষে সকালে ও বিশ্বাল বেলায় কাঁচা মিসওয়াক ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। কেননা রাস্লুন্নাহ (সা.) বলেছেন ঃ

—রোযাদারের সর্বোন্তম আমল হলো মিসওয়াক করা। এতে সময়ের কোন পাঁর্থকা করা হিমনি।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, বিকেল বেলা মিসওয়াক করা মাকরহ। কেননা তাতে একটি প্রশংসিত চিহ্ন দূর করা হয়। আর তা হলো রোফদারের মুখের গন্ধ। সূতরাং তা শহীদের রক্তের সদশ। <sup>৭</sup>

আমাদের বন্ধব্য এই যে, এটা হলো ইবাদাতের চিহ্ন। আর এ ব্যাপারে গোপনীয়তাই হলো অধিক উপযুক্ত। শহীদের রক্তের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, এটি হলো যুলমের চিহ্ন।

আমাদের বর্ণিত হাদীছের আলোকে কাঁচা আর্দ্র এবং পানি দ্বারা ভিজ্ঞান মিসওয়াকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

#### পরিচ্ছেদঃ রোযা ভংগ

कि यमि द्रायायात जम् इ थांक এवर এই जानश्का करत य, द्राया द्रावरण ठाउ जमकुठा दराउ यांद, छाटल द्राया तांचर ना এवर कांग्र कद्रद ।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রোযা ভাঙবে না। তিনি ভায়াশ্ব্যের মতো এখানেও প্রাণ্-নাশের কিংবা অংগহানীর আশংকার কথা বিবেচনা করেন।

আর শহীদের রক্ত মুছে না ফেলার আদেশ করা হয়েছে। রোযাদারের মুখের গন্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে থে.
তা আল্লাহর নিকট মেশকের সুগঙ্কের চেয়ে প্রিয়।

আমরা বলি রোগ-বৃদ্ধি ও রোগের দীর্ঘান্তিত হওয়া কখনো প্রাণ-নাশের দিকে উপনীত করে। সূতরাং ডা থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী।

মুসান্ধিরের যদি রোধার কারণে কট না হর তাহলে তার রোধা রাধাই উন্তর। তবে রোবা না রাধাও জাইব। কেননা সকর কট শুনা হয় না। সূতরাং মূল সকরকেই ওবর রূপে গণ্য করা হয়েছে। অসুস্থতার বিষয়তি এর বিপরীত। কেননা কোন কোন অসুস্থতা রোধা দ্বারা উপশম হয়। সূতরাং রোধার ক্ষেত্রে কটসাধ্য হওরার দার্ত আরোপ করা হয়েছে।

ইমাম শাকিঈ (त.) বলেন, রোযা না রাখাই উন্তম। কেননা রাস্বুল্লাছ্ (সা.) বলেছেন ঃ المُسَامِنُ البرُ الصِيَامُ في السَفْرِ সকরে রোযা রাখা নেকিতে গণ্য নয়। (বৃখারী)

অ'ম'নের দলীল এই যে, রমাযান হলো দুই সময়ের মধ্যে অধিকতর উত্তম সময়। সুতরাং তাতে অদ্যয় করাই উত্তম হবে।

আর ইমাম শাফিস (র.) বর্ণিত হাদীছটি কষ্টের অবস্থার উপর প্রযুক্ত হবে।

অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসান্দির ব্যক্তি তারা যদি তাদের সেই অবস্থার মারা যার, তাহলে তাদের উপর কাষা ওরান্ধিব হবে না। কেননা عَنْ مِنْ الْمَامِ (বা অন্য দিনসমূহের পর্যাও সংখ্যা) সে পারনি।

আর অসুত্ব ব্যক্তি যদি সুত্বতা লাভ করে এবং মুসাফির যদি মুকিম হয়ে বার তারপর মারা বার, তাহলে সুত্ব হওরার এবং মুকিম হওরার দিনের পরিমাণ কাষা ভার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে পরিমাণ সময় সে পেরেছে।

কাষা ওয়াজিব হওয়ার হন্দ এই দাঁড়ায় যে, (কাষা আদায় না করে থাকলে রোযার ফলে) ফিল্ইম: দানের ওসীয়ত করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম তাহাবী (র.)-এ বিষয়ে শারধাইন এবং মুহাম্মদ (র.)-এর মধ্যে মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। বরং মত পার্থক্য হলো মানুতের ক্ষেত্রে<sup>ত</sup> শারধাইনের মতে পার্থক্যের করেণ এই যে, নযর হল রোযা ওয়ান্ধিব হওয়ার করেণ। সুভরাং (রোষার) স্থানহাঁর ক্ষেত্রে ওয়ান্ডিব হওয়ার কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় (রেমা ওমান্ডিব হওয়ার) করেণ হলো নির্ধারিত সময় পাওয়া। সুভরাং বে পরিমাণ সময় সেপতে, সেই পরিমাণ সময়ের সাথেই ওয়ান্ধিব হওয়ার ক্রুম সীমিত হবে।

রামবানের কাষা ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্নভাবে রাখবে আবার ইচ্ছা করলে দাগাতার রাখবে : কেনন: নাদ পর্ত মুক্ত। তবে ওয়াজিব দ্রুত আদারের লক্ষ্য দাগাতার রাখাই মুস্তাহার।

৮. উলাহৰণ ৰূপে অসুৰু বাজি বলি মানুত করে বে, আহি রোবা রাধবা, এরপর সুকু হরে মারা বার; সেক্ষেত্রে সাহস্যবিদ্ধে বজনা বালে পুলে এক মানুদ্ধে রোবা তার উপর ওরাজিব হবে। সুততাং একমানের রোবার পরিমাণ জিন্দুরা লালের কর্মিতর করা ওরাজিব হবে। শক্ষারের ইমায় মুবালম (র.)-এর যতে বেই পরিমাণ জিন সুকু ছিলো, কে কর্মনেরে রোবা ক্রেজিব হবে।

আৰ যদি তা বিদাধিত কৰে এমনকি অন্য রমায়ান এসে পড়ে তাহদে ছিতীর রমায়ানের রোষা রাখনে। কেননা তা ছিতীয় রমায়ানেরই সময়। অব প্রথম রেমর কম কর পরে করবে। কেননা রামায়ান বহিত্ত সময়েই হলো কমে'-এর সময় তার তার ইপর কিন্ইয়া' গুয়াজিব হবে না। কেননা বিলয়ের (অবকাশের) ভিত্তিতেই কম ওয়াজিব হয় এজনাই তা সে (কায়া আলায় না করে) নম্ধন রেম্য রখ্যে পারে

পর্ভবতী ও জন্যদানকারিণী যদি নিজেদের কিংবা তাদের শিশুর ক্ষতির আশংকা করে তাহলে রোষা পরিহার করতে পারে এবং পরে কাষা করবে। এ হত্যুরে উদ্লেশ হলো অসুবিধা দুরীভূত করা।

বার তাদের উপর কাক্কারা ওরাজিব হবে না। কেনন এ রেখে-ভংগ হালা ওজরে কারণে। অদ্রূপ তাদের উপর 'কিন্ইরা' ওয়াজিব হবে না। তবে (ফিন্ইরার বাংপারে। ইমাম শার্কিই (র.) তিনুমত পোষণ করেন, যখন শিতর ব্যাপারে আশংকা করে। তিনি স্থায়ের কানী বা অতি ক্ষেত্র উপর কিরাস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, শায়বে ফানীর ক্ষেত্রে ফিন্ইরা ওয়ান্তিব হয়েছে কিয়ানের বিপরীতে (নাই দারা।) আর শিক্তর আশংকার কারণে রোয়া তংগ করা তার সমপর্যারের নয় ক্ষেননা শায়বে ফানী তার উপর রোয়া ওয়ান্তিব হওয়ার পর অপারগ হয়েছে। পক্ষান্তরে শিক্তর উপর তো মূলতঃ ওয়ান্তিবই হয়নি (বরং তার মায়ের উপর; এবং সে পরবর্তীতে কারে।)

শার্রেষ কানী, যিনি রোবা রাষতে সক্ষম নন, তিনি প্রতিদিনের পরিবর্তে রোবা না রেবে একজন মিসকীনকে খাওরাবেন, যেমনিভাবে কাক্কার ক্ষেত্রে খাওরাতে হয়।

এ বিষয়ে দলীল হলো আল্লাহ্ তা আলার বাণী ঃ مسكينَ مسكينَ – বারা রোষা রাষতে সক্ষম নয়, তাদের উপর কিদইরা ওয়াজিব এক মিসকীনের আহার। কোন তোন তাফসীর মতে يُطْتِعُنُونَ অর্থান হলো يُطْتِعُنُونَ অর্থান। কোন তাফসীর মতে يُطْتِعُنُونَ এর মানে হলো يُطْتِعُنُونَ অর্থান সক্ষম ন্
হঙ্গা। ফিদ্ইরা আদার করার পর যদি রোষা রাষতে পুনঃসক্ষম হয় তাহলে ফিদ্ইরার হকুম
বাতিল হয়ে যাবে। কেননা স্থলবর্তিতার জন্য শর্ত হলো অক্ষমতা অব্যাহত থাকা।

य राकि दशांवात्मद्र कार्या विश्वाद्य शांका खबशांव भूजूरद्र अञ्चरीन रह खांव त्य वे विवद्य धर्मीष्टक करत छारतम छांव छहात्मी वा छन्नावशांवक छात्र शक्क रहक राजिमित्तद्र क्रम्या धक्कम निम्मकीनत्क वर्ष मांचा शांव किरवा धक मांचा त्यक्कुत वा वव मान करतः। क्रम्म खीवत्मद्र तथा प्रमुद्ध द्रादा खामाव कराष्ट्र खभदाभ रहारभट्छ। मुखतार मांचार्थ्य सामीं-ध्वाद खमद्वभ रुद्ध शांदा।

তবে আমাদের মতে ওসীয়ত করে যাওরা আবশ্যক। কিন্তু ইমাম শাকিষ্ট (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। যাকাতের ক্ষেত্রেও এই মন্তভিনুতা রয়েছে। এটাকে তিনি বানাদের ক্ষণের উপর কিয়াস করেন। ক্ষ কেনা দুটোই অর্থ সংক্রমন্ত হক, যাতে ক্লবর্তিতা কার্যকর হবে।

অর্থাৎ তার উপর মানুদের বে সকল কথ ররেছে, সেওলো বেয়ন ক্রমিরত না করলেও আদার করতে হব।
 তেমনি এটাও ক্রমিরত রাজাই আদার করতে হবে।

আমাদের দলীল এই যে, এটা ইবাদত। আর তাতে ইক্ষর প্রয়োগ অপরিহার্য। আর তা ওসীয়তের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, উত্তরাধিকার-এর মাধ্যমে নয়। কেননা উত্তরাধিকারিতা তো বাধ্যতাসূলক ব্যাপার। আর যেহেতু এই ওসীয়ত একটি নতুন দান, সূতরাং তা সম্পত্তির এক-ততীয়াংশ থেকে কার্যকরী।

মাশারেখগণের সৃষ্ণ কিয়াস অনুযায়ী নামায রোযার মতই <sup>১০</sup> এবং প্রতিটি নামায এক-দিনের রোযার সমান। এটিই বি**তদ্ধ** মত।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়ালী নিজে সিয়াম পালন করবে না বা সালাত আদায় করবে না। কেননা রাস্বুরাহ (সা.) বলেছেন ঃ كَنْ أَحْدُ عَنْ أَحَدُ وَلَيْصَلُمُ ٱحَدُّ عَنْ أَحَدُ وَلَيْصَلُمُ أَحَدُ عَنْ أَحَدُ وَلَيْصَلُمُ أَحَدُ عَنْ أَحَدُ وَلَيْصَلُمُ أَحَدُ عَنْ أَحَدُ وَلَيْصَلُمُ أَحَدُ وَلَا مَا اللهِ وَهُ مَا اللهِ وَهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ए राक्ति नक्षम नाभाग किश्ता नक्षम त्रांगा छक्न कद्रामा खण्डश्तर छ। नडे कद्र स्कलाला, ट्रम छ। कांगा कद्रदर ।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু সে স্বেচ্ছায় করেছে। সূভরাং পরবর্তী যেটুকু সে স্বেচ্ছায় করেনি, তা তার উপর অনিবার্য হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু একটি আমল ও ইবাদও। সুতরাং অব্যাহত রাধার মাধ্যমে উক্ত আমলকে বাতিল হওয়া থেকে হিফাযত করা। ওয়াজিব হবে। আর যখন পূর্ণ করা ওয়াজিব, তখন তা তরক করার কারণে কাযা করাও ওয়াজিব হবে।

আমাদের নিকট দু'টি বর্ণনার একটি বর্ণনা মতে বিনা ওঘরে সিয়াম ভংগ করা জাইয নয়।
এর কারণ ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য ওঘরের কারণে জাইয হবে। মেহমানদারি এহণ
করাও একটি ওঘর। কেননা রাসূলুরাহ্ (সা.) বলেছেন هنان مُكانَ مُكانَ —রোযা ভংগ
কর এবং তদস্থলে একদিন কাযা সিয়াম পালন কর।

বাদক যদি রমাযানের দিবসে প্রাপ্তবয়ক হয় কিংবা কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে উভয়ে দিনের অবশিষ্ট অংশ (পানাহার থেকে) বিরত থাকবে। যাতে (রোযাদারদের সংগে) সাদৃশ্যের মাধ্যমে সময়ের হক আদায় করা যায়।

তবে যদি দিনের অবশিষ্ট অংশে তারা পানাহার করে কেবে তাহলে তাদের উপর কাযা ওয়ান্তিব হবে না। কেননা ঐ দিনে তার সিয়াম ওয়ান্তিব ছিল না।

তবে পরবর্তী দিনতলোতে সিয়াম পালন করবে। কেননা সিয়ামের (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ এবং (তা আদায় করার) যোগাতা সাব্যস্ত হয়েছে।

১০. কিয়ানের দাবী হলো নামানের ক্ষেত্রে ফিদ্ইয়া আইয় না হওয়া। কেননা জীবদ্দপায় নামায় মাল বারা আদায় হয় না। সুতরাং মৃত্যুর পরও আদায় হবে না। কিন্তু মালায়েগণের সৃক্ষ চিন্তার কারণ এই য়ে, নামায় এই হিসাবে রোয়ার সদৃশ য়ে, উভয়টি দৈহিক ইবাদত।

আর সেই দিনটির এবং পূর্ববর্তী দিনতলোর কাষা করবে না। কেনন: (ঐ দিনতলোতে তার প্রতি) সিয়ামের নির্দেশ ছিল না। এটি সালাতের বিপরীত।<sup>১১</sup>

কেননা সালাতের ক্ষেত্রে (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ হলো সময়ের আদায়ের নিকটক ই অংশটি। আর সেই মুহুর্তটিতে (উভয়ের মধ্যে সালাত আদায় করার) যোগ্যতা পা গুয়া গেছে । পক্ষান্তরে সিয়ামের ক্ষেত্রে (ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো) দিনের প্রথম অংশটি। আর সেই মুহুর্তে যোগ্যতা অনুপত্থিত ছিল।

ইমাম আবু ইসুসুফ (র.)-এর মতে যদি যাওয়ালের পূর্বে কুফরি বা অপ্রান্তবন্ধকতা নিলুপ্ত হয় তাহলে তার উপর সাওমের কাষা ওয়াজিব হবে। কেননা সে নিয়াতের সনম পেয়েছে যাহেরী রিওয়ায়াতের কারণ এই যে, ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে সাওম বিভাজা নয়। আর দিবসের প্রথমাংশে ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। তবে বালকের ক্ষেত্রে এই অবস্থায় নফল সিয়ামের নিয়্যত করা জাইয় রয়েছে। কিন্তু কাফিরের ক্ষেত্রে নেই, যেমন মাশায়েহখণ বলেছেন। কেনুনা কাফির (দিনের প্রথমাংশ) সিয়াম পালনের যোগ্য ছিল না। আর বালক নফলের যোগ্য ছিল।

মুসাঞ্চির যদি (রমাযানের ছাড়া অন্য সময়ে) সিয়াম না রাখার নিয়াত করে অতঃপর যাওয়ালের পূর্বে শহরে প্রবেশ করে সিয়ামের নিয়াত করে নেয় তাহলে (সিয়াম বৈধ হওয়ার জন্য) তা যথেষ্ট হবে। কেননা সফর সিয়াম ওগাজিব হওয়ার যোগাতার বিরোধী নয় এবং সিয়াম তক্ত করার বৈধতারও বিরোধী নয়।

আর যদি বিষয়টি রমায়ানের দিবসে হয় তা হলে সিয়াম পালন তার জন্য ওয়াজিব। কেননা নিয়াতের সময় সীমার মাঝেই কথসতের কারণের অবসান ঘটেছে।

দেখুন না যদি সে দিবসের প্রথমাংশে মুকীম থাকতো, অতঃপর সফরে বের হতো তাহংল মুকীম হওরার দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রেক্ষিতে সিয়াম ভংগ করা তার জন্য বৈধ হতো না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৈধ না হওয়াই অধিকতর সংগত। তবে উভয় ক্ষেত্রে যদি সিয়াম ভংগ করে ফেলে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, বৈধতার সন্দেহ বিদ্যামান রয়েছে।

যে ব্যক্তি রমায়ানের দিবসে বেছুঁশ হয়ে গেল, সে সেদিনের সিরামের কাষা করবে না বেদিন বেছুঁশ ইয়েছে। কেননা ঐ দিবসটিতে সিরাম অর্থাৎ (পানাহার ও সংগম থেকে) বিরতি পাওয়া গেছে। কারণ, বাহ্যতঃ নিয়াত বিদ্যামান থাকাটাই খাডাবিক।

পরবর্তী দিনভাগোর কাষা করতে হবে। কেননা নিয়াত পাওয়া যায়নি।

যদি রমাযানের প্রথম রাত্রেই বেচুশ হয়ে যায় তাহলে ঐ রাত্রের পরবর্তী দিবসটি ছাড়া পূর্ণ রমাযানের কাষা করবে। এর কারণ আমরা ইতোপূর্বে বলেছি।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, পরবর্তী দিনগুলোর রোযাও কাষা করবে না। কেননা তার মডে ই'তিকাকের ন্যায় রমাঘানের সিয়ামও একই নিয়ুতে আদায় হয়ে যায়।

**.** 

আর আমাদের মতে প্রত্যেক দিনের জন্য কড়ব নিয়ন্ত অপরিহার্য। কেননা একলো বিজিন্ন ইবাদত। করেণ প্রতি দুই দিনের মাঝে এমন সমন্ন, বা উক্ত ইবাদতের সমন্ত্রকুক নর। ই'তিকাকের বিষয়টি এর বিশরীত।

বে ব্যক্তি পূরো রমাধান মাস বেহুঁশ অবস্থার পাকে সে ভা কাবা করবে। কেননা, সংজ্ঞাহীনতা হলো এক ধরনের অসুস্থভা, যা শক্তিকে দুর্বল করে দেয়, কিন্তু ভা আকলকে বিশুও করে না। সৃতরাং ভা সাওমকে বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে ওযর রূপে পণ্য হবে, রহিত করার ক্ষেত্রে নয়।

व बाक्ति भुद्रा द्वयावान भाषेम धारक, रम छाद्र कांवा क्वरत ना ।

ইমাম মালিক (র.) ভিনুমত পোষণ করেন। তিনি এটাকে কেন্দ্রীর উপর কিয়াস করেন।

আমানের নদীল এই যে, প্রকৃতপক্ষে রহিতকারী হলো কটে-সাধ্য হওয়া; আর বেইশী সাধারণত ঃ মাস ব্যাপী হয় না। সুতরাং তা কটসাধ্য নয়। পক্ষান্তরে মন্তিক বিকৃতি মাসব্যাপী হতে পারে। সূতবাং সে ক্ষেত্রে অসুবিধা আপতিত হবে।

यनि विकृष प्रश्लिक गुर्कि द्वभाद्यात्मद्र कान चश्त मृङ्का नांच करत्र छारून সে विग्रक मिनकामात्र कार्या कदत्व।

ইমাম যুকার ও ইমাম শান্তিই (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, যোগ্যতা ন' থাকার কারণে তার উপর আদার করা ওয়ান্তির হয়নি। আর কাষা প্রবর্তিত হয় আদার ভয়ান্তির হওয়ার ভিস্তিতে। সুতরাং সে পূর্ণ রমাধানব্যাপী বিকৃত মন্তিক ব্যক্তির মত হবে।

অম্যদের দলীন এই বে, রোষা ওয়ান্ধিব হওয়ার কারণ অর্থাৎ রমাযান মাস তো বিদ্যমান রয়েছে। আর যোগ্যতা দায়িত্ব পালনে সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।

করে এ কেত্রে ওয়াজিব হওয়ার ফলাঞ্চল রয়েছ। <sup>১২</sup> আর তা হলো (শরীআতের পক্ষ হতে) এমনতাবে দারবছ হওয়া, যা আদার করতে কোন অসুবিধা হবে না। মাসবাগী বিক্তরান্তিক বাজির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে ক্ষেত্রে আদারে অসুবিধা বয়েছে। সুতরাং ওয়াজিব হওয়ার কোন ফলাফল নেই। পূর্ব আলোচনা মতপার্থকা বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে রয়েছে।

প্রাপ্তবয়ন্ত হওয়াত্র পূর্ব থেকেই মন্তিক বিকৃতি থাকা এবং পরবর্তীতে মন্তিক বিকৃতি ঘটা এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ বন্দেন, তা হল বাহেবী রিওয়ায়াত অনুসারে।

১২. তেওঁ প্রশু করতে পারে হে, বেগ্যাক্ত রাসংশে আগনাদের বন্ধনা যদি সঠিক হয় ডাহলে তো মাসবাদী বিকৃত মন্দ্রিক বাছিন উপরও রোগের কাবা ওরাছিব হওরার কবা। এই সক্ষরা প্রশ্নের উকর হিসাবে উপরেক কবা বন্ধা হরেছে (ব. ওরাছিব হওরার কারদা হলো কাবা—এর আবন্ধাকতা সাবাছ কবার যাবে আর ওবর বন্ধন দীর্ক হয়ে বাছ (এবর বন্ধন দীর্ক হয়ে বাছরিক) সাবাছক কবার বন্ধা তবন দেটা কবার কাবক ও অসুবিয়াক্তন লাভ অসুবিয়া পরীলোকের গব্দ হড়ে রাইত। সুকরত কবার আছিব হব না আর কাবল বাছরে লাভ আরুবিব করার কেন সার্ককতা থাকলে। বাছর বাছরিক বন্ধার কেন সার্ককতা থাকলে। বাছরিক বার ব্যাহিক ব্যাহ করার কেন সার্ককতা থাকলে।

আর ইমাম মুহাম্মন (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উভয়ের মধ্যে পার্বকা করেছেন। কেননা যদি সে বিকৃত মন্তিক অবস্থার প্রাপ্তবয়ক হয় তাহলে সে অপ্রাপ্ত-বয়কের সংগেই যুক্ত। তরনা দারীআতের পক্ষ থেকে তার প্রতি নির্দেশ অনুপত্মিত। যদি সুস্থ মন্তিক অবস্থায় প্রাপ্তবয়ক হয় তারপর মন্তিক বিকৃতি ঘটে, তার অবস্থা তার বিপরীত। আর এটা হল প্রবর্তী কোন কোন মালায়েখগণের কাছে গ্রহণীয়।

যে ব্যক্তি পূর্ণ রমাযান (বিরতি পালন সন্তেও) রোষা রাবার বা না রাবার কোন নিয়ত করেনি, তার উপর পূর্ণ রমাযানের কাষা ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুকার (র.) বলেন, রমাযানের রোযা সৃষ্ ও মুকীম ব্যক্তির ক্ষেপ্রে নিয়ত ছাড়াই আদায় হয়ে যাবে। কেননা সংযম পালন তার উপর অপরিহার্যকৃত বিষয়। সুতরাং যেতারেই সে তা আদায় করবে, তা তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কেমন (নিয়াত ছাড়া) কেই পূর্ব নিসাব কোন ক্ষমীরকে দান করে দিল (তবে যাকাত আদায় হয়ে যায়)।

আমাদের দলীল এই যে, বান্দার উপর ফরযক্ত বিষয় হলো ইবাদত হিসাবে সংযম পালন করা। আর নিয়াত ছাড়া ইবাদত হয় না। আর পুরা নিসাব দান করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সওরাবের নিয়াত বিদ্যমান রয়েছে। যাকাত অধ্যায়ে এ সহক্ষে আলোচনা করা হয়েছে।

বে ব্যক্তি রোষার নিয়াত না করেই তোর করেছে, এরপর পানাহারও করেছে, তার উপর কাক্কারা ওরাজিব হবে না— ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর মতে। আর ইমাম যুকার (র.) বলেন, তার উপর কাক্কারা ওয়াজিব হবে। কেননা তাঁর মতে নিয়াত ছাড়া রোষা আনার হয়।

ইমাম আৰু ইউসুষ্ণ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যাওয়ালের পূর্বে যদি পানাহার করে তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা সে শ্বরথ আদায়ের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সূতরাং সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে গসবকারীর নায়ে হলো। <sup>১০</sup>

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কাক্ফারার সম্পর্ক হলো ফাসিদ করার সাথে। কিন্তু এটা তো বিরত থাকা। কেননা নিয়াত ছাড়া রোষাই নেই।

রোবা অবস্থায় যদি শ্রী লোকের পড়ুসাব হর কিবো সন্তান প্রসব করে তাহলে তার রোবা তেংলে বাবে এবং তার কাবা করতে হবে। সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। তেননা (সংখ্যাধিক্যের কারণে) নামায কাবা করতে হলে সে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। সালাত অধ্যায়ে এ আলোচনা বিগত হয়েছে।

১০. অর্থাৎ একজন কোন একটি জিনিস মালিকের নিকট হতে জোরপূর্বক নিয়ে নিলো। পরে তার নিকট হতে আরেক ব্যক্তি একইজাবে জোরপূর্বক তা নিয়ে পেলো। এখন মালিক প্রথম ব্যক্তির নিকট করি পূরণ দাবী করতে পারে। কেননা সে মূল জিনিগটা নাই করেছে। আবার ছিতীর ব্যক্তির নিকটও করিপূর্বন দাবী করেছে পারে। কেননা লে প্রথম ব্যক্তির কেরত দেয়ার সজ্জবনা নাই করেছে। যোট কথা সজ্জবনা নাই করেছে সাম্বাক্তিত সাম্বাক্ত হলো।

আল-হিদায়া (১ম বণ্ড)---৩৩

भूमांकित यिन त्रभायात्मत निवस्मत कान जारम (वाफ़िछ) किरत जारम किश्वा अञ्चल की मान यिन पवित्व इरा यात्र, छाइम मितन जवनिष्ठ जरम छात्रा वित्रिष्ठ भामन कतरा

ইমাম শাফিস (র.) বলেন, বিরতি পালন ওয়াজিব নয়। আর এই মতপার্থক্য রয়েছে ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও, যারা রোযা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়, অথচ দিবসের ভক্লতে তাদের যোগ্যতা ছিল না। তিনি বলেন, সাদৃশ্যের অবলম্বন হলো মূলের স্কুলবর্তী। সূতরাং এটি তার উপরই ওয়াজিব হবে, যার উপর মূল রোযা ওয়াজিব হয়েছিল, যেমন কেউ রোযা ভেংগে ফেলন ইচ্ছাকৃততাবে বা বিভাজিতে। ১৪

আমাদের দলীল এই যে, তা ওয়াজিব হয়েছে সময়ের হক আদায়ের জন্য, স্থুদবর্তী হিসাবে
নয়। কেননা, এটি হলো মর্যাদাপূর্ণ সময়। কতুগ্রন্ত, নিফাস্প্রন্ত, অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তিগণের
বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এ সকল ওয়র বিদ্যামান থাকা অবস্থায় ডাদের উপর বিরতি পালন
ওয়াজিব নয়। কেননা এগুলো রোযার ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধক, তেমনি সাদুশ্যের ক্ষেত্রেও।

ইমাম কুন্রী (র.) বলেন, কেউ যদি এই মনে করে সাহরী খার যে, এখনও ফজর হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেলো যে, আসলে তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল, কিংবা কেউ একথা মনে করে ইফতার করলো যে, সূর্য অন্ত গিয়েছে, কিন্তু পরে জানা গেলো যে, সূর্য তখনও অন্ত যায়নি, তাহলে ঐ দিনের অবশিষ্ট সময় সে বিরতি পালন করবে।
উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব সময়ের মর্যাদা রক্ষা করা কিংবা অভিযোগ থেকে মুক থাকা।

তবে তার উপর কাষা ওয়াঞ্জিব। কেননা রোযা আদায় করার হকুম এমন একটি হক, যা অনুরূপ আমলের মাধ্যমে আদায় করা তার যিমায় রয়েছে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে। তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কেননা, ইচ্ছা না থাকায় অপরাধ এখানে লঘু। এ প্রসংগে উমর (রা.) বলেছেন, গুনাহ করার মনোবৃত্তি আমাদের ছিল না। আর একলিনের রোয়া কায়া করা আমাদের পক্ষে সহজ।

উল্লেখিত ফজর দ্বারা দ্বিতীয় ফজর (সূবিহ সাদিক) উদ্দেশ্য । সালাত অধ্যায়ে আমরা তা ন্যাখ্যা করে এসেছি।

আর সাহরী খাওয়া মৃত্তাহাব। কেননা রাসুলুরাহ (সা.) বলেছেন ঃ أَمْانِ مَنْ وَ مَانِ مَنْ السَّمُورِ بَرَكَةُ السَّمُورِ بَرَكَةً । তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে। তবে সাহরীকে কিলুতি করা মৃত্তাহাব। কেননা রাসুলুরাহ (সা.) বলেছেন ؛ مَنْ الْمُرْسَلِيْنَ تَصْوِيْنَ الْمُرْسَلِيْنَ تَصْوِيْنَ الْمُوسَلِيْنَ تَصُورُ السَّمُورُ وَالسِيَوَاتُ الْأَفْطَارِ وَتَاضِيُوانُ السَّمُورُ وَالسِيَوَاتُ الْمُفَعَارِ وَتَاضِيُوانُ السَّمُورُ وَالسِيَوَاتُ তেনাতি বিষয় রাসুলগণের আচরণের অন্তর্ভুক্ত। ইকতার তরাভিত করা, বিলম্বে সাহরী খাওঁয়া এবং মিসওয়াক করা।

তবে যদি ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, অর্থাৎ ফজর উদয় হয়েছে কি হয়নি, উত্তয়ের সম্ভাবনাই সমান।

১৪. বেহেতু তাদের উপর মূল রোযা ফর্ম ছিল, তাই তাদের জন্য সাদৃশ্য পালন ওয়াজিব। যা অনুরূপ আদায়ের মাধায়ে আদায় তার ফিনইয়া জল্পী।

অধ্যায়ঃ সিয়াম ২৫৯

তথ্য পানাহার পরিহার করাই উন্তম, যাতে হারাম থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু তার উপর তা প্রয়ঞ্জিব নয়। সুতরাং যদি পানাহার করে তবে তার রোযা পূর্ব হয়ে যারে। কেননা রাত্র বিদ্যানা থাকা হলো মূল অবস্থা। ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। যদি রে এমন কোন হানে থাকে, যেখানে ফজর বোঝা যায় না, কিংবা পূর্ণিয়ার রাত হয় কিংবা মেঘাক্ষ্মরাত হয় কিংবা মেঘাক্ষ্মরাত হয় কিংবা তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয় আর এই সকল কারণে তার সন্দেহ হয়, তাহলে পানাহার করেবে না। যদি করে তাহলে সে গুনাহ্গার হবে। কোননা রাস্প্রাহ্ (সা.) বলেছেনঃ يَعَا يُرِينُونُ أَنْ حَالَ اللهُ अर्था कরে এই বিষয় গ্রহণ কর যা তোমাকে সন্দেহ ফেলে তা পরিহার করে ঐ বিষয় গ্রহণ কর যা তোমাকে সন্দেহ ফেলে বা

যদি তার প্রবল ধারণা এই হয় যে, সে ফজর উদয় হওয়া অবস্থায় পানাহার করেছে, তাহলে প্রবল ধারণার উপর আমল হিসাবে কাযা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। এতেই সতর্কতা রয়েছে।

তবে যাহির রিওয়ায়াতে অনুযায়ী তার উপর কাযা নেই। কেননা, কোন নিশ্চিত বিষয় অনুরূপ নিশ্চিত বিষয় ছাড়া বিলুপ্ত হয় না।

যদি প্রকাশ পাম যে, ফজর উদিত হয়েছে, তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে মূল অবস্থার উপর বিষয়টির ভিত্তি করেছে। সূতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার সাব্যস্ত হয় না।

ষদি সূর্বান্তের ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহপে তার জন্য ইফতার করা জাইয হবে না। কেননা এখানে দিন অব্যাহত থাকাই হলো মূল অবস্থা।

যদি পানাহার করে তাহলে তার উপর কাযা ওয়ান্ধিব হবে মূল অবস্থা কার্যকর করার প্রেক্ষিতে।

আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে ফজরের সূর্যান্তের পূর্বে পানাহার করেছে তাহলে তার উপর কাষা ওয়ান্তিব হবে। বিষয়ে একই বর্ণনা রয়েছে (এতে কোন হিমত নেই)। কেননা দিবস অব্যাহত থাকাই হলো মূল অবস্থা। যদি এ বিষয়ে সন্দিহান হয় আর পরে প্রকাশ পায় যে, সূর্য অন্ত যারানি, তাহলে মূল অবস্থার অর্থাৎ দিবস অব্যাহত থাকার দিকে লক্ষ্য করে কাফ্ফারা ওয়ান্তিব হব্যাই উচিত। 14

যে ব্যক্তি রমাযানের দিবসে ভুলে পানাহার করে ফেললো এবং (অজ্ঞতাবলতঃ) ধারণা করে বসলো যে, ভুলক্রমের পানাহার রোয়া ভংগ করে, তাই অতঃপর সেই আকৃতভাবে পানাহার করলো, তাহলে ভার উপর কায়া ওয়াজিব হবে, কাফ্লারা ওয়াজিব হবে না। কেননা তার ধারণা কিয়াস নির্ভর ছিল। ১৬ সুতরাং এখানে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যদি এতদৃসংক্রান্ত হাদীছ ভার গোচরে এসেও থাকে তবুও যাহেরী রিওয়ায়াত মতে একই চুকুর। ১৭

১৫. এভাবে বলার কারণ এই বে বিষয়টিতে মালায়েখণদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে :

১৬, কেননা কিয়াসের দাবী তো এটাই বে পানাহারের কারণে রোধা ভংগ হরে যায় :

১৭, হানীছে এসেছে- "রোযাদার অবস্থার রোযার কথা ভূলে দিয়ে যে ব্যক্তি পানাহার করে ঞেলেছে, সে যেন ভার রোযা পূর্ব করে। কেননা আস্থাছ তাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিরেছেন।"

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে একটি মত বর্ণিত আছে যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। কেননা এবানে অস্পষ্টতা নেই, সূতরাং সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

প্রথমোক্ত মতের দলীল এই যে, কিয়াসের দিকে লক্ষ্য করলে 'নীতিগত সংশয়' অবশ্যই বিদ্যামন রয়েছে। সূতরাং অবগতির কারণে তা রহিত হবে না। যেমন পুত্রের দাসীর সংগে পিতার সংগমের বিষয়। <sup>১৮</sup>

যদি কেউ শিংগা শাগায় আর ধারণা করে যে তাতে রোষা তংগ হয়ে যায়, এরপর ইঙ্কাকৃতভাবে পানাহার করে কেলে তাহলে, তার উপর কাষা ও কাঙ্কার দু'টোই ওয়াজিব হবে। কেননা এ ধারণা শরীআতী কোন দলীলের উপর নির্ভর্নালীল নয়। তবে যদি কোন নির্ভর্বোগ্য ফকীহ রোযা ফাসিদ হয়েছে বলে ফাতওয়া দান করে থাকেন। কেননা তার জন্য ফাতওয়া শরীআতী দলীল রূপেগণা।

আর যদি তার নিকট এতদসংক্রোন্ড হানীছ<sup>১৯</sup> পৌছে থাকে এবং তার উপর সে নির্জর করে থাকে, তাহলে ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে একই ক্কুম হবে। (অর্থাৎ কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।) কারণ রাসুলুরাহ (সা.)-এর বাণী মুম্গতির ফাতওয়ার নিমে যেতে পারে না।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর নিকট থেকে এর বিপরীত মত (অর্থাৎ কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার মত) বর্ণিত হয়েছে। কেননা সাধারণ লোকের পক্ষে যেহেতু হাদীছ জানা ও বোঝা সন্ধব নয়। সেহেতু ফ্কীহগণের ইকতিদা ও অনুসরণ করাই তার অবশ্য কর্তব্য।

যদি হাদীছের ব্যাখ্যা জেনে থাকে তাহলে সংশয় রহিত হওয়ার কারণে কাফ্ফারা ওয়াঞ্জিব হয়ে যাবে। আর কিয়াসের বিপরীত হওয়ার কারণে ইমাম<sup>২০</sup> আওয়ায়ী (র.)-এর মতামত সংক্রেহ সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হবে না।

গীৰত করার পর যদি ই**জাকৃতভাবে** পানাহার করে বসে ভাহ**দে যে ভাবেই করে** পাকুক<sup>২১</sup> কায়া ও কাফ্ফারা দূ'টোই তার উপর ওয়াঞ্জিব হবে। কেননা গীবতের কারণে রোঘা ভংগ হওয়া কিয়ানের বিপরীত। আর সংশ্রিষ্ট হাদীছ সর্বসম্মত ভাবেই অন্য (অর্থাৎ সাওয়াব না হওয়ার) অর্থে পযোজ্য।

كه. কেননা রাসুন্দ্রাহ (সা.)-এর হাদীছ بند رياك برياك - তুমি এবং (তোমার সম্পদ তোমার পিতার জনা। এ হাদীছ তো দাবী করে যে, পুরের সম্পদ পিতারই মাধিকানাধীন। কিন্তু খনা একটি দাবীল বারা তা রহিত হয়েছে। সুকরাং পিতার দিকে পুরের সম্পদের সংবাধন , সন্দেহ উদ্রেককারী রূপে থেকেই যাবে। সুকরাং বহিতকারী হিলীয় লগীলটি জানা ও না জানা- দুটোই সমান হবে। কেননা সন্দেহটির মূপ বাছে।

১৯. হালীছটি এই যে, বাস্পুরাই (সা.) একবার রমাযানের নিবলে এক লোকের পাপ দিয়ে যাছিলেন। সে তখন দিখো লাগাছিল। তা দেখে তিনি বললেন, যে শিংগা লাগাছে ও যাকে শিংগা লাগাছে, উভয়ের রোযা তংগ হয়ে গেছে।

২০, ইমাম আওয়ায়ী (ব.)-এর মতে শিংগা লাগালে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

ক্রহাৎ চাই এ ধারণা করে থাকুক যে, গীবত রোযাদারের রোযা তগে করে দেয়। কেননা এ বিষয়ে হাদীছ
রয়েছে: কিবে কোন মুফটাকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি রোযা ফাদিদ হওয়ার ছকুম দিয়ে থাকুল।

यिन पूमल किरवा विकृष प्रविक श्री लात्कित मराग मराग्य कता दय जात थे श्रीलाक त्वायामात बात्क ठावत्म श्रीलाकिंग डैमत काया उन्नाक्तित व्हत, काक्काता उन्नाक्तित काव ना ।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, ঐ গ্রী লোকছয়ের উপর কাষাও ওয়াজিব হবে না এটা তাঁরা বলেছেন ভূলে পানাহারকারীর উপর কিয়াস করে। বরং এদের ওয়র আরো প্রবল। জেননা এখানে তাদের কোন ইচ্ছাই পাওয়া যায়নি।

আমাদের দলীল এই যে, তুল সচরাচর হয়ে থাকে। আর উক্ত ঘটনাবলী বিরল। <sup>১১</sup> কাকফারা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো (ভার পক্ষ থেকে) অপরাধ না হওয়া।

পরিচ্ছেদ : সে সিয়াম প্রসঙ্গে যা বান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করে

क्षे यमि वरम षाष्ट्राट्ड ७ग्नास्ड कृतवानीत्र मितन षामात्र यिश्वात्र निग्नाम, त्म थै मिन साक्षम भागन ना करत काणा कतरव ।

অর্থাৎ আমাদের নিকট এই মানুত বিশুদ্ধ। ইমাম যুফার ও শাফিন্ট (র.) এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষৰ করেন।

তাদের বক্তব্য এই যে, সে এমন বিষয়ের মান্নত করেছে, যা গুনাহ। কেননা এই দিনগুলোতে সাধ্যম পালনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (সুতরাং তার মানুত সংঘটিত হবে না)।

আমাদের দশীল এই যে, সে শরীআত প্রমাণিত রোযার মান্নত করেছে। আর নিষেধাক্রা রয়েছে ভিন্ন কারণে। সেটা হলো আল্লাহ্র দাওয়াতে সাড়াদান বর্জন করা। সুতরাং মানুত তো তক্ক হবে। তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট গুনাহ্ পরিহার করার উদ্দেশ্যে সিয়াম থেকে বিরত ধাকার। এবপর তা কায়া করার যিশার ওয়াজিব আদায়ের জনা।

আর যদি সে দিন রোযা রেখে ফেলে তাহলে সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা সে যেভাবে নিজের উপর বাধাবাধকতা করেছিলো, সেভাবেই আদায় করেছে।

বৃদি উপরোক্ত বাক্য হারা কসমের নিয়্যত করে থাকে, তাহলে তার উপর কসমের কাককারা ওরাজিব হবে। যদি সে সেদিন রোযা না রেখে থাকে!

আলোচ্য মাসআলাটি মোট ছয় প্রকার। প্রথমতঃ (উক্ত বাক্য ছারা কসম বা নবং) কোনটারই নিয়াত করল না। ছিতীয়তঃ তধু নয়েরে নিয়াত করলো, অন্য কিছু নিয়াত করলো না। ভূতীয়তঃ নয়রের নিয়াত করলো এবং ইয়ামীন না হওয়ার নিয়াত করলো, এই তিন অবস্থায় নব্যর হবে। কেননা বাকাটি শব্দগত দিক বেকেই 'নবর' নির্দেশক। আর তা কেন হবে না। অবচ তার বিয়াত ছারা ন্যারতে হির করেছে।

যদি সে উক্ত বাক্য দ্বারা কসমের নিয়্যত করে থাকে এবং নযর না হওয়ার নিয়্যত করে ধাকে, তাহলে তা কসম হবে। কেননা, উক্ত বাক্যে কসমের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা সে নিয়াত দ্বারা নির্মান্তিত করে নিয়েছে এবং অন্যাটকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

২২, কাজেই একে ভূলের উপর কিয়াস করা যার না :

বদি উভয়টির নিরাত করে তাহলে ইমাম আবৃ হানীকা ও ইমাম মুহাক্ষদ (র.)-এর মতে নবর ও কসম দুটোই হবে :

আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে তথু নযর হবে।

আর যদি কসমের নিয়াত করে, তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর মতে একই হকুম হবে (অর্থাৎ নযর ও ইয়ামীন দু'টোই হবে)। কিন্তু আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে ৩৪ কসম হবে।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, এ বাক্যের মৌলিক অর্থ হল নযর। আর কসমের অর্থ হলো রূপক। এ কারণেই প্রথমটি নিয়াতের উপর নির্ভর করে না। কিছু দ্বিতীয়টি নিয়াতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এ বাক্য একই সংগে উভয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত করবে না। <sup>২৩</sup>

সূতরাং নিয়াতের দারা রূপক অর্থ নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর উভয়টি নিয়াত করার ক্ষেত্রে মূল অর্থই অর্যাধিকার লাভ করবে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর দলীল এই যে, নযর ও কসম এ উভরের লক্ষ্যের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা উভয়টির চাহিদা হল ওয়াজিব হওয়া। তবে 'নযর' তা দাবী করে স্বকীয়ভাবে আর কসম তা দাবী করে ভিন্ন কারণে। <sup>২৪</sup> সুতরাং উভয় দলীলকে কার্যকরী করার জন্য উভয় অর্থকে এখানে আমরা একত্র করেছি, যেমন বিনিময় শর্জে 'হেবা'-এর ক্ষেত্রে দান ও বিনিময়-এ উভয় দিক কে আমরা একত্র করেছি।<sup>২৫</sup>

যদি সে বলে যে, জামার যিখায় আল্লাহর ওয়ান্তে এই বছরের রোযা। ভাইলে 
ঈদুল কিতর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা হতে বিরত থাকবে এবং 
পরবর্তীতে সেগুলোর কাষা আদায় করে নিবে। কোননা নির্দিষ্ট বছরের নয়রের মধ্যে অর্থ 
এই দিনগুলোর নযরও অন্তর্ভূক। তদুল শুকুম যদি বছর নির্ধারণ না করে কিন্তু লাগাতার হওয়ার 
শর্তা আরোপ করে। কোননা লাগাতার হওয়া ঐ দিনগুলো থেকে মুক্ত হতে পারে না। তবে এই 
সুরতে সেই দিনগুলোর রোযা ধারাবাহিক কাষা করবে, যথাসম্ভব লাগাতারের মর্ম বাস্তবারনের 
উদ্যোলা।

. আর এখানেও ইমাম যুকার ও শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নমত প্রযুক্ত হবে। কেননা এই দিনতলোতে রোযা নিষিদ্ধ রয়েছে। রাস্লুরাহ্ (সা.) বলেছেন په مَدْدِه الآيَّاء وَيَ مُدْدِهِ الآيَّاء وَيَ مُدْدِهِ الآيَّاء وَيَ مُدْدِهِ الآيَّاء وَيَ مُدْدِهِ الْمَعَالَى الْمُأْمُ أَكُلُ وَشَرُّبِ وَمِعَالَ وَ السَّامَةِ وَالْمَعَالَى الْمُأْمُ أَكُلُ وَشَرُّبِ وَمِعَالَ وَ الْمُعَالَى الْمُأْمُ أَكُلُ وَشَرُّبِ وَمِعَالَى وَ مُعَالِمِم किनल्हारू किन।

২৩, অথচ মূল ও ব্রুপক উভয় অর্থের একত্র সমাবেশ বৈধ নয়।

২৪. কেননা উপরোক্ত শব্দটি নিজ মর্মে ওয়াজিব ছাবিত করে। কেননা আল্লাই ডা'আদা ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করো' এবং 'তারা যেন তাদের নমরসমূহ পূর্ব করে।' আর কসমও ওয়াজিব হওায়া দাবী করে ভিত্ত কারণে, 'অর্থাৎ আল্লাহর নামকে অসন্থান থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। যুবন সে কসম ও নমার উভয়ের নিয়্যাত গ্রহণ করবে। মূল ও রুপক উভয় অর্থাকে একয় করার হিসাবে নয়, বয়ং ছিল নির্দেশ পালানের জন।।

২৫. এখানে হিবা 'দখ্যের দিকে লক্ষ্য করে বিষয়টিকে তলতে হিবা রূপে বিবেচনা করা হয়। কিছু বিনিময়ের দিকে লক্ষ্য করে পরবর্তীতে এটাকে 'বিক্রম' রূপে বিবেচনা করা হয়। তাইতো দান বা হেবা হিসাবে 'কবমা সন্দান হওয়ার পূর্বে তা প্রত্যাহার করার অবকাশ রয়েছে। পকান্তরে বিক্রম হিসাবে তাতে শোফা দারী করার অধিকার অধিকার তার্কিত হয়।

অধ্যায় ঃ সিয়াম ১৬৩

**আমরা পূর্বে রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং হাদীছের ব্যাখ্যা বর্ণনা করে এ**র্সেছি।

আর যদি লাগাতার রাখার শর্ত না করে থাকে তাহলে এই দিনগুলোতে রোযা রাখা যথেট হবে না। কেননা যে রোযা সে নিজের যিমায় লাযিম করেছে, তার পরিপূর্ণ হওয়াটাই হলো স্বাভাবিক। আর এ দিনগুলোতে আদায়কৃত রোযা হবে ক্রটিপূর্ণ নিষেধান্তা থাকার কারণে।

পক্ষান্তরে যদি বছর নির্ধারণ করে থাকে তাহলে এই দিনগুলোতে রোমা রাখা যপেষ্ট হবে। কেননা সে ক্রটির গুণসহ নিজের যিখার লাযেম করেছিল। সুতরাং নিজের উপর আরোপিত গুণ অনুমায়ী আদায় হবে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তবে যদি সে এই বাক্য ঘারা কসমের নিয়াত করে থাকে, তাহলে কসমের কাফ্ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। এ বাক্যটির বিভিন্ন প্রকার পিছনে বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি কুরবানীর দিন রোযা অবস্থায় সকাল যাপন করে অতঃপর রোযা ভংগ করে ফেলে, ভার উপর (কাযা কাফফারা) কিছুই ওয়াজিব হবে না।

তবে নাওয়াদির (বা অপ্রকাশিত বর্ণনা) মতে ইমাম আবৃ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তার উপর কায়া ওয়াজিব হবে। কেননা কোন আমল তক্ত করা ঐ আমলকে লায়িম করে, যেমন নযর করা আমলকে লায়িম করে। এটা মাকরহ ওয়াকে (নফল) সালাত ওক্ত করার মতো হলো।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মন্ত অনুসারে- আর এটি যাহির রিওয়ায়াত পার্থক্যের করণ এই যে, রোযা ভক্ত করা মাত্র লোকটিকে রোযাদার বলা হয়। এ কারণেই রোযা না রাধার কসমকারী রাজি এই দিন রোযা ভক্ত করা মাত্র কসম ভংগকারী হয়ে যাবে। সুতরাং রোযা ওক্ত করা ছারা সে গুলাহে লিপ্ত বলে সাবান্ত হবে তাই তা বাতিল করা ওয়াজিব হবে, অতএব তা রক্ষা করা ওয়াজিব হবে না। আর এর উপরই কায়া ওয়াজিব হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু তধু দিয়ব-এর কারণে গুলাহে লিপ্ত বলে সাবান্ত হবে না। আর ন্যবই হলো রোযাকে ওয়াজিবকারী।

তদ্রূপ তথু সালাত তরু করার দ্বারা তনাহে লিও বলা যায় না। যতক্ষণ না এক রাকাআত পূর্ণ করে। একারণেই নামায না পড়ার কসমকারী বাজি নামায তরু করার করণে কসম ভংগকারী বলে সাব্যক্ত হবে না। সূত্রাং আদায়কৃত অংশকে রক্ষা করা ওয়াজিব হবে। তাই কাযা করা তার যিশায় এসে যায়।

ইমাম আৰু হানীফা (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনার রয়েছে যে, নামায়ের ক্ষেত্রেও কাযা ওরাজিব হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতই অধিক প্রবল। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

## ষিতীয় অনুচ্ছেদ

#### ই'তিকাফ

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *ই'তিকাফ হলো মুন্তাহাব।* তবে ওন্ধতম এই যে, তা সুন্নতে মুআক্কাদা। কেননা নবী করীম (সা.)-এর শেষ দশদিন নিয়মিত ভাবে তা পালন করেছেন। আর নিয়মিত আমল সূত্রত প্রমাণ করে।

ই'তিকাফ অর্থ সায়েম অবস্থায় মসজিদে ই'তিকান্দের নিয়াতসহ অবস্থান করা।
অবস্থান করাতো ই'তিকান্দের ফকন। কেননা ই'তিকান্দ শব্দটি অবস্থানের অর্থ প্রদান করে।
সূতরাং অবস্থান দ্বারাই ই'তিকান্দের অন্তিত্ব হবে। আমাদের নিকট সাথম হলো ই'তিকান্দের
শর্ত: ইমাম শাফিঈ (র.) তিনুমত পোষণ করেন। আর নিয়াত হলো সমন্ত ইবাদতের শর্ত।
তিনি বলেন, সাথম একটি ইবাদত এবং তা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত। সূতরাং তা অন্য
ইবাদতের শর্ত হতে পারে না।

আমাদের দলীল হলো রাস্লুৱাহ্ (সা.)-এর বাণী ؛ اعْتِكَافِ اِلاَّ بِالصَّوْمِ ३ चे डिकांक হয় না সাওম বাতীত।

আর বর্ণিত হানীছের মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সিয়াম ওয়াজিব ই'তিকাফে শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। এ সম্পর্কে একটি মাত্র বর্ণনাই রয়েছে (অর্থাৎ দ্বিমত নেই)।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে হাসান (ইব্ন যিয়াদ) যে মত বর্ণনা করেছেন তাতে নফল ই'তিকাফ তদ্ধ হওয়ার জন্যও সিয়াম শর্ত। আমাদের বর্ণিত হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের প্রেক্ষিতে।

এই বর্ণনা মুতাবিক ই'তিকাফ এক দিনের কমে হতে পারে না। কিন্তু মাবসূতের বর্ণনা মতে— আর তা ইমাম মুহামদ (র.)-এর মত— নফল ই'তিকাফের সর্ব নিম্ন পরিমাণ হলো এক মুহূর্ত। সূতরাং তা সিয়াম ছাড়া হতে পারে। কেননা, নফলের ডিন্তি হলো সহজ্ঞতার উপর। তুমি কি জান না যে, দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল সালাত বসে আদায় করা যায়। আর যদি নফল ই'তিকাফ ওবং করার পর ডংগ করে ফেলে তাহলে মাবসূত্তের বর্ণনা মতে তা কামা করা জকরী নয়। কেননা, তার সময় নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং তা ডংগ করার দ্বারা বাতিল করা নয়।

হাসান (রা.)-এর বর্ণনা মতে কাযা করা জাইয হবে। কেননা তা সিয়ামের মত একদিন এব সাথে সীমাবদ্ধ।

আর জামা'আত হয় এমন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ সহীহু নয়। কেননা হ্যায়ফা (রা.) বলেছেন ۽ دُانِعَيْکَافَ اِلاَّ فِيْ مُسْتَجِدِ جِمْدَاتَهُ क्षाমা'আত অনুষ্ঠিত মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হতে পারে না। ইমাম আৰু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হয়, এমন মসন্ধিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ সহীহ্ নয়। কেননা ই'তিকাফ হলো সালাতের জন্য অপেকা করার ইবাদত। সুতরাং তা এমন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যেখানে তা নিয়মিত আদায় করা হয়।

অবশ্য স্ত্রী লোক তার ঘরের মসজিদে (অর্থাৎ সালাত আদায়ের নির্ধারিত স্থানে) ই'তিকাফ করবে। কেননা সেটাই হলো তার সালাতের স্থান। সূতরাং সালাতের জন্য তার অপেকা সেখানেই বাস্তবায়িত হয়। যদি ঘরে পূর্ব থেকে তার জন্য সালাতের নির্ধারিত কোন স্থান না থাকে তাহলে একটি স্থান নির্ধারণ করে নেবে এবং সেখানে ই'তিকাফ করবে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এবং জুমুআর উদ্দেশ্য ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না।প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হলো আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ বে, নবী করীম (সা.)প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁর ই'তিকাম্বের স্থল থেকে বের হতেন ন:

ভাছাড়া এ প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ও জানা বিষয় ! আর তা সারার জন্য বের হওয়া অনিবার্য, সূতরাং এ প্রয়োজনে বের হওয়াটা ই'ভিকান্কের আওতা বহির্ভ্ত। তবে ভাহারাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর বাইরে বিলহ করবে না। কেননা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যা কার্যকরী, তা প্রয়োজন পরিমাণেই সীমাবদ্ধ। আর জুমুআর বিষয় এ কারণে যে, তা তার অন্যতম কর্ম্বতপূর্ণ (দীনী) প্রয়োজন। এবং এ প্রয়োজন দেখা দেওয়া জানা কথা।

আর ইমাম শান্ধিঈ (র.) বলেন, জুমুআর উদ্দেশ্যে বের ২ওয়া ই'তিকাফকে ফাসিদ করে দিবে। কেননা জামে মসজিদে ই'তিকাফ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো।

আর এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সকল মসজিদেই ই'তিকাফ করা শরীআত সম্মত। আর শুকু করা যখন শুদ্ধ হলো তখন প্রয়োজন বের হওয়ার বৈধতা অবশ্যই দান করবে।

সূর্য যখন চলে পড়বে তথনই বের হবে। কেননা (জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য) ঐ সময়ের পরই সম্বোধন তার অভিমূখী হয়। যদি তার ই'তিকাফের হান জুমুআর মসজিদ থেকে দূরে হয়, তাহলে এমন সময়ে বের হবে যেন জুমুআর সালাত পাওয়া সম্ভব হয়, এবং তার পূর্বে চার রাকাআত, আরেক বর্ণনা মতে ছয় রাকাআত– চার রাকাআত সুন্নাত এবং দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করতে পারে। আর সেখানে জুমুআর পরে জুমুআর সুন্নাত সম্পর্কিত মততেদ অনুযায়ী চার বা ছয় রাকাআত আদায় করবে।

স্তুমুআর সুন্নাত হলো স্থ্যুআর আনুষাঙ্গিক। সূতরাং এ গুলোকে স্থ্যুআর সংগেই যুক্ত করা হয়।

যদি জামে মসজিদে এর চেরে বেশী সময় অবস্থান করে তাহলে তার ই'তিকাফ নট হবে না। কেননা, এটাও ই'তিকাফের স্থান। তবে তা পসন্দনীয় নয়। কেননা সে এক মসজিদে ই'তিকাফ আদায়ের বাধ্যবাধ্যকতা গ্রহণ করেছে, সূতরাং বিনা প্রয়োজনে দুই মসজিদে তা আদায় করবে না।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---৩৪

यि विना श्रास्ति किंदू गश्राह्म स्वाप्त प्रमित्त (श्रास्त वाह्य वाह्र वाह्र प्राप्त प्राप्त वाह्र वाह्र वाह्र इं किंगक कानिम हरह वाह्य ।

এটা ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মত। কেননা ই'তিকাকের বৈপরিত্য পাওয়া পেছে। এটাই কিয়াসের দাবী।

সাহেরাইন বলেন, অর্ধেক দিনের বেশী না হলে ই'ভিকাঞ্চ ফাসিদ হবে না। এটাই সৃন্ধ কিয়'সের দাবী। কেননা সামান্য সময় প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, গানাহার ও মুম ই'ভিকাক স্থলেই হবে। কেননা, নবী (সা.)-এর মসজিদ হড়া এসবের জন্য আর কোন স্থান ছিলো না। তাছাড়া এই প্রয়োজনতলো তো মসজিদে সমাধা করা সম্ভব। সুতরাং বের হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মসজিদে পণ্য উপস্থিত না করে ক্রের-বিক্রম করাতে কোন দোব নেই। কেননা এর প্ররোজন হতে পারে। যেমন তার প্রয়োজন সম্পন্ন করে দেয়ার মতো কাউকে পায় না। তবে ফকীহণণ বলেছেন যে, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পণ্য উপস্থিত করা মাক্রহ। কেননা মসজিদ বান্দাহর হক থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। আর পণ্য উপস্থিত করায় মসজিদকে তাতে লিও করা হয়।

মু'তাকিক ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরহ। কেননা রাস্প্রাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ কুল্লিন্ট্র ক্রান্ট্রান্ট্র ক্রান্ট্র ক্রান্ট্র ক্রান্ট্রক ক্রান্ট্রক ক্রান্ট্রক করা মাকরহ। তামাদের ফ্রয়-বিক্রয় মসজিলতালাকে তোমাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকেও।

ইমাম কুন্দুরী (র.) বলেন, *আর ই'ভিকাককারী কল্যাণমূলক ছাড়া কোন কথা বলবে* না। তবে তার পক্ষে একেবারে চুপ থাকা মাকক্সত্ব। কেননা আমাদের শরীআতে নীরবভার রোহা ইবাদতরূপে গণ্য নয়। কিন্তু যেসব কথায় পুনাহ হয়, তা পরিহার করে চলবে।

আর সু'তাকিকের জনা সহবাস হারাম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

তোমবা মসজিদে ই'তিকাক করা অবস্থায় ব্রী
সহবাস করবে না।

অনুরপতাবে শর্পা ও চুম্বনও হারাম। কেননা, তা সহবাসের আবেদন সৃষ্টিকারী। সুক্তরাং তা হারাম হবে। কারণ সহবাস হলো ই'তিকাকের নিষিদ্ধ কান্ধ— বেমন ইহরাম অবস্থায় (এজনো হারাম): সিয়াম বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বিরত থাকা সিয়ামের ক্রকন। সিয়ামের নিষিদ্ধ কান্ধ নম্ব: সুক্তরাং আবেদন সৃষ্টিকারী বিষয়কদোর দিকে তা সম্প্রসারিত হবে না।

যদি রাত্রে কিবো দিনে ইচ্ছাঙ্গতভাবে কিবো ভূপে সহবাস করে ভাহলে ভার ই'তিকাশ বাতিল হয়ে বাবে। কেননা (দিবসের ন্যায়) রাত্রও ই'তিকাকের সময় : রোধার বিষয়তি এর বিপরীত : (অর্থাৎ ভূদের ঘারা কাসিদ হয় না কিছু) ই'তিকাককারীর অবস্থা স্বয়ং শ্বরণ করিত্রে দেয়। সূতরাং ভূদের কারণে তাকে মানুর ধরা হবে না। যদি 'যোনিপথ' ছাড়া অন্যতাবে সংগম করে আর বীর্ষস্থান ঘটে কিবো যদি শর্শ বা চুখন করে, কলে বীর্যস্থান ঘটে তাহলে তার ই'তিকাক বাতিল হরে বাবে। কেনন এর মধ্যে সংগমের মর্ম বিদামান। এ কারণেই তা ঘারা রোযা কাসিদ হয়ে যায়। যদি ইংস্থিলন না ঘটে তাহলে ই'তিকাক কাসিদ হবে না, যদিও তা হারাম। কেননা, ভাতে সংগমের মর্ম বিদ্যমান নেই। আর সেটাই হলো কাসিদকারী। এ কারণেই তা ঘারা রোযা কাসিদ হয় ন

বে ব্যক্তি নিজের উপর কতক দিনের ই'তিকাক ওয়াজিব করনো, তার উপর সেই দিনভলোর রাজিসহ ই'তিকাক ওয়াজিব হবে। কেননা বহুবচন রূপে দিনভলো উল্লেখ করলে তার পাশাপাশি রাজ্ঞতালোও এর অস্তর্ভুক্ত হয়। যেমন বলা হয় তোমাকে কয়েক দিন স্বোক্ত দেখিনি। এখানে সে দিনভালোর রাজ্যও উদ্দেশা হয়ে থাকে।

আর দিনভলো অবিরাম হবে, যদিও অবিরমতার শর্ত আরোণ না করা হর : তেনন ই'ভিকাফের ভিত্তিই হলো অবিরমতার উপর। কারণ রাম দিন সমগ্র সময়টুকুই ইতিকাফ যোগ্য। রোযার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা রোযার ভিত্তি হলো বিচ্ছিন্নতার উপর। করেণ রামান্তলো রোযার উপযুক্ত নয়, সূত্রাং যতক্ষণ না অবিরামতার কথা স্পষ্ট বলবে, ততক্ষণ বিচ্ছিন্নতারে রোযা ওয়াজিব হবে।

কিন্তু যদি তথু দিবসতলোর ই'তিকাকের নিয়াও করে থাকে তাহলে তার নিয়াত সহীহ্ হবে। কেননা সে শব্দটির হাকীকত বা মৌল অর্থ উদ্দেশ্য করেছে।

य राक्ति मू 'मित्नइ है 'ठिकास निरक्षद्र छैनद्र छड़ाक्षिय कड़ामा, छात छैनद्र थे मू 'मित्नद्र डांक्रमर है 'ठिकास छड़ाक्षिय राय।

ইমাম আবু ইউসুন্ধ (র.) বলেন, প্রথম রান্সটি দাখিল হবে না। কেননা দ্বিবচন তো বহুবচন প্রেকে ভিন্ন। আর মধ্যবর্তী রান্সটি সংযুক্তির প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত হবে।

যাহিরী রিপ্রায়াতের দলীল এই বে, বিবচনের মাঝে বহুবচনের অর্থ রয়েছে। সূতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে সন্তর্কতার জন্য বিবচনকে বহুবচনের সংগে যুক্ত করা হবে। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।



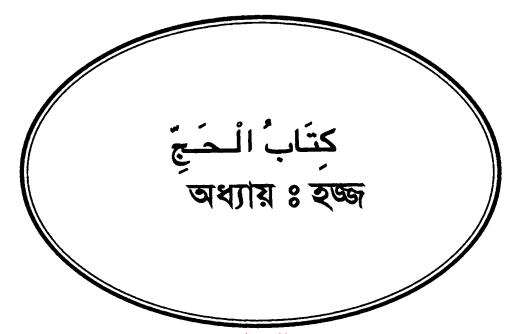



## অধ্যায় ঃ হজ্জ

रुष्क ध्याबिव रा प्रकम मारक उभद्र यांवा वाधीन, थाववयक, पृष्ट् प्रविक ६ पृष्ट्रपारदत परिकावी। यथन छाता भारवय ६ वारता प्रक्रम द्य, जात छा वाप्तवान ६ प्रमामा श्राम्बनीय वितिम स्थारक धरा किरत जामा भर्यस जाभन (भाषा भदिव्यत्तव स्थातमाय स्थारक पाणितिक द्या जाव भर्षक निवासम द्या।

গ্রন্থকার এখানে ওয়াজিব শশটি ব্যবহার করেছেন অথচ তা অকাট্য ফর্ম এবং তার ফর্ম হওয়া কিতাবুল্লাহ্ নারা প্রমাণিত। আর তা হলো, আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণী । ولَنْ عَلَى الْمُنْ السَّمْطَاعُ النَّهُ سَمِيْلًا النَّهُ سَمِيْلًا النَّهُ سَمِيْلًا ﴿ النَّهُ سَمِيْلًا ﴿ النَّهُ سَمِيْلًا ﴿ النَّهُ سَمِيْلًا ﴿ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُلْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الل

জীবনে তা একবারই তথু ফরথ হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা কর: হয়েছিল। হজ্জ কি প্রতি বছর ফরয়, না তথু একবারণ তখন তিনি বললেন, না, বরং একবার: এর অতিরিক্ত যা করা হবে তা নফল হবে।

তাছাড়া হজ্জ ফরম হওয়ার কারণ তো হলো বায়তুল্পাহ্ আর তা একাধিক নয় ! সূতরাং বারংবার ওয়াজিব হতে পারে না ।

আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে হজ্জ ওয়াজিব অবিলয়ে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে এক বর্ণনায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

আর ইমাম মুহাম্মন ও ইমাম শাফিন্ট (র.)-এর মতে তা বিলয়ে আদায় করা যায়। কেননা তা পূর্ণ জীবনে অর্পিত ওয়াজিব। সূতরাং হজ্জের ক্ষেত্রে পূর্ণ জীবন হলো সালাতের ক্ষেত্রে সময়ের মতো।

প্রথমোক মতের দলীল এই যে, হচ্ছ বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। আর এক বছর সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। আর এক বছর সময়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অসম্বন নয়, তাই সতর্কতার জন্য (সময়সীমা) সংস্কৃতিত করা হয়েছে। আর এই সতর্কতার প্রেক্ষিতেই তাড়াডাড়ি আদায় করা (সর্বস্থতিক্রমে) উত্তম। সালাতের সময়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এত অক্ক সময়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অবাভাবিক।

স্বাধীনতা ও প্রাপ্তবয়ন্ধতার শর্তের কারণ এই যে, রাসূলুক্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

اَيّْمَا عَبْدِ حَجُّ عَشْرِ حَجْجٍ ثُمَّ أَعْتِقَ فَعَلَيَّ حَجُّهُ الإِسْلَامِ وَآيَّمًا صَبِّي َّحَجُّ عَشْرَ حَجْجٍ ثُم بِنَّغَ فَعَلَهُ حَجُّهُ الْاَسْلامِ وَآيِّمًا صَبِّي حَجُّ عَشْرَ حَجْجٍ ثُمْ النَّهِ فَقَلْهِ حَجُّهُ الإِسْلامِ.

www.eelm.weebly.com

যে কোন গোলাম যদি দশবারও হচ্জ করে অতঃপর স্বাধীন হয়, তাহলে তার উপর ইসলামের ফর্ম হচ্জ ওয়াজিব হবে। আর কোন নাবালিগ যদি দশবারও হচ্জ করে অতঃগর বালিগ হয় তাহলে তার উপর ইসলামের ফর্ম ওয়াজিব হবে। তাছাড়া এই জন্য যে, হচ্জ হলো একটি ইবাদত। আর যাবতীয় ইবাদত নাবালিগদের থেকে রহিত।

আর মন্তিঙ্কের সূত্বতা শর্ত দারিত্ব আরোপের বৈধতার জন্য । অনুরূপভাবে অংগ-প্রত্যুৎপের সূত্বতা (এরও শর্ত রয়েছে)। কেননা তা ছাড়া অক্ষমতা অনিবার্য। অন্ধ ব্যক্তি যদি এমন কাউকে পায়, যে তার সফরের দায়িত্বতার গ্রহণ করবে (অর্থাৎ চলা-ফেরায় তাকে সাহায্য করবে ।) এবং পাথেয় ও বাহনেও সমর্থ হয়, তবুও ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে তার উপর হক্ষ ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন ভিনমত পোষণ করেন। সালাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পংগু সম্পর্কে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। কেননা, অপরের সাহায্যে সে সক্ষম। সূতরাং সে বাহনের সাহায্যে সক্ষমতা অর্জনকারীর সদৃশ।

ইমাম মুহাম্মন (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার উপর হজ্জ ওয়া**জিব হ**বে না। কেননা, সে নিজে হচ্জের রোকনসমূহ আদায় করতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে অন্ধ ব্যক্তিকে যদি পথ বাতলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে নিজেই আদায় করতে পারে। ফলে সে পথ হারিয়ে ফেলা বার্কি সদশ হলো।

পাথেয় ও বাহন ব্যবস্থায় সক্ষম হওয়া জরুরী। বাহন সংগ্রাহে সক্ষম হওয়ার অর্থ এই পরিমাণ অর্থ থাকা, যাতে হাওদার একাংশ এবং সামান পত্র বহনে একটি উট ভাড়া করতে সমর্থ হয়।

যাওয়া ও আসার সময় পর্যন্ত বরহের ব্যবস্থায় সক্ষম হওয়া জরুরী। কেননা নবী (সা.)-কে জিল্লাসা করা হয়েছিল 'বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত রাপ্তার সক্ষম হওয়ার অর্থ কিঃ তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ الرادل والماد (পাথেয় ও বাহন।)

যদি সে 'পালাক্রমে' সওয়ারী ভাড়া করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কেননা দু'জন যদি পালাক্রমে সওয়ার হয় তাহলে পুরা সফরে বাহন পাওয়া হল না।

এই সম্পূর্ণ বরচ বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন হতে উদ্বন্ত থেকে হবে। যেমন, বাদিম, ঘরের আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়। কেননা এগুলো তার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

(তদ্রুপ এই সম্পূর্ণ বরচ) তার ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার-পরিজ্ঞানের ভরণ-পোষণ থেকে উদ্বুত হতে হতে। কেননা তরণ-পোষণ হলো খ্রীর প্রাপ্য অধিকার, আর শরীআতের নির্দেশ মতেই শরীআতের হকের উপর বান্দার হক অগ্নগণ্য।

মক্কাবাসীদের উপর এবং তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর হজ্জ ফর্ম হওয়ার জ্বন্য সওয়ারী শর্ত নয়। কেননা হজ্জ আদায় করার জন্য তাদের উপর অতিরিক্ত কটে লিঙ্ক হতে হয় না। সুতরাং **অধ্যা**য় ঃ **হন্দ্ৰ** ২ ৭৩

তা জুমুআর জন্য পথ চলার অনুরূপ হলো। পথের নিরাপত্তা অপরিহার্য। কেননা এছড়ে সক্ষমতা সাবান্ত হয় না।

কোন কোন মতে এটা হলো হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। এমনকি (মৃত্যুর সময়) ওসীয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। এ মত ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। কারো কারো মতে এটা হজ্জ আদায় করার শর্ত, ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয়। কেননা নবী করীম (স.) সক্ষমতার ব্যাখ্যা করেছেন ওপ্ব 'পাথেয় ও বাহন' দ্বারা।

ইমাম कूम्त्री (त.) वालन, बीलांकित त्कृत्व मार्च এই त्य, जात मश्म जात मार्म किश्वा त्कान मार्मकाम थांकराज हत्व, यात्क मश्म नित्य त्म रक्ष करत जामत्व। यिन जात थ मका मंत्रीत्कर मात्म जिन मितनत मृत्रकृ थांक जाश्तम मार्मी या माश्ताम हाज़। श्रक्क करता याथग्रा जात क्षम कोर्स मग्न।

শাফিস (র.) বলেন, যদি কাফেলার সাথে রওয়ানা হয় আর তার সংগে নির্ভরযোগ্য কতিপয় রীলোক থাকে, তাহলে তার জন্য হচ্ছ করা জাইয হবে। কেননা সফর সংগী থাকার কারণে নিরাপত্তা পাবে।

यपि সে মাহরাম পেরে যায় তাহলে রামীর তাকে বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে না।

ইমাম শাফিন্ট (র.) বলেন, তার বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে। কেননা, সফরে বের হওয়াতে তার হক নষ্ট হয়।

আমাদের দলীল এই যে, ফরযসমূহের কেত্রে স্বামীর অধিকার প্রকাশ পাবে না। আর হচ্ছ ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নফল হচ্চ্ছের কেত্রে তার বাধা প্রদানের অধিকার রয়েছে।

মাহরাম যদি ফাদিক হয় সেক্ষেত্রে ফকীহুগণ বলেছেন যে, তার উপর হচ্ছ ফরয হবে না। কেননা সফর সংগী হওয়ার উদ্দেশ্য তার দ্বারা হাছিল হবে না।

যে কোন মাহরামের সংগো বের হওরা তার জন্য জাইব হবে। কিছু মাজুসী হলে জাইব হবে না। কেননা, সে ভো তার সংগো বিবাহের বৈধতার কথা বিশ্বাস করে। বাচা কিংবা বিকৃত মন্তিক মাহরাম এহণযোগ্য নয়। কেননা তাদের পক্ষ থেকে হিফাজত হাসিল হবে না।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)--তেও

যে বালিকা যৌনাবেদনের সীমায় উপনীত হয়ে গেছে, সে প্রাপ্ত বয়ন্ধার সমতুল্য। কাজেই মাহরাম ছাড়া তাকে নিয়ে সফর করা জাইয় নেই। মাহরামের ব্যয়ভার স্ত্রী লোকটিকেই বহন করতে হবে। কেনলা সে তার মাধ্যমেই হজ্জ আদায়ে সক্ষম হচ্ছে।

মাহরামের সংগে কি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, না হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, এ বিষয়ে ফকীহৃগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ঃ যেমন পথের নিরাপন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ রয়েছে।

ইহরাম বাঁধার পর নাবালক যদি 'সাবালক' হয় কিংবা দাস বাধীনতা লাভ করে, তার পর হচ্চের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে, তাহলে তা তাদের ফরয হচ্চের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা তাদের ইহরাম তো নফল আদায়ের জন্য সংঘটিত হয়েছে। সূতরাং তা ফর্য আদায়ের ইহরামে পরিবর্তিত হবে না।

যদি নাবালক (বালেগ হওয়ার পর) ওকুকে আরাকার পূর্বে ইহরামের নবায়ণ করে ফর্য হচ্ছের নিয়্যত করে নেয়, তাহলে জাইয হবে। কিছু দাস এরূপ করলে জাইয হবে না। কেননা যোগ্যতা না থাকার কারণে বালকের ইহরাম অবশ্যপালনীয় নয়, পক্ষান্তরে নাসের ইহরাম অবশ্য পালনীয়। সুতরাং অন্য ইহরাম শুরু করার মাধ্যমে বর্তমান ইহরাম হতে বের হয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাই উত্তম জানেন।

## পরিচ্ছেদ ঃ ইহরামের স্থানসমূহ

ইংরাম অবহা হাড়া যে সকল স্থান অতিক্রম করা কারো জন্য জাইয় নেই সেগুলো মোট পাঁচটি। মদীনাবাসীদের জন্য হলো 'যুল হুলায়ফা' এবং ইরাকবাসীদের জন্য হলো 'যাতু ইরক' এবং সিরিয়াবাসীদের জন্য হলো জ্বফা এবং নাজদবাসীদের জন্য হলো 'কারন' এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য হলো ইয়ালামলাম।

এভাবেই রাস্পুরাহ (সা.) এই সকল এলাকার লোকদের জন্য এই সকল স্থানকে খীকাত' রূপে নির্ধারণ করেছেন।

এই নির্ধারণের ফলাফল হলো ইহরাম বাধার কাজটি এ সৰুস স্থান থেকে পিছানো নিষিদ্ধ। কেননা এসকল স্থান হতে অগ্রবর্তী করা তো সকলের মতেই জাইব।

বহিরাগত শোকেরা যখন মক্কার প্রবেশের উদ্দেশ্যে ঐ সকল মীকাত পর্বন্ত উপনীত হয়, তখন আমাদের মতে ইহরাম বেঁধে নেয়া তার জন্য জক্রমী। হজ্ঞ বা উমরার উদ্দেশ্য থাকুক কিংবা অন্য উদ্দেশ্য থাকুক। কেননা রাস্পুরাহ (সা.) বলেছেন المرابئة الأمطراء المُعَالَّة الأمطراء -ইহরাম অবস্থা ছাড়া কেউ যেন মীকাত অতিক্রম না করে।

তাছাড়া এই জন্য যে, ইইরাম ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই পবিত্র অঞ্চলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। সূত্রাং এ বিষয়ে হজ্জকারী, উমরাকারী ও অন্যান্যরা সমান হবে।

অন্যান্য এশাকার লোকেরা যে মীকাত বা মীকাত বরাবর স্থান দিয়ে প্রবেশ করবে, তাদের জন্য সেটাই হবে
মীকাত :

व्यशाद : रक

ষারা মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী, তাদের জন্য নিজস্ব প্রয়োজনে ইহরাম ছাড়া মতার প্রবেশ করা বৈধ। কেননা তাকে তো সচরাচর মতায় প্রবেশ করতেই হয় আর প্রতিবার ইহরাম বাধ্যতামূলক করাতে সূস্পট অসুবিধা রয়েছে। সূতরং তার মত্তাবাসিনের মতই হবে। আর মতাবাসীদের জন্য প্রয়োজনে ইহরাম ছাড়া মতা হতে বের হবয় এবং মতায় প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে।

আর হচ্ছ বা উমরা আদায়ের নিয়াত করার বিষয়টি ভিন্ন কেননা, তা বিশেষ সময়ে হয়ে থাকে সুভরাং এতে কোন অসুবিধা নেই।

যদি এ সকল মীকাতে পৌঁছার আগেই ইহরাম বৈধে দের, তাহলে তা জাইব কেনন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَالشَّوْرُ وَالشَّوْرُ وَالشَّوْرُ وَالشَّوْرُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارُ وَالْمَارِةِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِةِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِقِيقِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَلَيْمِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَالْمَارِقِ وَالْمِيقِ وَالْمِنْ وَالْمِيقِ وَالْمِيقِيقِ وَالْمِيقِ وَالْمِيقِيقِ وَالْمِيقِ وَالْمِيقِيقِ وَالْمِيقِ وَالْمِيقِيقِ وَالْمِيقِيقِيقِ وَالْمِيقِيقِ وَالْمِيقِيقِ وَالْمِيقِيقِيقِ وَالْمِيقِيقِ وَالْمِيقِيقِ وَالْ

ইমাম আবু হানীকা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আগে থেকে ইহরাম বাধা তখনই উভম হবে, যখন কোন অন্যায় কাজে লিঙ না হওয়ার ব্যাপারে নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে

যে ব্যক্তি মীকাতের ভিতরে বাস করে, তার জন্য মীকাত হলো হিন্তু (অর্থাৎ হারামের বাইরের এলাকা)। অর্থাৎ হারাম ও মীকাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। কেননা আপন পরিবারের নিকট হতে ইহরাম বেঁধে বাওয়া তার জন্য জাইব রয়েছে। আর মীকাতের পর থেকে হারাম পর্যন্ত অঞ্চলটি অভিনুদ্ধান রূপে বিবেচিত।

বে ব্যক্তি মঞ্চায় বাস করে, তার মীকাত হলো হচ্ছের ক্ষেত্রে হরম এবং উমরার ক্ষেত্রে 'হিক্র'। কেননা নবী করীম (সা.) তার সাহাবারে কিরামকে হচ্ছের জন্য মঞ্চার অভ্যান্তর থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে 'আইশা (রা.)-এর তাই অবনুর রহমান (রা.)-কে তানঈম থেকে তাঁকে উমরা করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তানঈম 'হিক্র' এ অবন্থিত।

তাছাড়া এই জন্য যে, হজ্জ আদার করা হয় আরাঞ্চতে। আর তা 'হিন্ন' এর মধ্যে বছেছে।
সূতরাং ইবরাম হরম থেকে হওয়া উচিত, যাতে এক ধরনের সকর হয়ে যায়। পক্ষান্ততে উমর্ব্ব আদার করা হয় হরমের অভান্তরে। সূতরাং উক্ত কারণে হিন্নু থেকে ইহরাম হওয়া উচিত তবে হানীছে তানঈম এর কথা উদ্ধোধত হওয়ার কারণে তানঈম থেকে ইহরাম করাই উত্তম।
আল্লাহ-ই অধিক অবগত।

## ইহরাম

যখন ইহরাম রাধতে, মনস্থ করবে তখন গোসল কিংবা উযু করে নিবে। তবে গোসল করাই উত্তম। কেননা বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) তাঁর ইহরামের জন্য গোসল করেছিলেন। তবে এ গোসল হলো পরিচ্ছন্নতার জন্য (পবিত্রতা অর্জনের জন্য নয়)। তাই স্বত্রত্বত্ত স্থীলোককেও গোসল করতে বলা হবে। যদিও তাতে তার গোসলের ফরয আদায় হবে না। স্তরাং উযু গোসলের স্থানতাই হবে, যেমন জুমুআর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে গোসলই উত্তম। কেননা, গোসলের মাঝে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি পূর্ণতর। তাছাড়া নবী করীম (সা.) এটিই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, এবং নতুন বা খৌত করা দু'টি কাপড় পরিধান করবে। একটি তহবন্দ জন্যটি চাদর। কেননা রাসূলুরাই (সা.)-এর সময় তহবন্দ ও চাদর পরিধান করেছেন। তাছাড়া এই জন্য যে, সেলাই করা কাপড় পরা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। অবচ সতর ঢাকা এবং গরম ও শীত নিবারণ জরুরী, আর তা আমাদের নির্ধারিত কাপড়েই সম্ভব। তবে নতন কাপত্রই উত্তম। কেননা তা পবিত্রতার অধিক নিকটবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *তার কাছে আতর থাকলে তা ব্যবহার করবে।* 

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এমন আতর ব্যবহার করা মাকরহ হবে, যার অন্তিত্ব ইহরামের পরও অবশিষ্ট থেকে যায়। মালিক ও শাফিন্ট (র.)-এর-ও এ মত। কেননা নে ইহরামের পর আতর থেকে উপকৃত হচ্ছে।

প্রসিদ্ধ মতামতে দলীল হলো 'আইণা (রা.)-এর হাদীছ। তিনি বলেন, আমি রাসুলুক্কাছ্ (সা.)-কে ইহরামের পূর্বে ইহরামের জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

তাছাড়া এই জন্য যে, নিষিদ্ধ বিষয় হলো ইহরামের পরে খূশবু ব্যবহার করা। আর যা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা তার সংগে সংযুক্তির কারণে যেন তার আনুষঙ্গিক। কাপড়ের বিষয়টি এর বিপরীত। <sup>১</sup> কেননা তা তার থেকে বিচ্ছিন্ন।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, দু'রাকাজাত সালাত জাদায় করবে। কেননা জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) তার ইহরামের সময় 'যুলহুলায়ফা'য় দু'রাকাজাত সালাত আদায় করেছেন।

১. অর্থাৎ যদি ইহরামের পূর্বে দেলাই করা কাপড় পরিধান করে আর ইহরামের পরেও তা থেকে যায়, অথবা যদি কাপড়ে সুগন্ধির অন্তিত্ব থেকে যায়, তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, তা তার থেকে আলাদা হওয়ার কারণে তা আনুষ্ঠিক নয়।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, আর এ দু'আ পড়বে ৪ أَنْ يَنْ الْمُحُ الْرَبِدُ الْمُحُ الْمُونِ الْمُعُ الْمُونِيَّ الْمُعُ الْمُونِيِّ الْمُحُمَّ الْمُونِيِّ الْمُحَالِّ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُحَالِّ الْمُحَالِيِّ الْمُحَالِقِيِّ الْمُحَالِقِيْلِيِّ الْمُحَالِقِيِّ الْمُحَالِقِيِّ الْمُحَالِقِيِّ الْمُحَالِقِيْلِيَّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِقِيْلِيِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِقِيْلِيِّ الْمُحَالِقِيِّ الْمُحَالِقِيْلِيِّ الْمُحَالِقِيْلِيِّ الْمُحَالِقِيْلِيَّالِمِ الْمُحَالِقِيْلِيِّ الْمُحَالِقِيْلِيْلِيِّ الْمُحَالِقِيْلِيِّ الْمُحَالِقِيلِيِّ الْمُحَالِقِيلِيِّ الْمُحَالِقِيلِيِّ الْمُحَالِقِيلِيِّ الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِقِيلِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِقِيلِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِيلِي الْمُحَالِيلِي الْمُحَالِقِيلِي الْمُحَالِيلِي الْمُحَال

আর ফরখ সালাত আদায়ের বেলায় এ ধরনের দু'আর কথা বলা হয়নি। কেননা সালাতের সময় সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ তা আদায় করা সহজ।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, অতঃগর সালাতের পরে তালবিয়া পাঠ করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সালাতের পরে তালবিয়া পড়েছিলেন। তবে বাহন তাকে নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে তালবিয়া পড়ে তাহলেও জাইব হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীছটির কারণে প্রথমটিই উত্তম। যদি সে তধু হজ্জ আদায়কারী হয় তাহলে তালবিয়া হার। তধু হজ্জের দিয়াত করবে। কেনা এটা ইবাদত। আর আমল নিয়াতের উপরই নির্ভরণীল।

আর ভালবিয়া হল এ বাক্য বলা । إِنَّ الْحَمْدَ । اللهُ مُنْ لَبِينَ لَا لَيْنَا لَكُمْ لِينِ اللهُ ال

ক্রাটা প্রান্ত হামবাটি জের যুক্ত, জবরযুক্ত নয়, যাতে বক্তবাটি স্বতন্ত্র হয়, পূর্বসম্পর্কিত না হয়। কেননা জবরযুক্ত হলে (ব্যাকরণের দৃষ্টিতে) তা পূর্ববর্তী (বাক্যের) বিশেষণ হবে।

এই ভালবিয়া হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহবানের সাড়াদান, যেমন সংগ্লিট ঘটনায় সবিদিত। <sup>২</sup>

উল্লেখিত শব্দগুলোর কোন কিছুই বাদ দেয়া উচিত নয়। কেননা বর্ণনাকারী সর্বসম্মতিক্রমেই তা বর্ণিত হয়েছে। সূতরাং তা থেকে কিছুই বাদ দেয়া যাবে না। তবে যদি কিছু বৃদ্ধি করে তাহলে তা জাইয হবে। আর এতে ভিনু মত রয়েছে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এবং তার নিকট থেকে রাবীর বর্ণনা অনুযায়ী।

তিনি একে আয়ান ও তাশাস্থনের উপর কিয়াস করেন, এদিক থেকে যে, তা বিধিবদ্ধ যিকির:

আমাদের দলীল এই যে, ইব্ন মাস'উদ, ইব্ন উমর ও আবৃ হ্রায়রা (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবাগণ হাদীতে বর্ণিত শব্দের সংগে অভিরিক্ত যোগ করেছেন।

ভাছাড়া এই জন্য যে, তালবিয়ার উদ্দেশ্য হলো প্রশংসা ও বন্দেশীর প্রকাশ। সুতরাং তার সংগে অতিরিক্ত যোগ করা নিষিদ্ধ হবে না।

২. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, ডিনি বলেন, ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমে দার্ভিয়ে ঘোষণা দিলেন, হে লোক সকল, তেমরা সাড়া দাও। আর ভারা বললেন, يبيك اللهم لبيك এখন ঐ সকল লোকেরাই হক্ষ করে যারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, *যখন তালবিয়া পড়বে, তখন ইহরাম বাঁধা হয়ে যাবে।* অর্থাৎ যদি নিয়্যত করে থাকে। কেননা ইবাদত নিয়্যত ছাড়া আদায় হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার ডা উল্লেখ করেননি। কেননা কুনা الليم اني اريد الحج কিন্তু ইংগিত রয়েছে।

যতক্ষণ তালবিয়া না বলবে ততক্ষণ তথু নিয়্যত দারা সে ইহরাম আরম্ভকারী রূপে বিবেচিত হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

(আমাদের দলীল) কেননা এ হলো একটি আমল আদায় করার সংকল্প। সুতরাং কোন যিকির জরুরী হবে, যেমন সালাতের তাহরীমার ক্ষেত্রে। তবে জনুবিয়া ছাড়া এমন যিকির যা দ্বারা তাথীম উদ্দেশ্য হর, ইহরাম শুরুকারী গণ্য হবে। সেটা ফারসীতে হোক কিংবা আরবীতে। আমাদের ইমামদের পক্ষ থেকে এটাই হলো প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াত।

সাহেবাইনের নীতি অনুযায়ী হজ্জ ও নামাযের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, <sup>ত</sup> হজ্জের মধ্যে সালাতের তুলনায় অধিক অবকাশ রয়েছে। এ কারণেই হজ্জের ক্ষেত্রে গায়র যিকিরকে যিকিরের স্থপবর্তী করা হয়। <sup>8</sup> যেমন উটকে হার পরিয়ে দেয়া। সুস্তরাং অন্য যিকিরকে তালবিয়ার স্থলবর্তী এবং আরবী ছাড়া অন্য ভাষাকে (আরবীর) স্থলবর্তী করা যেতে পারে।

সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি যে সৰুল বিষয় আল্লাই নিষেধ করেছেন, তা পরিহার করে চলবে। এ বিষয়ে আল্লাই তা আলার নিমোজ বাণীই হলো মূলঃ

ক্রেছেন, তা পরিহার করে চলবে। এ বিষয়ে আল্লাই তা আলার নিমোজ বাণীই হলো মূলঃ

ক্রেছেন, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ নেই।
এবানে না-বাচক শব্দে নিষেধ বোঝানো হয়েছে। আল্লাতে বর্ণিত তা অর্থ সহবাস কিংবা
অল্লীল কথা। কিংবা নারীদের উপস্থিতিতে যৌন বিষয়ক আলোচনা। আয়াতে বর্ণিত আন্তর্মানি।

ইহরামের অবস্থায় এগুলো কঠোরতর হারাম। جدال বা বিবাদ অর্থ সংগীদের সাথে বিবাদ লিপ্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, ঝগড়া না করার অর্থ হলো হচ্ছের সময় অগ্রপশ্চাৎ করা নিয়ে মুশরিকদের সংগে বিবাদ না করা।

কোন শিকার হত্যা করবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, মুহরিম অবস্থায় ভোমরা শিকার হত্যা করো না।

৩. অর্থাৎ ইমাম আবৃ ইউন্দ (র.) সালাত গুলু করার ক্ষেত্রে তাকরীর শব্দের শর্ত আরোপ করেছেন। আর ইমাম মুহামদ (র.) আবরী ভাষার শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু হক্ষের ক্ষেত্রে তাঁরা তা আরোপ করেন নি। ৪. অর্থাৎ তালবিয়ার স্থানবর্তী করা হয়েছে হক্ষের। কুরবানীর জন্য নিয়ে যাওয়া পতর গলায় মালা মুর্লিয়ে দেয়া।

শিকারের প্রতি ইংগিত করবে না এবং শিকার সম্পর্কে অবহিত করবে না। কেননা. আবৃ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি হালাল অবস্থায় একটি বন্য-গাধা শিকার করেছিলেন। আর তার সংগীরা মুষরিম অবস্থায় ছিলেন। তখন নবী করীম (সা.) তাঁর সাথীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা কি ইংগিত করেছিলেগ তোমরা কি বাতলিয়ে দিয়েছিলেগতামরা কি সাহায়্য করেছিলেগ তারা সকলে বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা যেতে পারো।

তা ছাড়া এই জন্য যে, এগুলোর ঘারা শিকারের নিরাপত্তা বিনষ্ট করা হয়। কেননা, শিকার তার বন্যতা ও চক্ষুর আড়ালে থাকার কারণে নিরাপদ ছিলো।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, জামা, পাজামা, পাগড়ী ও মোজা পরবে না। তবে যদি জ্বতা না পায় তাহলে عدر পেকে নীতের দিকে মোজা কেটে নিবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) মুহরিমকে এ সকল জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং শেষে বলেছেন وَلَا خُوْمُنَا اللهُ اَنَّ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْن فَأَيْقُطَعْهُمَا الشَّفَالُ مِن الْكَعْبَيْن المَّفَالُ مِن الْكَعْبَيْن المَقَال مِن الْكَعْبَيْن المَقَال مِن الْكَعْبَيْن المُقَالِق المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَلِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَلِق المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَلِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَلِق المُعَالِق المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَالِق المُعَا

এখানে کمب এর অর্থ হলো পায়ের পাতার মধ্যস্থলের জোড় (গ্রস্থি), যেখানে ফিতা বাঁধা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম তা বর্ণনা করেছেন।

## क्ष्मात्रा अवश्याचा जन्दव ना ।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পুরুষের জন্য চেহারা ঢাকা জাইয আছে। কেননা রাসূলুল্লছে (সা.) বলেছেন ঃ (اتقطني) – পুরুষের ইহরাম হলো তার মাথায় এবং স্ত্রীলোকের ইহরাম হলো তার চেহারায় í

আমাদের দলীল হলো নবী (সা.)-এর বাণী : لَاتَحْمِرُوا وَجُهُمُ وَلَا رَاسَهُ فَانِهُ لِيُعْمَى يُرَمَّى اللهِ اللهِ القيامة مُلَيِّياً -ভার চেহারা এবং মাথা (কাফ্নের কাপড়ে) ঢার্কবে না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া বলা অবস্থায় উথিত করা হবে। এ কথা তিনি বলেছেন ঐ মুহরিম সম্পর্কে, যে মারা গিয়েছিল।

তাছাড়া এই জন্য যে, ব্রীলোকের চেহারা ঢাকা হয় না। অথচ তা খুলে রাখাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে। সুতরাং পুরুষের চেহারা তো খুলে রাখা অধিক সংগত।

ইমাম শাফিই (র.) বর্ণিত হাদীছের উদ্দেশ্য হলো মাথা ঢাকার মধ্যে পার্থক্যটি প্রকাশ করা।

ইমাম কুপুরী (র.) বলেন, *আর সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।* কেননা নবী (সা.) বলেছেন ঃ ا নহাজী হঙ্গেন ধূলিমলিন ও অপরিপাটী। ا الماح الشعث التفل

ভদ্রে*প তেল ব্যবহার করবে না।* আমাদের বর্ণিত এ হাদীছের প্রেক্ষিতে।

আর মাথা মুড়াবে না এবং শরীরের পশমও না। কেননা আল্লাহ্ তা আলা বলেছেন ঃ
্টি তিয়াবা তোমাদের মাথা মুড়াবে না।

আর দাড়ি ছাঁটবে না। কেননা এটা মুড়ানোর সমার্থক। তাছাড়া এতে ধুলিমলিনতা এবং ময়লা দূর করা হয়।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, কুসুম, জাকরান ও উসফোর রজিত কাপড় পরিধান করবে দা। কেননা নবী (সা.) বলেছেন پَيْلَبُسُ الْمُحْرِمُ وَبُّلَ مُسْتُ زَعَقُرانُ وَلَّ وُسُ " - মুহরিম এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না, যাকে জাকরান বা কুসুম দ্বারা রজিত করা হয়েছে।

তবে যদি তা এমনভাবে ধোয়া হয় যে, আর সুগন্ধ বেরোয় না। (তাহলে পরা যাবে।) কেননা, নিষেধ করা হয় সুগন্ধের কারণে রংয়ের কারণে, নয়।

ইমাম শাষ্টিঈ (র.) বলেন, কুসুম রঞ্জিত কাপড় পরিধানে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটা তথু রং, তাতে কোন সুগন্ধ নেই। আমানের দলীল এই যে, তাতে সুদ্রাণ রয়েছে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, গোসল করা এবং হাম্মামখানায় প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই।কেননা উমর (রা.) মুহরিম অবস্থায় গোসল করেছেন।

গুহের किংবা হাওদার (किংবা অন্য কিছুর) ছায়া গ্রহণ করাতে অসুবিধা নেই।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, শামিয়ানা বা এ ধরনের কিছুর ছায়া গ্রহণ করা মাকক্সহ হবে। কেননা এটা মাথা ঢাকার সদৃশ।

. আমাদের দলীল এই যে, উছমান (রা.) এর জন্য ইহরামের অবস্থায় শামিয়ানা ঠীংগানো হতো।

তাছাড়া এই জন্য যে, এটা তার শরীরকে স্পর্শ করে না। সুতরাং তা গৃহের সদৃশ হলো।

যদি কা'বা শরীক্ষের গিলাকের ভিতরে চুকে যায় আর তা তাকে ঢেকে ফেলে তবে যদি তার যাথা বা চেহারায় কাপড় না লাগে তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা হলো ছায়া গ্রহণেরই মত।

कामरत टोकात थरन वांधाय कान माघ नारे।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যদি তাতে অন্য কারো খরচের টাকা থাকে তাহলে মাকত্রহ হবেঃ কেনলা এর কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলীল এই যে, এটা সেলাইকৃত কাপড় পরার সমার্থক নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উভয় অবস্থাই সমান হবে।

মাথা ও দাড়ি 'বিতমি'<sup>ও</sup> ছারা ধুবে না। কেননা এটা এক ধরনের সৃগন্ধি। তাছাড়া এটা মাথার উকুন ধ্বংস করে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, সকল সালাতের পরে এবং যখনই কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করবে কিংবা উপত্যকায় অবতরণ করবে কিংবা সওয়ারদের দেখা পাবে তখনই বেশী বেশী তালবিয়া পড়বে এবং শেষ রাতের দিকেও। কেননা রাস্পুল্লাহ্ (সা.)-এব সাহাবাগণ এ সকল অবস্থায় তালবিয়া পড়তেন।

৫. সুগন্ধি উদ্ধিদ বিশেষ, যা দ্বারা কাপড় রঞ্জিত করা হয় :

৬. খিড্মী এক ধরনের সুগন্ধি উদ্ভিদ, যা ঘারা চুলও দাড়ি পরিভার করা হয়।

**অধ্যর : হল্ড** ২৮১

ইহরামের ভাশবিদ্ধা হলো সালামের ভাকবীরের অনুপ্রপ : সূতরাং এক অবস্থা থাকে অন্ অবস্থায় পরিবর্তনের সময় ভা কারে।

উতৈরের তালবিরা পড়বে। কেননা, রাস্পুরাহ (সা.) বলেচেন : افضل المح المح المح درية (সা.) বলেচেন (كالح درية के के इस्त उला चिका के इस्क : আছের অর্থ উচন্তরে তালবিরা পড় আরু হল্ড হল হল প্রবহিত করা (কুরবানী করা)।

ইমাম কুদ্বী (র.) বলেন, *যবন মকায় প্রবেশ করবে শুবন প্রথমে মাসন্তিদুল হ'রামে* যাবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যবন মকায় প্রবেশ করেছিলেন তবন প্রথমে মাসন্তিদুল হারামে শিক্ষেছিলেন।

তাছাড়া আসল উদ্দেশ্য তো বলো বায়তুল্লাহ্ বিয়ারত করা। আর তা হলো মাসজিলুল হারামের মধ্যে। আর মাসজিলুল হারামে রাত্রে বা দিনে প্রবেশ করাতে কোন দেয় নই কেন্দ্র্যা তা হলো একটি শহরে প্রবেশ। সুতরাং রাত্র বা দিবস কোন একটির বিশেষত্ব দেই

ষধন বায়ত্রাহ্ দৃষ্টিগোচর হয়, তবন আল্লাহ্ আকবার ও লা-ইলাহা ইলাল্লাহ পদ্ধে আবদুরাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বায়তুল্লাহ্র সাক্ষাং লাভ কালে বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহ্ আকবার কলতেন।

মাবছুত এছে ইমাম মুহামদ (র.) হচ্চের স্থানগুলোর জন্য কোন দু'আ নির্ধারণ করেন নি কেননা, দু'আর নির্ধারণে হৃদরের বিগলিত ভাব দুবীভূত করে দেছ। তবে কেই যদি হানীছে বর্ণিত দু'আ বরকত দাতের উদ্দেশ্যে পাঠ করে তবে তা উত্তম।

ইমাম কুনুরী (র.) বলেন, অতঃপর হাজরে আসওয়াদ থেকে (তাওয়াক) তক্র করবে।
অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে আদ্রান্থ আকবার ও লাইলাহা ইদ্রাদ্রাহ্
বলবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) মাসজিনুল হারামে প্রবেশ করে হ'জের অসওরদ থেকে আমল (তাওয়াক) তক্র করেছিলেন, অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের মুখেমুখি হয়ে অন্তর্ভ আকবার ও লাইলাহা ইন্তান্ত্রাত্ব পড়েছিলেন।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, উভন্ন হাড উপরে ভোলবে। কেননা নবী (সা.) বলেকে, সাত স্থান বাজীত হস্ত উল্লোপন করবে না। সেগুলোর মধ্যে হাজরে আসভরাদ স্পর্ন করার কথা উল্লেখ করেছেন।

কোন সুসলমানকে কট না দিয়ে যদি সকৰ হয় ভাহলে হাজরে আসওয়াদ (চুফন) করবে। কেননা বর্গিত আছে বে, নবী (সা.) আগন পবিত্র ওটছর স্থাপন করে হাজরে আসওয়াদ চুঘন করেছিলেন। এবং উমর (আ.)-কে বলেছিলেন, তুমি শক্তিশালী মানুয, দুর্বলকে কট দিবে। সূত্রাং তুমি হাজরে আসওয়াদের সামনে মানুষের প্রতি চাপ সৃষ্টি করো না. তবে কর্বনো কাঁক পোরে গেলে তখন তা স্পর্শ করে নিও। অন্যথায় তার মুখোমুখি হয়ে মানুহে আকুবার ও দাবিশায়ই ইয়ারাহ পড়ে নিও।

ভাছাড়া এই জন্য যে, হাজরে আসপ্তরাদ স্পর্শ করা হলে: সুনুত আর মুসলমানকে কট্ট দেওরা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

আল-হিদায়া (১ম ৰঙ)—-৩৬

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, *যদি হাতের কোন জিনিস ঘারা হাজারে আসওয়াদ শর্শ করা সম্ভব হয়, যেমন খেজুরের ডাদ ইত্যাদি ঘারা, অতঃগর সেটাকে চুম্বন করে তাহলে তাই করে নিবে।* কেনমা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সওয়ারিতে আরোহণ করা অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছিলেন এবং হাতের লাঠি ঘারা রুকনসমূহ<sup>9</sup> শর্প করেছিলেন।

যদি তার কিছুই করা সম্ভব না হয় তাহলে তথু হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি দাঁড়াবে এবং আপ্রাহ আকবার ও লা-ইলাহা ইক্সাক্রাহ বদবে আর আক্লাহর প্রশংসা করবে এবং নবী (সা.)-এর উপর দুরূদ পাঠ করবে :

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, অতঃপর বায়তুল্লাহর দরজা সংশাম দিকটি নিজের ডান দিকে রাখবে এবং চাদরকে 'লেন্দ্রান্ত করবে। অতঃপর বায়তুল্লাহর সাত চকর তাওয়াফ করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) হাজরে আসওয়াদ স্পর্ণ করেছেন এবং দরজার সংলগ্ন দিকটি নিজের ডান দিকে রেখেছেন অতঃপর সাতবার বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেছেন।

صطباع অর্থ চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলবে। এ হল সুন্রত। রাস্লুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ আমল বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, *হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াক করবে।* হাতীম হলো বায়তুরাহর ঐ স্থানটি, যেখানে মীয়াবে রহমত <sup>৮</sup> রয়েছে। (হাতীম অর্থ ভাংগা অংশ) এ অংশটাকে হাতীম বলা হয় এ জন্য যে, সেটাকে বায়তুরাহ থেকে ভেংগে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

আবার এ অংশটাকে হিজরও বলা হয়। কেননা এ অংশটাকে বায়তৃল্লাহ্র **অন্তর্ভুক্ত হ**তে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে।

বস্তুতঃ তা বায়তুল্লাহ্র অংশ। কেননা 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন وَانَّ الطَّمَامِ مَنْ السَّدِ (হাতীম বায়তুল্লাহ্র অংশ বিশেষ)। এজন্য হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ কর্রে। এমন কি যদি কেউ হাতীম ও বায়তুল্লাহ্র মধ্যবর্তী ফাঁকে প্রবেশ করে তাওয়াফ করে, তাহলে জাইয হবে না।

অবশ্য যদি কেউ ৩ধু হাতীমকে কিবলা বানিয়ে সালাত আদায় করে, তাহলে তার সালাত গুদ্ধ হবে না। কেননা সালাতে কা'বা অভিমুখী হওয়া যে ফরয, তা কুরআনের বাণী ঘারা সাব্যস্ত হয়েছে।

সূতরাং সতর্কতার প্রেক্ষিতে যা গুধু খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত, তাতে ফরম আদায় হবে নাঃ

আর তাওয়াফের ক্ষেত্রে সর্তকতা হলো হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, *প্রথম তিন চক্করে রমল করবে।* 

৭, অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ ও ব্রুকনে ইয়ামানী ।

৯. ছাদের পানি গডিয়ে পড়ার 'নালা'।

অধ্যায়ঃ হজ্জ ২৮৩

রমল অর্থ হাঁটার সময় কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে চলা, যুদ্ধমুখী দুই সারীর মাঝগানে দছকারী প্রতিষদ্ধীর মত। আর তা করবে চাদর ভান বগলের নীচে দিয়ে বাম কাধের উপর ফেলে। রমলের কারণ ছিলো মুশরিকদের সামনে বীরত্ব প্রকাশ করা। কেননা মুশরিকরা বলাবলি করেছিলো, ইয়াসরিবের জয় ভাদের কাহিল করে ফেলেছে।

অতঃপর কারণ দ্রীভূত হওয়ার পরও নবী (সা.)-এর যামানায় এবং পরবর্তীতেও (রমলের) বিধান বহলে থাকে :

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, অবশিষ্ট চক্তরতলোতে নিজ রাভাবিক অবস্থায় চলবে। রাস্লুল্লাহ্ (সা.)-এর হজ্জের বিবরণ বর্ণনাকারী সবাই এ বিষয়ে একমত। আর রমল অব্যাহত থাকবে হাজরে আসওয়াদে পর্যন্ত। রাস্লুল্লাহ্ (সা.)-এর রমল সম্পূর্ত এরপই বর্ণিত।

রমলের সময় যদি সে মানুষের ভীড়ের চাপে পড়ে তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার বংশ ফাঁক পাবে তখন রমল করবে। কেননা রমলের স্থলবর্তী কিছু নেই। তাই সে থেমে থাকরে যেন সুমুত মুতাবিক তা আদায় করতে পারে। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মুখোমুখি হওয়াই তার স্থলবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখনই হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যাবে, সম্ভব হলে তা শর্শ করবে। কেননা তাওয়াফের চক্তরগুলো সালাতের রাকাআতের মতো। সূতরাং প্রত্যেক রাকাআত যেমন তাকবীর দিয়ে শুরু করা হয়, তেমনি প্রতিটি চক্তর হাজরে আসওয়াদ শর্শ করে শুরু করবে।

যদি স্পর্ণ করা সন্তব না হয়, তাহলে তার দিকে মুখ করে আল্লান্থ আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লান্থ বলবে। যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

**জার ক্রকনে ইয়ামানী শর্শ করবে।** যাহিরে রিওয়ায়াতের মতে তা মুন্তাহাব। ইমাম মুহাম্মন (র.) থেকে একটি বর্ণনায় এটি সুত্রত।

এ দু<sup>\*</sup>টি ছাড়া অন্য কোন রোকন স্পর্শ করবে না। কেননা নবী (সা.) এ দু<sup>\*</sup>টি রোকন স্পর্শ করতেন। অন্যকোন ক্রুকন স্পর্শ করতেন না।

**আর তাওয়াক শেষ করবে চুম্বনের মাধ্যমে** অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের চুম্বন করে।

ইমাম কুনুরী (র.) বলেন, অতঃপর মাকামে (ইবরাহীমে) এসে সেখানে দু'রাকাজাত সালাত আদায় করবে। কিংবা মসন্ধিদের যে কোন স্থানে সহজে সম্ভব হয়। আমাদের মতে এ সালাত ওয়াজিব।

ইমাম শাঞ্চিঈ (র.) বলেন, তা সুনুত। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুরাহ্ (সা.)-এর বাণী ؛ وَلَيُصَلِّلُ الطَّانِفُ لِكُلِّ الْطَانِفُ لِكُلِّ الْطَانِفُ لِكُلِّ الْطَانِفُ لِكُلِّ الْطَانِفُ لِكُلِّ الْطَانِفُ لِكُلِّ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

অতঃপর হান্ধরে আসওয়াদের নিকট এসে আবার তা চম্বন করবে। কেননা বর্ণিত আছে, নবী (সা.) দু'রাকাআত পড়ার পর হান্ধরে আসওয়াদের নিকট কিরে এসিছিলেন। মূলনীতি এই বে, বে তাওরান্টের পর সাঈ ররেছে, সে ক্ষেত্রে হাজরে আসওরাদের নিকট ক্টিরে আসবে। কেননা, তাওরান্ট বেমন হাজরে আসওরাদ চুখন ছারা ওক্স করা হয়, তেমনি সাঈ-ও তা ছারা তক্স করবে। এর বিপরীত যে তাওরাক, যার পর সাঈ নেই।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, এ ভাওরাকের নাম ভাওয়াকে কুদ্ম। এটাকে ভাওরাকুড়াহিয়াভিও বলে। এটা সুমাত, ওরাজিব নর।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, তা ওয়াজিব। কোননা রাসূলুরাত্ব (সা.) বলেছেন । مُن آئى । বে বাজি বায়তুরাত্ব শরীকে উপস্থিত হবে, সে বেন ভাওয়াকের মধ্যমে বস্তুত্বাস্থ্যকে তাহিয়া পেশ (সম্মন প্রদর্শন) করে।

অম্পুন্দ দ্বীল এই বে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াকের আদেশ করেছেন। আর নিংশর্ত আদেশ পুনরাবৃত্তি দাবী করে না। এনিকে 'ইন্ধমা'-এর মাধ্যমে আদেশের ক্ষেত্র রূপে তাওলাফে বিয়ারত নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আর ইমাম মালিক (র.) যে হাদীহ বর্ণনা করেছেন, ডাতে ভাওরাককে ডাওরাকে ভাহিয়া। কল হয়েছে। আর তা মুদ্ভাহাব হওয়া প্রমাণ করে।

মকাবাসীদের জন্য ভাওরাকে কুদ্ম নেই। কেননা ভাদের ক্ষেত্রে ভো আগমন কবিনামন

ইমম কুন্থী (২.) বলেন, অতঃগর সাকা পাহাড়ের দিকে পমন করবে ও ভাতে আরোহণ করবে। বারভুল্লাহর দিকে মুখ করবে এবং আল্লাহ আকবার বলবে, দা-ইলাহা ইলাল্লাহ বলবে, নবী করীম (সা.)-এর উপর দুরদ পড়বে এবং উভর হাত উপরে ভোলে আপন প্ররোজনের জন্য আল্লাহর নিকট দু"আ করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) সাকা পাহাড়ে আরোহণ করলেন, এমনকি যবন বারভুল্লাহ্ দ্বীক ভঁবে দৃষ্টিচাণচর হয়, তথন বারভুল্লাহ্ মুখী হরে দাড়িয়ে তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করনেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, ছানা ও দুঝদকে দু'আর উপর অগ্রবর্তী করা হয় যাতে কবুলিরাজের নিকটবর্তী হয়, যেমন অন্যান্য দু'আর ক্ষেত্রে।

আর হাত তোলা হলো দু'আর সুন্নাত।

শহরে এতটুকু উপরে আরোহণ করবে, যাতে বায়তুরাত্ তার দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা বহতুলাহে দিকে মুখ করাই আরোহণের উদ্দেশ্য। আর যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা সাকা শহরেত্ব দিকে হেতে পারে নবী করীম (সা.) বাবে বনী মাধবুম তথা বাবে সাকা দিয়ে তথু একনা বের হাছেছিলেন যে, সেটা সাঞ্চার দিকে যাওয়ার নিকটতম দরজা ছিলো, এজন্য নয় যে, তা স্ক্রাত

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, অভঃপর মারওরার উদ্দেশ্যে অবভরণ করবে এবং

**जधारा : रुख्क** ३৮৫

ধীর-স্থিরভাবে হেঁটে যাবে। যখন বায়তুল ওয়াদি পর্যন্ত পৌছনে, তবন সবুজ্ঞ নিশানদ্বয়ের মাঝে সাধারণভাবে দৌড়াবে। অতঃপর মারওয়া পর্যন্ত গাঁর-স্থিরভাবে হেঁটে যাবে ও ভাতে আরোহণ করবে, এবং সাফায় যা করেছে, এবানেও ভা করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) সাফা থেকে অবভরণ করে মারওয়ার উদ্দেশ্য হৈটে যান এবং বাতনুল ওয়াদিতে নৌড়েছেন। বাতনুল ওয়াদি থেকে বের হয়ে হেঁটে চালন এবং মারওয়ায় আরোহণ করেন। এখানে যে উভয়ের মাঝে সাত চক্কর ভাওয়াফ করেন। এ হলে এক চক্কর।

এডাবে সাত চক্কর দিবে। সাফা চক্কর দিবে। সাফা থেকে শুরু করবে এবং মারওয়ায় গিয়ে শেষ করবে। আর প্রতি চক্করের সময় বাতনুশ ওয়াদিতে দৌড়বে। দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ।

আর সাফা থেকে শুরু করার কারণ, এ সম্পর্কে নবী (সা.)-এর এ বাণী ঃ ابدا بنا بدا الله আরাহ্ তা'আলা প্রথমে যেটি (অর্থাৎ সাফা) দিয়ে বক্ত করেছেন তোমরাও তা থেকে ধ্রুক কর।

আর সাফা ও মারওয়ার মধাবর্তী সাঈ হলো ওয়াজিব।

এটি ক্লকন নয়। তবে ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এটি ক্লকন। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ؛ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْسَعَىٰ فَاسْعَىٰ = আরাহ্ তা আলা তোমানের উপর সাঈ নির্ধারণ করছেন। সূত্রাং তোমরা সাঈ করো।

আমাদের দলীল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ الْ يُطُوِّفُ بِهِا يَن يُطُوِّفُ بِهِمَا अध्यक्ष করার তার কোন গুনাহ্ নেই। মধ্যে তাওয়াফ করার তার কোন গুনাহ্ নেই।

এ ধরনের বাক্য বৈধতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সূতরাং তা রুকন হওয়া প্রয়ান্তিব হওরা উভয়টিকেই 'নফি' করে। তবে আমরা রুকনের পরিবর্তে প্রয়ান্তিব হওয়ার নিকে প্রভ্যাবর্তন করেছি। আর এ জন্য যে, আকাট্য দলীল ছাড়া রুকন সাধ্যন্ত হয় না। আর এখানে তা পারুয়া যার্যান।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছে حب শব্দ মুন্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর সমন্ত্র ওপীয়ত করা প্রসংগে বলেছেন ﴿ كَبُمُ الْمُنْوَدُ الْ شُرَانُ خَيْرًا الرَّمِسُيُّهُ ﴿ الْمَنْمُ الْمُنْوَدُ الْ شُرَانُ خَيْرًا الرَّمِسُيُّةُ ﴿ الْمَنْمُ الْمُنْوَدُ الْ شُرَانُ خَيْرًا الرَّمِسُيُّةُ ﴿ الرَّمِسُيُّةُ ﴿ الرَّمِسُيُّةُ ﴿ الرَّمِسُيُّةُ ﴿ الرَّمِسُيُّةُ ﴿ الرَّمِسُيُّةُ ﴿ الرَّمِسُيَّةُ ﴿ الرَّمِسُيَّةُ لَمَا الرَّمِسُيَّةُ ﴿ الرَّمِسُلِيَّةً ﴿ الرَّمِسُلِيَّةً ﴿ الرَّمِسُلِيَّةً ﴿ الرَّمِسُلِيَّةً ﴿ الرَّمِسُلِيَّةً ﴿ الرَّمِسُلِيَّةً لِللَّهِ الرَّمِسُلِيَّةً ﴿ الرَّمِسُلِيَّةً لِمَا الرَّمِسُلِيَّةً ﴿ الرَّمِسُلِيَّةً لِمَا الرَّمِسُلِيَّةً لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْلِهُ اللللْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلْلِمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ الللللْمُل

অতঃপর মক্কা শরীকে ইহরাম অবহার অবহান করবে। কেননা সে হচ্ছের ইংরাম বেঁধেছে। সুতরাং হচ্ছের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার পূর্বে সে ইহরাম মুক্ত হতে পারবে না।

৯. অতি ঢালু একটি স্থানের নাম ছিলো বাতনূল ওরাদি। পরবর্তীতে ঢালু স্থানটিকে সমান করে দেরা হরেছে এবং দুই প্রান্তে সক্ষম বাতির সাহায়ে স্থানটি নির্দেশ করা হরেছে সাইক্ষরীরা ঐ স্থানটি নৌড়ে পার হন। ১০. অর্থাৎ সাক্ষা বেকে মারবরা পর্বত হল এক চক্রর আবার সাক্ষা কেকে মারবরা পর্বত হল বিতীর চকর।

যখনই তার ইছা হবে সে বারতুল্লাহ্র তাওয়াক করবে। কেননা তাওয়াক হলো সালাত সদৃশ। রাস্নুরাহ্র তাওয়াক হলো সালাত সদৃশ। রাস্নুরাহ্র তাওয়াক হলো সালাত) আর সালাত হলো নির্মান্তিত ইবাদতের মধ্যে উত্তম। সুতরাং তাওয়াকও অনুরূপ। তবে এই সময়ের মধ্যে এ সকল তাওয়াকের পরে সাঈ করবে না। কেননা সাঈ একবারই তথু ওয়াজিব হয়। আর প্রতি সাত চক্করের জন্য দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। এ দু'রাকাআত হলো তাওয়াকের সালাত। যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, ইয়াওমুন্তারবিয়ার (৮ই যিশহাজ্জার) পূর্বের দিন ইমাম একটি পুতবা বা ভাষণ দান করবেন, যাতে মানুষকে মিনায় যাওয়া আরাকায় সালাত আদায় করা, উকুফ করা এবং আরাকা খেকে ফিরে আসার নিয়মাবলী শিক্ষা দিবেন।

মোট কথা হচ্জে ভিনটি খুতবা রয়েছে। প্রথমটি যা আমরা উল্লেখ করেছি। বিতীয়টি হলো আরাফার দিবসে আরাফাতে আর তৃতীয়টি হলো এগার তারিখে মিনায়। অতএব প্রতি দুই খুতবার মাঝে এক দিনের ব্যবধান রয়েছে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, লাগাতার তিনদিন পুতবা প্রদান করা হবে। তমধ্যে প্রথমটি হলো ইয়াওমুন্তারবিয়া (৮ই যিলহাজ্জ)। কেননা এই দিনগুলো হজ্জ মৌসুমের দিন এবং হাজীদের একত্র হওয়ার সময়।

আমাদের দলীল এই যে, খুতবাগুলোর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাদান। অথচ ইয়াওমুন্তারবিয়া ও ইয়াওমুন নহর হলো ব্যন্ততার দিন। সুতরাং আমরা যা বলেছি সেটাই হবে অধিকতর উপকারী এবং অন্তাত অধিক ক্রিয়াশীল।

আট তারিখে মক্কায় ফজরের সালাত আদায় করে মিনার উদ্দেশ্য বের হবে এবং আরাফা-দিবসের ফজরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) আট তারিখে মক্কায় ফজরের সালাত আদায় করেন আর সূর্যোলয়ের পর মিনার উদ্দেশ্য যান এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ঈশা ও ফজর আদায় করেন। অতঃপর আরাফার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন।

যদি হাজী আরাফার রাত্র মঞ্জায় যাপন করে আর সেখানেই ফজর পড়ে অতঃপর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং মিনা দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা এই দিনে মিনায় হজ্জের কোন ক্রিয়াকর্ম নেই। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ না করার কারণে সে মন্দ কাজ করন।

ইমাম কুনুৱী (র.) বলেন, জতঃপব্ন আরাফা অতিমুখে রওয়ানা হবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। এর দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ।

এ হলো উত্তমভার বিবরণ। তবে কেউ যদি মীনা থেকে সূর্বোদয়ের পূর্বেই চলে যায় ভাহলে তা জাইয। কেননা এই স্থানের সংগে তার পালনীয় আর কোন কুকুম নেই। **अधार : र**च्छ

ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাব্সুত কিতাবে বলেছেন, আরাফা মাঠে লোকদের সাথে অবস্তান করবে। কেননা, আলাদা অবস্থানে অহংকার প্রকাশ পায়। অথচ অবস্তা হলো বিনয় প্রকাশের আর সমাবেশের মাঝে দু'আ কর্লের আশা অধিক। কোন নেতে লোকদের সাথে বসার উদ্দেশ্য চলাচলের পথে অবতরণ না করা, যাতে চলাচলকারীদের অসুবিধা না হয়।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, সূর্য যখনই হেলে পড়বে তখন ইমাম লোকদের নিয়ে যুহর ও আসর পড়বেন। তিনি প্রথমে খুতবা পাঠ করবেন। আর খুতবায় লোকদের আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা মুড়ানো এবং তাওয়াফে বিয়ারত করার নিয়মাবলী শিক্ষা দান করবেন। দু'টি খুতবা দিবেন। উভয় বুতবার মধ্যে একটি বৈঠকের শ্বারা পার্থক্য করবেন। রাস্লুরাহ্ (সা.) এরুপ করেছেন।

আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, সালাতের পর খুতবা প্রদান করবেন। কেননা, এটা ওয়াফ ও উপদেশের খুতবা। সুতরাং তা ঈদের খুতবার সদৃশ।

আমাদের দলীল হল রাসূলুক্লাহ্ (সা.)-এর যে আমল আমরা বর্ণনা করেছি।

তা ছাড়া এই জন্য যে, এ খুতবার উদ্দেশ্য হলো হচ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দেওয়া। আর এ দুই সালাত একত্রে আদায় করা উক্ত আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যাহিরী মাযহাব অনুযায়ী ইমাম যখন মিম্বরে আরোহণ করেন এবং উপবেশন করেন তখন মুআয্যিনগণ আয়ান দিবেন। যেমন জুমুআর জন্য দেওয়া হয়।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম বের হওয়ার পূর্বে আয়ান দেওয়া হবে। তাঁর পক্ষ থেকে বর্ণিত আরেকটি মতে খুতবার পরে আয়ান দিবে। আর বিডদ্ধ হলো আমরা যা উল্লেখ করেছি। কেননা নবী করীম (সা.) যখন বের হলেন এবং নিজ্ক উটনীর উপর আরোহণ করলেন তখন মুআযুথিনগণ তাঁর সামনে আয়ান দিয়েছিলেন।

ইমাম খুতবা থেকে ফারিগ হওয়ার পর মুআযুষিন ইকামত বলবেন। কেননা এই হলো সালাত শুরু করার সময়। সুতরাং তা জুমুআর সদৃশ।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, আর ইমাম শোকদের নিয়ে যুহরের ওয়াকতের মধ্যে এক আয়ান ও দুই ইকায়াতসহ যুহর ও আসরের সালাত আদায় করবেন।

হাদীছ বর্ণনাকারিগণের ঐকমত্য জনুযায়ী দুই সালাত একন্ত্র করা সম্পর্কিত বহু হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

জ্ঞাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে আছে যে, নবী করীম (সা.) উক্ত দুই সালাত এক আযান ও দুই ইকামাত হারা আদায় করেছেন।

আবার বর্ণনা দিয়েছেন যে, প্রথমে যুহরের জন্য আযান দিবে এবং যুহরের জন্য ইকামাত বলবে, অতঃপর আসরের জন্য ইকামাত বলবে। কেননা আসরের সাদাত কে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা হচ্ছে। সূতরাং মানুষের অবগতির জন্য আলাদা ইকামাত বলবে। **উভয় সালাতের মাঝে কোন নকল গড়বে না।** উক্**কের উদেশ্য অর্জন করার জন্য।** এ কারণেই অসেবকে তার নির্ধারিত সময় থেকে এলিয়ে আনা হয়েছে।

যদি কেই নঞ্চল আদায় করে, তাহলে সে মাকক্সহ কাজ করণ এবং বাহিকী বিওয়ারতে অনুযায়ী আসরের সাধ্যাতের জন্য দ্বিতীয় আধান দিতে হবে।

ইমাম মুহান্থান (র.) থেকে অবশ্য ভিনুমত বর্ণিত হরেছে। কেননা নক্ষা বা অন্য কোন আমলে নিয়োজিত হওরা প্রথম আযানের সংযুক্তি নট করে দের। সুতরাং আসরের জন্য পুনরার অখান নিতে হবে।

যদি খুতবা ছাড়া সালাও আদায় করে তাহলে সালাও আদায় হয়ে বাবে। কেননং এ খুতব কবং নয়।

ইমাম कून्हें। (३.) বলেন, *যে ব্যক্তি নিজেয় অবস্থানে থেকে একা যুহর পড়বে, সে* আসরের সাল্যত আসরের ওয়াকতেই আদায় করবে।

্রি হলে আৰু হানীফা (ব.)-এর মত। আর সাহেবাইন বলেন, মুনকারিদও উভর সালাত ক্রুত্রে অন্যয় করবেন। ক্রেন্ন। উক্ফকে প্রনম্বিত করার প্রয়োজনে একত্র করার বৈধতা ক্রুছে। আর মুনকারিদেরও সে প্রয়োজন রয়েছে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কুরআনের বাণী দ্বারা সাপাতের ওরান্ডের হিচান্তত করা ফরব। সূত্রাং যে ব্যাপারে দরীআতের বিধান এসেছে, এ ছাড়া জন্য ক্ষেত্রে এ ফরেং তরক করা জাইয় হবে না। আর তা হলো ইমাম ও জামা আতের সংগো উভর সাপাতকে একত্র করা।

আসরকে অপ্রবর্তী করার কারণ হলো জামা আত সংরক্ষণ করা। কেননা সকলে বার যার উক্তের স্থানে বিচ্ছিন্ন হরে যাওয়ার পর আসরের জন্য পুনরায় একত্র হওয়া কঠিন হবে। সাহেবেইন একত্র করার যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা নর। কেননা (নামায় ও উক্তেম মাঝে তে) কোন বিরোধ নেই। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে উভয় সালাতের জন্যই ইমামের উপ্রিতির শূর্ত রয়েছে।

ইমান যুক্তরে (ব.) বলেন, তথু আসরের জন্য এ শর্ত। কেননা আসরকেই তার নির্ধারিত সময় থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। হচ্ছের ইহরাম সম্পর্কেও একই মত তিনুতা রয়েছে। ১১

তবে এক বর্ণনা মতে হচ্জের ইহরাম যাওয়ালের পূর্বে হওরা জরুরী। যাতে (উজর সলেত) একত্র করার ওয়াকত আসার পূর্বে ইহরাম বিদ্যমান থাকে। অন্য বর্ণনা মতে সালাতের উপর অগ্রবর্তী করাই যবেষ্ট। কেননা সালাত হলো উদ্দেশ্য।

ইমাম কুন্টা (র.) বলেন, অতঃপর ইমাম উক্ষের স্থানের অভিমুখী হবেন এবং জাবালের নিকটো অবস্থান করবেন আর লোকেরাও সালাত থেকে জারিগ হওয়ার পরই ইমানের সংগে অবস্থান করবে কেননা নবী করীম (সা.) সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর উক্ষের স্থানের

অর্থং নুই সালাত একত্র করাত জন্য ইয়ায় আরু হানীকার য়তে পূর্ব ইহরাম পর্ত; আর ইয়ায় বুকারের
য়তে তথু আসরেত পূর্বে ইহরাম বেঁখে নেওয় বায়য়
।

प्रधाय **: २७५** २५५

অভিমুখে গমন করেছেন। উক্ত পাহাড়কে 'জাবাদে রাহমাত' বলে। আর উক্ফের এ স্থান হল উক্ফের প্রধান স্থান।

ইমাম কুদুরী (ব.) বলেন, বাতনে উরানাহ হাড়া সমগ্র আরাকাত হলো উক্তের হান। কেননা রাস্পুলাহ (সা.) বলেছেন ই مَرْنَاتُ كُلُهَا مُوَمَنَّ وَارْتَمْعُوا مَنْ بَطْنِ مُرْنَاتُ كُلُهَا مُوقِف وَارْتَفْعُوا مَنْ وادى مُحَسَّر وادى مُحَسَّر وادى مُحَسَّر বাতনে উরানাহ থেকে দূরে থাকরে। তত্ত্বল সমর্থ মুহাসসার থেকে দূরে থাকরে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, *ইমামের কর্তব্য হলো আরাফায় সওয়ারির উপর অবস্থান করা।* কেননা নবী (সা.) তার উঠ্রী উপর অবস্থান করেছিলেন।

তবে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে অবস্থান করলেও জাইয হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হানীছটির কারণে প্রথম সুরতটি উত্তম।

কেবলামুখী হয়ে অবস্থান করা উচিত। কেননা নবী করীম (সা.) এরপই উত্ফ করেছিলেন এবং তিনি বলেছেন ঃ اَخَيْرُ ٱلْمُوَافِقِ مَا استَقْبِلَتْ بِ الْعِبْلَةُ ॰ উত্তম উত্ফ হলো যা কিবলামুখী হয়ে করা হয়।

আর তিনি দু'আ করবেন এবং মানুষকে হজের আহকাম শিকা দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) আরাফা দিবসে হন্ত প্রসায়িত করে দু'আ করতেন মেন এক মিসকীন আহার প্রার্থনা করছেল।

षात्र देव्हा चनुराग्नी मृ धा कत्रदन।

عدة यिनिও किছू किছू मृ'ष्या शमीद्य वर्षिण श्रस्तरह। এवং সেগুলোর বিশদ বিবরণ আমি عدة من المناسك في عدة من المناسك

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন ঃ মানুষের কর্তব্য হলো ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করা। কেননা তিনি তো দু'আ করবেন এবং শিক্ষা দান করবেন। ফলে লোকেরা তা তনতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

আর এ-ও তাদের উচিত যে, ইমামের পিছনে অবস্থান এইণ করবে। যাতে তারা কেবলামুখী হতে পারে। এটা হলো উন্তমতার বিবরণ। কেননা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, সময় আরাফা হলো উক্তের স্থান। ইমাম কুদুরী (র.) বলেন ঃ

चात्रासाम् चनश्चात्मत्र पूर्व (गांत्रम कता এवर पून मत्नारवाभ त्ररुकारत पू चा कता मूखाराव ।

শোসল করা সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। সুতরাং যদি তথু উবৃষ্ট করে তাহলেও জাইব হবে, যেমন জুমুজা, দুই ঈদ, ও ইহরামের সময়। আর বুব মনোযোগ দিয়ে দুজা করা এ কারণে যে, রাস্লুব্লাহ্ (সা.) এই অবস্থান ক্ষেত্রে আপন উন্মতের জন্য অতি মনোযোগ দিয়ে দু'আ করেছিলেন। তথন ধুন-খারাবী ও যুলুমের অপরাধ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তাঁর দু'আ কবৃল করা হয়েছে। ১২

आत्र উक्ष्मतः द्वारन भृदूर्णतं भन्न भृदूर्ण जानविद्या भक्षण थाकरव ।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, আরাফায় উক্ফের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। কেননা মৌখিক সাড়ানানের সময় হলো স্কেনসমূহে ব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর আমাদের দলীল হলো এই মর্মে বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম (সা.) জামরাতুল আকাবায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত লাগাতার তালবিয়া পড়েছেন।

তাছাড়া হজ্জের তালবিয়া হলো সালাতের তাকবীরের ন্যায়। সুতরাং ইহরামের শেষ ভাগ পর্যন্ত তা বলবে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন ঃ সূর্য জন্ত যাওয়ার পর ইমাম এবং তাঁর সংগে জন্যান্য লোকের ধীর-স্থির যাত্রা করে মুখদাশিফায় আগমন করবে। কেননা নবী করীম (সা.) সূর্যান্তের পর রওয়ানা হয়েছিলেন। তাছাড়া এতে মুশরিকদের প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ করা হয়। <sup>১৩</sup> আর নবী করীম (সা.) পথে তাঁর সওয়ারিতে ধীর-স্থিরভাবে চলতেন।

আর যদি ভিড়ের আশংকায় ইমামের পূর্বে সে যাত্রা করে কিন্তু আরাকার সীমানা অভিক্রম না করে তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা সে তো আরাফা ত্যাগ করেনি। তবে উত্তম এই যে, নিজের স্থানেই সে অবস্থান করবে, যদি সে যথাসময়ের পূর্বে যাত্রা তরুকারী না হয়।

আর যদি সূর্য অন্ত যাওয়ার এবং ইমামের যাত্রা করার পর ডিড়ের আশংকায় সে কিছুক্রণ অপেক্ষা করে তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আইশা (রা.) ইমামের যাত্রা করার পর পানীয় চেয়ে পাঠালেন এবং ইফতার করদেন এরপর রওয়ানা হলেন।

ইমাম কুদ্রী বলেন ঃ *মুযদাপিফায় আসার পর মুন্তাহাব হলো ঐ পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থান এহণ করা, যার উপর অগ্নি প্রস্তুপিত করা হতো। ঐ পাহাড়ের নাম কুযাহ।* কেননা নবী করীম (সা.) এই পাহাড়ের নিকট অবস্থান করেছিলেন। তদ্রপ উমর (রা.) ও (অবস্থান করেছিলেন)। চলাচলের পথে অবস্থান করা পরিহার করবে, যাতে চলাচলকারীদের কর্ট না হয়। সুতরাং পথের ডানে কিংবা বামে অবস্থান করবে।

আরাফায় অবস্থান প্রসংগে যে কথা আমরা বলেছি, সেই একই কারণে (মুযদালিকারও) ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করবে।

ইমাম কুদুরী বলেন ঃ ইমাম এক জায়ান ও এক ইকামতে লোকদের নিয়ে মাণরিব ও 'ঈশার সালাত আদায় করবেন।

ইমাম যুফার (র.) এক আয়ান ও দুই ইকামতের কথা বলেছেন, আরাফায় দুই সালাত একন্স করার উপর কিয়াস করে।

অন্য বর্ণনায় আছে, মুফ্দালিফায় যখন তিনি দু'আ করলেন তখন ঐ দু'টি বিষয়েও তাঁর দু'আ কবুল করা
হারেছে। (ইবুন মালা)

र्कनना मुनदिकता मुर्गारकत लृटर्व याचा कत्ररका ।

আমাদের দলীল হলো জাবির (রা.)-এর বর্ণনা যে, নবী করীম (সা.) এক আয়ান ও এক ইকামাতে উভয় সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, 'ঈশার সালাত তার নিজ ওয়াকতে আদায় করা হচ্ছে। সূতরুং অবহিত করার জন্য আলাদা ইকামতের প্রয়োজন নেই। আরাফায় আসরের সালাত এর বিপরীত। কেননা সেটাকে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। সূতরাং অতিরিক্ত যোষণার জন্য আলাদা ইকামাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**আর উভয় সালাতের মাঝে নফল পড়বে না।** কেননা তা উভয় সালাতের একএতায় ক্রেটি সৃষ্টি করবে।

আর যদি নফল পড়ে কিংবা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয় তাহলে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কারণে পুনরায় ইকামতে দিবে। আযানও পুনরায় দেওয়া উচিত ছিল, যেমন প্রথম একগ্রীভূত সালাতের বেলায় (অর্থাৎ আরাফায়) তবে আমরা তধু ইকামাত পুনরায় দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করেছি.
এই জন্য যে, নবী করীম (সা.) থেকে বর্গিত আছে ঃ মুখ্যালিফায় মাগরিবের সালাত পড়েছেন এরপর রাতের খাবার খেয়েছেন এরপর 'ঈশার সালাতের জন্য (তধু) আলাদা ইকামাত দিয়েছেন।

ইমাম আৰু হানীকা (র.)-এর মতে এই এক্ট্রীকরণের জন্য জামাআতের শর্ত নেই। কেননা মাগরিবকে তার নিজ ওয়াকত থেকে বিলম্বিত করা হয়েছে। আরাফায় এক্ট্রীকরণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তথায় আদায়কে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

य राक्ति भएष प्रागतित्वत्र मामाठ ष्यामाग्न कन्नत्व, तम मामाठ ठात्र छन्। यस्पेष्ठ १८४ ना ।

এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

আর ইমাম আবৃ ইউসুন্ধ (র.) বদেন, এ সালাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে সে মন্দ কান্ধ করন। একই মতভিন্নতা রয়েছে যদি মাগরিবের সালাত আরাফায় পড়ে থাকে।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর দনীল এই যে সে তো উক্ত সালাত তার ওয়াক্তেই আদায় করেছে। সুতরাং পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যেমন ফজর উদিত হওয়ার পরে আদায় করলে। তবে যেহেতু বিলম্ব করা সুন্নত ছিল, সেহেতু তা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহামদ (র.)-এর দলীল হলো নবী (সা.) থেকে বর্ণিত হানীছ। তিনি উসামা (রা.)-কে মুঘনালিফার পথে বলেছেন ঃ المثلورة المثلورة (সালাত তোমার সম্মুখে)-এর অর্থ সালাতের ওয়াক্ত। এ কথা এদিকেই ইংগিত প্রদান করে যে, বিলম্ব করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, যাতে মুযদালিফায় দুই সালাত একর করা সম্বব হয়। সূতরাং যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়, ততক্ষণ পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে, যাতে দে উভয় সালাতের মাঝে একরাকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে কছের উদিত হয় পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয় পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে যাতে সে উভয় সালাতের মাঝে একরাকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে ফজর উদিত হয়ে গেলে তো একরা করা সম্বব নয়। সেহেত্ পুনরায় আদায় করার হকুম রহিত হয়ে যায়।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, *যখন ফল্পর উদিত হবে তখন ইমাম অন্ধনারেই লোকদের* নিয়ে ফল্পরের সালাত আদায় করবেন। কেননা ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) সে দিন ফল্পর অন্ধনারে পড়েছিলেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, অন্ধকারে ফজর পড়ার মাঝে উকুফের (মুযদালিফায় অবস্থানের) এযোজন পূর্ণ করা হয়। (কেননা ফজরের পরই হলো মুযদালিফায় অবস্থানের সময়) সুতরাং তা জাইয় হবে। যেমন আরাফায় আসর অগ্রবর্তী করা হয়।

অভঃপর ইমাম উকৃষ্ণ করবেন এবং লোকেরা তাঁর সংগে উকুষ্ণ করবে। ভারণর তিনি দু'আ করবেন। কেননা নবী (সা.) এই স্থানে উকুফ করে দু'আ করেছিলেন। কেননা ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর হাদীছে বর্ণিড আছে যে, এখানে উমতের জন্য তাঁর দু'আ কবৃষ্ণ করা হয়। এমন কি হত্যা করা এবং যুশুম করার অপরাধের ব্যাপারেও।

আমাদের মতে এ উকুফ হলো ওয়াজিব, ক্রকন নয়। তাই কোন ওযর ছাড়া তা তরক করপে কম ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফিই (র.) একে ক্রকন বলেন, কেননা আত্নাহ্ তা আলা ইরশাদ করেছেন । أَمَاذَكُوا اللّهُ عَنْدُ المُشْمَعُ الْحُرامُ (মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহর শ্বরণ কর); এই ধরনের আদেশ ঘারা ক্রকন সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেডাগে রাত্রেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি তা প্রুকন হতো তাহলে তিনি তা করতেন না।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) যে আয়াত পেশ করেছেন, তাতে 'যিকির' শব্দটি রয়েছে। আর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, যিকির রুকন নয়।

আমরা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি জেনেছি রাস্লুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে ॥ كَنْ مَا الْمُوْقِفَ وَقَدْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ لَأَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمْ حَجُهُ (অমানের সংগ্র্গ এই অবস্থান ক্ষেত্রে অবস্থান করল এবং সে ইতোপূর্বে আরাফা থেকে উকৃফ করে এবেতে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

রাস্দুল্লার্ (সা.) হজ্জের পূর্ণতাকে এই উক্ফের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এবার তা ওয়ান্তিবের আলামাত ইওয়ার যোগ্য। তবে যদি ওযর, যেমন দূর্বলতা বা অসুস্থতা অথবা স্ত্রী লোক ভীড়ের কারণে তরক করে থাক, তাহলে তার উপর কিছু ওয়ান্তিব হবে না। দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ।

ইমাম কুন্রী (র.) বলেন, *ওয়ানি মুহাস্সার ছাড়া সমগ্র মুখদানিফাই উক্<i>ফের ছান।*দলীল হলো ইতোপূর্বে আমানের বর্ণিভ হালীছ। ইমাম কুন্রী (র.) বলেন, যখন সূর্য উদিত
হবে, তখন ইমাম ও জন্যান্য লোকেরা রওয়ানা হয়ে মিনায় আগমন করবে।

নগণ্য বান্দা (অর্থাৎ গ্রন্থকার স্বয়ং) বলে– আল্লাহ্ তাকো রক্ষা করুন– মুখ্তা ছারুল কুনুরীর বিভিন্ন নুসখায় এরপই রয়েছে। কিন্তু এটা ভূল। সঠিক এই যে, যথন 'ইসফার' অর্থাৎ ফর্সা হয়ে যাবে, তখনই ইমাম ও অন্যান্য লোকেরা রওয়ানা দিবে। কেননা নবী করীম (সা.) সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা দিয়েছিলেন। হ্নাম কৃদ্রী (র.) বলেন, অতঃপর স্কামরাতৃক আকাবা থেকে তক্ত করবে। অর্গাৎ বাতনুল ওয়াদীর দিক থেকে উক্ত জামরাহর প্রতি আহেকের মাধার রেবে স্কুড়ে মারার মত ছোট ছোট সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। কেননা নবী করীম (সা.) গখন নিনার আগমন করদেন, তখন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত কোথাও নামেনান। এবং তিনি বলেছেন ও ক্রিট্র ক্রেই ক্রিট্রেট্র ক্রিট্রেট্র প্রতি কংকর নাও, যাতে তামানের একে অপরকে আঘাত না দেয়।

যদি এর চাইতে বড় কংকর নিক্ষেপ করে তা হলেও জাইয হবে। কেননা রামীর (নিক্ষেপের) উদ্দেশ্য তো হাসিল হয়ে যায়। তবে বড় পাথর মোটেও নিক্ষেপ করবে না, যাতে জান কেউ তা দ্বাবা কট না পায়।

যদি আকাবার উপরে দিক থেকে নিক্ষেপ করে তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা তার চারিপার্থই সংশ্লিষ্ট আমল আদায় করার স্থান। আমাদের বর্ণিত হাদীছের আলোকে বাতনুল ওয়াদি থেকে হওয়াই উত্তম।

প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। ইব্ন মাস'উদ ও ইব্ন উমর (রা.) একপ বর্ণনা করেছেন।

যদি তাকবীরের স্থলে তাসবীহ পড়ে তবুও যথেষ্ট হবে। কেননা, এতে যিকির হাসিল হয়ে যায়। আরু যিকিবই হলো কংকর নিক্ষেপের আদব।

আর এ স্থানে বিশম্ব করবে না। কেননা নবী করীম (সা.) এখানে বিশম্ব করেন নি। প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে।

অব্যব্ধ কংকর নিজেবলৈর সাবে পারে পারের করে কেবে। আমাদের দলীল, ইতোপর্বে উল্লেখিত ইবন মাস'উদ (রা.) বর্ণিত হাদীছে একথা রয়েছে।

আর জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) জামরাতুল আকাবায় প্রথম কংকরটি নিক্ষেপের সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কংকর নিক্ষেপের নিয়ম এই যে, ডান হাতের বৃদ্ধাংগুলির পৃষ্ঠে কংকর স্থাপন করবে এবং শাহাদাত আংগুলির সাহায়ে। নিক্ষেপ করবে। নিক্ষেপের দূরত্বের পরিমাণ এই যে, নিক্ষেপের স্থান এবং কংকর পড়ার স্থানের মাঝে পাঁচ হাত দূরত্ব হবে। হাসান (র.) ইমাম আবৃ হানীকারে। থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। কেননা এর কম পরিমাণে নিক্ষেপ হবে না, (বরং) ক্ষেলে দেয়া হবে।

**জার যদি ই≅াকৃতভাবে কেনে দের, তাহলেও বর্ষেষ্ট হবে**। কেননা এটা পায়ের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। তবে সুদ্রাতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সে গুনাহগার হবে।

**জার যদি জামরার উপর কংকর রেখে দেয়, তবে যথেট হবে না**। কেননা তা-তো রামী হলো না।

ংবদি কংকর নিক্ষেপ করে আর তা জামরাহর নিকটে গিরে পড়ে, তাহলেও জাইব হবে। কেননা এই পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব্পর নয়। যদি স্কামরাহ থেকে দূরে গিয়ে পড়ে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা কংকর নিকেল্ নির্দিন্তন্ত্রন ছাড়া ইবাদত রূপে পণ্য নয়।

ষদি সাতটি কংকর একত্রে নিক্ষেপ করে, তাহলে তা একবার গণ্য হবে। কেননা শরীআতের স্পষ্ট নির্দেশ হলো কাজটি পৃথক ভাবে করা।

কংকর যে কোন স্থান থেকে ইন্ছা সংগ্রহ করবে। তবে জামরাহর নিকট থেকে নর।
কেননা, তা মাকরহ হবে। কারণ জামারাহর নিকটে পতিত কংকরগুলো হল প্রত্যাখ্যাত।
হাদীছে এরপই এসেছে। মৃতরাং এগুলো কুলক্ষণ রূপে বিবেচিত। তা সন্থেও যদি তা করে
তবে যথেষ্ট হবে। রামীর কর্ম বিদ্যমান থাকার কারণে।

मुलिकात य कान जश्म विस्मयत द्वाता त्रामी कारेय।

ইমাম শান্তিই (র.) ভিনুমত পোষণ করেন। (তাঁর মতে কংকর ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জাই্য হবে না।) কেননা রামী ক্রিয়াই হলো উদ্দেশ্য। আর তা মাটির দ্বারাও হাছিল হর, যেমন পাধ্বর দ্বারা হাছিল হয়।

আর সোনা বা রূপার টুকরা দ্বারা রামীর হুকুম এর বিপরীত। কেননা একে ছিটানো বলা হয়, রামী নয়।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, তারপর আথহ থাকলে কুরবানী করবে। তারপর মাথা মুড়াবে কিংবা ছাঁটবে। কেননা রাসুলুরাহু (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন। وَأَنْ نُسْكِنا فَيْ يُوْمِنَا هَذَا أَنْ نُرْمِي ثُمُ نَذُبُعَ ثُمُ نَذُلِقَ ضَعْ نَخْلِقَ ضَعْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُرْمِي ثُمُ نَذُلِعَ ثُمُ نَخْلِقَ صَالِحَة হলে। রামী করা. তারপর করবানী করা তারপর মাথা মুড়ানো।

তছোড়া মাথা মুড়ানো হলো হালাল হওয়ার (অর্থাৎ ইহরামমুক্ত হওয়ার) অন্যতম উপায়।
তদ্রুপ যাব্হ করাও একটি উপায়। তাইতো অবরুদ্ধ ব্যক্তি 'যাব্হ'-এর মাধ্যমে হালাল হয়ে
যায়: সুতরাং কংকর মারাকে উভয়ের উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর মাথা মুড়ানো হলো
ইহরামের নিমিদ্ধ কার্যসম্বেহ অন্তর্ভক্ত। সূতরাং কুরবানীকে তার উপর অগ্রবর্তী করা হবে।

কুরবানীকে তার আগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, হ**ক্ষে ইফরাদকারী** যে কুরবানী করে, তা হল নফল; আর আমাদের আলোচনা হ**ল্ছে ইফরাদকারী সম্পর্কে**।

আর মাধা মুড়ানো উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন বার বলেছেন وُصِّمَ اللَّهُ । الْمُمُلِّقَةُ (আল্লাহ্ হলককারীদের প্রতি রহম করুন।) হাদীছটিতে অধিক বার হলককারীদের প্রতি রহমের দুআ করা হয়েছে।

তাছাড়া হলক হলো ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। আর এ-ই হলো উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে চুল ছাঁটার মধ্যে কিছুটা ক্রটি রয়েছে। সূতরাং তা (ছাঁটার তুলনায় মুড়ানো) উয্ব তুলনায় গোসলের সদৃশ হলো। হলকের ক্ষেত্রে মাধার চার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট হবে। ञ्कषायः ३ २७५ २ ३५१

মাথা মাস্হ'-এর উপর কিয়াস করে একথা বলা হয়। তবে পুরো মাধা মুড়ানোই উত্তম রাস্পুলাহ (পা.)-এর অনুসরণে।

চুল ছাঁটার নিয়ম হলো চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আংগুল পরিমাণ ছেঁটে কেলা। এরপর তার জন্য ব্রী সহবাস ছাড়া আর সব কিছু হালাল হয়ে গেছে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, তবে 'বুশবু'ও ছাড়া। কেননা তা সহবংসের প্রতি আকর্ষণকারী।

আমাদের দলীল হলো এ প্রসংগে রাস্লুৱাহ (সা.)-এর বাণী ঃ النِّمَاءُ । -প্রী সহবাস ছাড়া আর সব কিছু তার জন্য হালাল হয়ে গেছে : আর হালীছ কিয়াদের উপর অপ্রণণা।

আমাদের মতে শক্ষাস্থান ছাড়া অন্য ভাবেও সহবাস করা তার জন্য হালাল নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিনু মত পোষণ করেন। আমাদের দলীল হল, এটাও তো প্রা দারা শাহওয়াত পুরা করার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পূর্ণ হালাল হওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা হবে।

আমাদের মতে হাদাপ হওয়ার জন্য কংকর নিক্ষেপ কোন উপায় নয়। ইম্ম শাফিঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, হলকের ন্যায় এটাও ক্রবানীর দিনের সংথে সম্পুক্ত। সুতরাং ইহরামমুক্ত করার ক্ষেত্রে এটা হলকের সমপর্যায়ের।

আমাদের দলীল এই যে, যেটা ইহরাম মুক্তকারী হবে, সেটা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। যেমন মাথা মুড়ানোর বিষয়টি। অথচ রামী তো অপরাধ রূপে বিবেচিত নয়। তাওয়াকের বিষয়টি এর বিপরীত। 28 কেননা পূর্ববর্তী হলফ দারা হালা হয়ে গেছে, তাওয়াফ দারা নয়।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, অতঃপর সেই দিন কিংবা তার পরের দিন কিংবা তার পরবর্তী দিন মক্তায় গমন করবে; এবং সাত চক্তর বায়তুক্রাই পরীকের তাওয়াকে বিয়ারত করবে। কেননা বর্ণিত আছে বে, নবী (সা.) যখন মাথা মুড়ালেন, তখন মক্তা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লাইর তাওয়াক করলেন। অতঃপর মিনায় ফিরে এসে সেখানে যুহরের সালাত আদায় করলেন। আর তাওয়াকে বিয়ারাতের সময় হলো ক্রবানীর দিনগুলো। (দশ, এগার ও বার তারিখ)।

কেননা আল্লাহ্ তা আলা তাওয়াফকে 'যবাহ'-এর উপর عطف (সংযুক্ত) করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : فَكَنْوَا مِنْهَا (অনন্তর তোমরা তা থেকে আহার কর।) অতঃপর তিনি ইরশাদ করেছেন وَلِيَطُونُوْرُا (আর তারা যেন তাওয়াফ করে)। সুতরাং উভয়টির সময় একই হবে।

১৪. এটি একটি উহা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন এই যে, তাওয়াল তো ব্রী সহবাসের ক্ষেত্রে হালালকারী, যেমন হলক অন্য সকল ক্ষেত্রে হালালকারী। আর তাওয়াল তো ইহরামের সমর অপরাধ নর। উত্তর এই বে, মৃন হালালকারী হলো মাখা মৃত্যানে। ব্রী সহবাসের ক্ষেত্রে সেটি তাওয়াল পর্বন্ত ছলিত রাখা হরেছে।

আর তাওরাকের প্রথম সময় হলো ইয়াওমুন্-নহরের ফল্পর উদিত হওরার পর থেকে। কেননা এর পূর্বে রাত্রের যে সময় রয়েছে, তা হলো আরাফায় অবস্থানের সময়। আর তাওয়াফ হলো তার পরবর্তী পর্যায়ে।

আর এ দিনগুলোর মাঝে (তাওয়াফের জন্য) সর্বোত্তম হলো প্রথম দিন, যেমন কুরবানীর বেলায় । এবং হাদীছ শরীফে রয়েছে انْشَنْلُ ازْلُنِا (তলুধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম দিনটি) ।

যদি তাওয়াকুল কুদ্মের পর সাকা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে থাকে, তাহলে এই তাওয়াকে রামাল করবে না। এবং তার উপর সাঈও নেই। আর যদি পূর্বে সাঈ না করে থাকে তাহলে এই তাওয়াকে রামাল করবে এবং তারপরে সাঈ করবে। কেননা হচ্জের মধ্যে সাঈ ওধু একবার বাতীত শরীআতে প্রমাণিত নয়। আর রামাল ওধু ঐ তওয়াকে একবার প্রমাণিত, যার পরে সাঈ রয়েছে।

আর এই তাওয়ান্তের পরও দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী প্রতিটি তাওয়ান্তের সমাপ্তি হবে দুই রাকাআত সালাতের দারা। তাওয়াফ ফর্য হোক বা নফল।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, এখন তার জন্য গ্রী সহবাসও হালাল হয়ে গেলো। তবে তা পূর্ববর্তী হলকের মাধ্যমে। কেননা সেটাই হলো হালালকারী। তাওয়াক্ষের মাধ্যমে নয়। অবলা হলকের কার্যকারিতাকে গ্রী সহবাসের ক্ষেত্রে বিলম্বিত করা হয়েছে।

ইমাম কুদ্রী (त.) বলেন, আর এ তাওরাফই হজের ফরয তাওরাফ এবং তা
হজের ফুকন। কেননা এ তাওরাফই হলো নির্দেশিতত আল্লাহ্ তা আলার এ বাগীতে ঃ
طراف الإضاضة তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওরাফ করে।) আর একে طراف الإضاضة এবং و طراف نوم النَّحَر এবং

আর তাওয়াফে যিয়ারাতকে এই দিনতলো থেকে বিশন্বিত করা মাকরহ। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, এই তাওয়াফ এই দিনতলোর সময়ের সাথে সীমিত। যদি এই দিনতলো থেকে বিলম্বিত করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। জিনায়াত (হজ্জের ক্রটি বিষয়ক) অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ্ আমরা তা আলোচনা করবে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, অতঃপর মিনায় ফিরে এসে সেখানেই অবস্থান করবে। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, নবী করীম (সা.) মিনায় ফিরে এসেছিপেন। ভাছাড়া এই জন্য যে, তার যিমায় রামী রয়ে গেছে, আর রামীর স্থান হলো মিনা।

কুরবানীর তিনদিনের দ্বিতীয় দিনে যখন সূর্য হেলে পড়বে, তখন তিনটি জামারার রামী করবে। মসজিদে থারচ্ছের নিকটবর্তী জামরাহ থেকে শুরু করবে। সে জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলবে। এবং সেখানে একটু থামবে (ও দু'আ–তসবীহ পাঠ করবে)। অতঃপর তার পরবর্তী জামরায় একইভাবে রামী করবে। এবং সেখানেও একটু থামবে। অতঃপর জামরাডুল আকাবায় রামী করবে। একইভাবে রামী করবে। বিশ্ব সেখানেও একটু থামবে। অতঃপর জামরাডুল আকাবায় রামী করবে। একইভাবে রামী করবে।

রাস্লুলাছ (সা.)-এর হচ্জের আমলসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করার সময় জাধির (রা.)-এভারেই বর্ণনা করেছেন।

উভয় জামরাহর নিকট ঐ স্থানে দাঁড়াবে, যেবানে লোকেরা দাঁড়ায় এবং আপ্রাহ তা আপার হাম্দ-সানা করবে, তাহলীল তাকবীর বলবে, <sup>20</sup> এবং নবী করীম (সা.)-এর উপর দুরুদ পড়বে। আর নিজের যাবতীয় প্রয়োজনের জনা দু 'আ করবে। (দু'আই উজ হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে) কেননা রাস্নুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ই پُرْرُفْمَ الْاِيْدِي الْأَفْيِقُ سَبْبِ - শাতিটি স্থানে বাতিত যেন হাত তোলা না হয়। তন্ধ্যে দুই জামরাহুর নিকটের কথা ৫ উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাত তোলার মানে দ'আর জন্য হাত তোলা।

্রতি অবস্থান ক্ষেত্রসমূহে ইমামের কর্তব্য হলো দু'আর সময় সঞ্চল মু'মিনের জন্য ইত্তিগফার করা। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

ें प्र जाज़ार, राजीत्व कथा करून এवर اللَّهُمُ اغْفِرُ للْحَاجُ وَلَمَنِ السُتَغَفَّرُ لَهُ الحَاجُ राजी गांव जना कथा आर्थना कॉव जागर कथा करून।

মূলনীতি এই যে, যে রামীর পরে আরেকটি রামী রয়েছে, সে রামীর পরে থানবে। কেনলা এটা হলো ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়। সূতরাং এ সময় দু'আ করাই সমীচীন আর যে রামীর পরে আর কোন রামী নেই, তার পরে থামবে না, কেননা ইবাদত শেষ হয়ে গেছে। এ জন্যই ইয়াওমুন-নহরেও জামরাতুল আকাবার পরে থামবে না।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, এর পরবর্তী দিন সূর্য হেলে পড়ার পর একই ভাবে তিনটি রামী করবে। অতঃপর যদি মীনা থেকে জলদী চলে যেতে চায়, তাহলে মঞা অতিমুখে যাত্রা করবে। আর যদি মিনায় অবস্থান করতে চায়, তাহলে চতুর্থ দিন সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি রামী করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَمَنْ الْمُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ لَمِنْ النَّهُ عَلَيْهِ الْمِنْ النَّهُ عَلَيْهِ لَمِنْ النَّهُ عَلَيْهِ الْمِنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ভবে উন্তম হলো মিনায় অবস্থান করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (স..) চতুর্থ দিনও অপেকা করেছেন, তিনিটি জামরাহর রামী করা পর্যন্ত।

চতুর্থ দিনের ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার জন্য যাত্রা করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ফজর উদিত হওয়ার পর যাত্রা করার অবকাশ নেই। কেননা রামী করার ওয়াকত এসে যাওয়ার কারণে। তবে এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিনুমত পোষণ করেন।

যদি এই দিনে (অর্থাৎ চতুর্থ দিনে) ফজর উদিত হওয়ার পর যাওয়ালের পূর্বে রামী করে ফেলে তাহলে ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর মতে তা জাইব হবে। এ হনো সৃক্ষ কিয়াদের কথা।

১৫. ডাহলীল অর্থ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা। তাকবীর অর্থ আল্লাহ্ আকবার বলা। আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)—-৩৮

২৯৮ আঙ্গ-হিদায়

অন্যান্য দিনের উপর কিয়াস করে সাহেবাইন বলেন যে, তা জাইয হবে না। কেননা অন্যান্য দিনের সাথে পার্থক্য ছিলো তথু (মকা অভিমুখে) যাত্রার অবকাশের ক্ষেত্রে। আর যখন সে অবকাশ গ্রহণ করলো না তখন এ দিনটিও অন্যান্য দিনের নিয়মের সংগে যুক্ত হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মাযহাব ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই জন্য যে, রামী না করার ক্ষেত্রেই যখন এই দিনটিতে শিথিলতার ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে, তথন যে কোন সময় রামী করার বৈধতার ক্ষেত্রে শিথিলতার ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া আরো স্বাভাবিক। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ঐ দু'টি দিনে যাওয়ালের পরে ছাড়া রামী জাইয় নয়। কেননা দিন দু'টিতে রামী ত্যাগ করা বৈধ নয়। সূতরাং তা বর্ণিত মূল অবস্থার উপর বহাল থাকবে।

কুরবানীর দিন রামীর প্রথম ওয়াক্ত হলো ফজর উদিত হওয়ার সময় থেকে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রামীর প্রথম ওয়াক্ত হলো মধ্যরাতের পর থেকে। কেননা বর্নিত আছে যে, নবী করীম (সা.) রাখালদের রাতে রামী করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

आমাদের দ্লীল হলো নবী করীম (সা.)-এর বাণী ؛ مُصْمِحَيْنِ के के के के स्वार्टिक प्रति स्वीर्टिक प्रति स्वार्टिक प ا وربروی حتی تطلع الشمس – তেমরা ভোরে উপনীত হওয়া ছাড়া জামরাতৃল আকাবার রামী করবে না । অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে সূর্য উলিত হওয়ার পূর্বে রামী করবে না ।

সুতরাং প্রথম বর্ণনা দারা মূল ওয়াক্ত সাব্যস্ত হবে, আর দ্বিতীয় বর্ণনা দারা উত্তম হওয়া সাব্যস্ত হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাখ্যা হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্র। তাছাড়া এই জন্য যে, ইয়াওমুন্-নহরের রাত্র হলো মুযদালিফায় অবস্থানের রাত্র। আর রামী তো উকুফের পরবর্তী পর্যায়ের। সূত্রাং অনিবার্যভাবেই রামীর ওয়াক্ত উকুম্বের পরেই হবে।

जात देशाम जातृ हानीका (त.)-এत मरा (त्रामीत) এই সময় সূৰ্যান্ত পৰ্যন্ত প্ৰলম্বিত হবে। কেননা রাসুলুরাহ্ (সা.) বলেছেন عَلَى الْمَا الْمَيْوَمِ الرمَّيُّ किस्स –এই দিনে আমাদের প্ৰথম আমল হলো রামী।

এখানে পূর্ণ দিবসকেই রামীর সময় সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর দিবস শেষ হয় সূর্যান্তের মাধ্যমে।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যাওয়ালের সময় পর্যস্ত তা প্রলম্বিত হবে। আমাদের বর্ণিত হাদীছটি হলো তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ।

यमि द्राज পर्यख विमन्न करत छरव ताज्यरै द्रामी कन्नरव । এজना छात्र छेशद कान मम तन्हे ।

প্রমাণ হলো (ইতোপূর্বে বর্ণিত) রাখালদের অনুমতি দান সংক্রান্ত হাদীছ।

যদি আগামী দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে তাহলে আগামী দিনেই রামী করবে। কেননা তা মৌলিকভাবে রামীর সময়।

ভবে ভার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে রামীকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করার কারণে। আর এ-ই হলো তাঁর মাথহাব। अभाग : रब्द

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, *যদি সধ্যয়ার অবস্থায় রামী করে, তাহলে যথেষ্ট হবে:* কেননা, কংকর নিক্ষেপের আর্মল তো হাছিল হয়েছে!

আর বে রামীর পর আরেকটি রামী রয়েছে, পেক্ষেত্রে উত্তম হলো পারে হেটে রামী করা। আর বে রামীর পরে রামী নেই, সেক্ষেত্রে সওয়ার অবস্থায় রামী করতে পারে। কেননা, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রামীর পরে অবস্থান ও দু'আ রয়েছে, যেমন আমরণ পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। সতরাং পায়ে হেঁটে রামী করবে, যাতে তা বিনয় প্রকাশের অধিকতর নিকর্বেট্ট হয়

উন্তমভার বিষয়টি ইমাম আবৃ ইউসুষ্ক (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কংকর নিক্ষেপের রাজ্ঞানো মিনায় অবস্থান না করা মাকরহ। কেননা, নবী (সা.) মিনাতেই রাত্রি যাপন করেছেন আর উমর (রা.) মিনাতে না থাকার কারণে শান্তি দিতেন।

যদি কেন্দ্রায় (বিনা ওষরে) অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, তাহদে আমাদের মতে তার উপর কোন দও আসবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের যুক্তি এই যে, কেননা রাত্রগুলো মিনায় অবস্থান সাবান্ত হয়েছে, হ'তে দিনগুলোতে রামী করা সহজ্ঞ হয়। সুতরাং এই অবস্থান হচ্ছের অন্তর্ভুক্ত আমল নর। সুতরাং তা তরক ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব করবে না।

আর এটা মাকরত্ বে, কেউ তার সামা-পাত্র আগেডাগে মঞ্চার পাঠিয়ে দের এবং মীনার অবস্থান করে রামী করা পর্বন্ত। কেননা বর্ণিত আছে যে, উমর (রা.) এরপ করতে নিষেধ করতেন এবং এজনা শান্তি দিতেন।

আর এ জন্য যে, তার মন সে দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। যখন মক্কান্ত দিকে যাত্রা করবে, তখন মুহাছ্ছাব অর্থাং আবভাহ নামক স্থানে অবতরণ করবে।

এটা একটা জায়গার নাম, যেখানে রাস্লুরার (সা.) অবতরণ করেছিলেন। আর তার অবতরণ ছিলো ইচ্ছাকৃত। এ-ই বিতদ্ধ মত। তাই এখানে অবস্থান করা সুনুত হবে। মেন বর্ণিত আছ যে, নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে বলেছিলেন, আগামীকাল আমরা বারকে বনী কানানা-তে অবতরণ করবো, যেখানে মুশরিকরা তাদের লিরকের উপর থাকার পরস্পর প্রথমিক বিরেছিল।

তিনি একথা বলে বনৃ হাশিমকে বর্জনের ব্যাপারে তাদের চরম তৎপরতার প্রতি ইংগিত করেছিলেন। সূতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, তিনি তার প্রতি আদ্মাহর বিশেষ অনুমহ মুশরিকদের দেখানোর ইচ্ছা করেছিলেন। সূতরাং তাওয়াকের রামালের ন্যায় এটিও সুনাত হবে।

ইমাম কুদ্বী (র.) বদেন, অতঃগর মঞ্চার থবেশ করবে এবং বারতুল্লাব্র সাত চকর ভাওরাফ করবে, তাতে রামাশ করবে না।

এটা হলে طواف الرواع বা প্রজাবর্তনের জাওয়াক এটাকে طواف الصدر বা বিদায়ী জাওয়াকও বলা হয়। এবং বার্ডুল্লাহ্র সংগে শেষ সাক্ষাতের জাওয়াকও বলা হয়। কেননা এই জাওয়াকের মাধ্যমে সে বায়ডুল্লাহ্কে বিদায় জানাকে এবং বায়ডুল্লাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করছে।

আমাদের মতে এটি ওয়াঞ্জিব।

ইম্ম শাঞ্চিঈ (র.) ভিনুমত পোষণ করেন।

ভবে মক্কাবাসীদের উপর এ তাওয়াফ ওয়ন্ধিব নয়। কেননা তারা তো প্রত্যাবর্তন করছেন না এবং বিদায়ও জানাচ্ছেন না ।

এই তাওয়াফে রামাণ নেই। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, রামাণ তথু একবারই অনুমোদিত হয়েছে।

এরপর অবশা তাওয়াফের নুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। এর কারণ পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি <sup>১৬</sup>

জতঃপর ষমহমের নিকট এসে যময়মের পানি পান করবে। কেননা বর্ণিত আছে বে, নবী করীম (সা.) নিজ হাতে বালতি করে পানি তুলেছেন এবং পান করেছেন। অতঃপর বালতির অবশিষ্ট পানি কয়ায় ফেলে দিয়েছেন:

चात्र भूखाश्चे रामा नाम्रजूष्ट्राह्य मन्नकात्र जामान এवश क्रोकार्क हुन्न कन्नतः।

अन्तन्त चामान भूकाशास्य जान जारामा मन्नका। जामधन्नास्त्र स्थावर्धी ज्ञान स्मृह्याः

वृक् ७ क्रिल्डां नागास्य अवश् किङ्क मभग्न नाम्रजुल्लास्त्र भिमाक क्रिक्टाः थवातः। ज्ञाधनेन जान नाफ्रिन मित्क किन्नतः।

এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) মুলতাধিমের সংগে এ**রুপ করেছেন**।

আমদের মাশায়েখগণ বলেছেন, এ-ও উচিত যে, বায়ভুলাহ্র দিকে মুখ করে পিছনের দিকে হেটে ফিরবে বায়ভুলাহ্র বিচ্ছেদে ক্রমনরত শোকাতিভূত অবস্থায়। এভাবে বায়ভুলাহ্ শরীফ থেকে বের হয়ে আসবে। এই হলো হচ্ছের পূর্ণ বিবরণ।

১৬. কেনলা পিছলে হানীয় বর্ণিত হয়েছে, তাওয়ায়কারী প্রতি সাত চক্কর ভাওয়াকের জন্য দুই রাকালাত নামার্থ পাছরে

# পরিচ্ছেদ ঃ উকুফের সাথে সংশ্রিষ্ট

মুহরিম যদি মক্কায় প্রবেশ না করেই আরাফা অভিমূখে গমন করে এবং আমাদের পূর্ব বির্ণিত নিয়ম অনুসারে সেখানে উকুফ করে তাহলে তার, যিখা থেকে তাওয়াফুল কুদূম রহিত হয়ে যাবে। কেননা তাওয়াফুল কুদূম হজ্জের ওকতে এমনভাবে শরীজ্ঞাতের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে যে, তার উপর হজ্জের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম পরম্পরায় অনর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপে তা আদায় করা সুনুত হবে না।

আর এটা তরক করার কারণে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা সুন্নাত। আর সুন্নাত তরক করার কারণে কোন ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হয় না।

যে ব্যক্তি নয় তারিখের সূর্য হেলে পড়া থেকে দশ তারিখের ফচ্চর উদিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে কোন সময়ে আরক্ষায় উক্কফ করতে পারে, নে হচ্চ পেয়ে গেলো।

সূতরাং আমাদের মতে উকুফের প্রথম ওয়াক্ত হলো যাওয়ালের পর। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যাওয়ালের পর উকুফ করেছেন, আর এ হলো প্রথম ওয়াক্তের পর।<sup>১৭</sup>

আর নবী (সা.) বলেছেন ঃ بِالْدُنْ أَنْكُ عُرِنَةً بِلَيْلِ فَقَدْ اَنْزُكُ الْحَجُّ وَمَنْ فَائِكُ عُرِنَةً بِلِيْلِ وَهَ الْحَجَّ وَمَنْ فَائِكُ الْحَجُّ وَمَنْ فَائِكُ الْحَجُّ الْحَجُّ الْحَجُّ الْحَجُّ اللَّهِ (দে ব্ৰাজি অৰ্ডতঃ রাত্তে আরাফার অবস্থান লাভ করতে পারে দে হঙ্কে ফাওত হয়ে পোলা। আর যে রাত্রেও আরফার অবস্থান লাভ করতে না, পারে তার হঙ্ক ফাওত হয়ে পোলা। এ হলো ওকুফের শেষ সময়ের বিবরণ।

ইমাম মালিক (র.) যদিও বলতেন যে, উকুফের প্রথম ওয়াক্ত হলো ফজর উদিত হওয়ার কিংবা সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে, কিন্তু আমাদের এইমাত্র বর্ণিত হাদীছ তার বিপক্ষে দলীল।

যদি যাওয়ালের পর উকুফ করে সেই মুহুর্তে রওয়ানা দিয়ে দেয়, তাহলে আমাদের মতে যথেষ্ট হবে। কেন্না রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বিষয়টিকে ال ضاعة بدراً قَدْمَ نَامَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْوَالْمِارِ فَقَدْ تَامُ حَبُّهُ ইবাাদ করেছেন । ক্রিইন الحَمَّ عَرْفَةُ فَمَنْ وَقَفَ بَمْرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْهِ الْوَالْمِارِ فَقَدْ تَامُ حَبُّهُ হলো আরাফার অবস্থান। সুভরাং যে ব্যক্তি রার্ত্তের বা দিনের কিছু সময় আরাফার অবস্থান করলো, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেলো। أيَّ অব্যয়টি হলো ইচ্ছা প্রদানমূলক অব্যয়।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, দিনের সহিত রাত্রের কিছু অংশে উকুফ না করলে যথেষ্ট হবে না। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীছু তাঁর বিপক্ষে দলীল।

যে ব্যক্তি পুমস্ত অবস্থায় কিংবা বেহুল অবস্থায় কিংবা সে আরাকা না জেনে আরাকা অভিক্রম করে, তবে তার উকুক জাইয় হয়ে যাবে। কেননা যা হচ্জের কুকন অর্থাৎ উকুফ, তা তো পাওয়া গেছে। অজ্ঞানাবস্থা কিংবা ঘুমের অবস্থার কারণে তো সেটা ব্যাহত হয় না; যেমন সাওমের কুকনের বেলায় <sup>১৮</sup> সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা অজ্ঞান অবস্থায় সাপাত অব্যাহত থাকতে পারে না।

১৭. অর্থাৎ কিতাবুল্লায় বিষয়াট মুক্তমাল(বা অবিশদিত)ছিলো। সুতবাং রাস্পুলায় (সা.)-এর আমলকে ব্যাংয়া রূপে গণ্য করা হয়।

১৮. সাওমের নিয়াত করার পর সারা দিন ঘুম বা অজ্ঞানতার কারণে পানাহার থেকে সংবম ব্যরা সাওমের ক্রকল আদার হয়ে যায়।

আর অজ্ঞান অবস্থায় আরাফা অতিক্রমের বেলায় উকুঞ্চের নিয়্য**ত অনুপস্থিত, কিন্তু নি**য়্যত তো হক্ষেত্র প্রতিটি ককনের জন্য শর্ত নয়।

क्छे यनि षक्षान হয়ে यात्र षात्र जात्र नाषीत्रा <mark>छात्र भक्ष रूट देश्त्राम त्वैरम मत्र</mark> छारम जा कारेस रूत ।

এ হল আর হানীফা (র.)-এর মাযহার। সাহেরাইনের মতে তা জাইয় হবে না।

यमि कान मानुसक वरम तात्व रा, रा चच्छान हरा शाम किश्वा चूमिरा शाम रा रान छात्र शक खाक इँहताम ताँस्थ एमस खात खामिड वाकि छात्र शक खास इँहताम ताँस्थ तात्र, छाहरम छा छक्ष हरत। धत्र छैशत क्कीश्रामत हैंकमा तरसह । यूछताश यमि स्म प्रश्का किरत शास किश्वा कार्यछ हम धवश हष्क्कत क्रियांकर्म गन्धत करत, छाहरम काहैय हरस गांदा।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, (প্রথমোক্ত সুরতে) সে নিজেও ইহরাম বাঁধেনি আবার কাউকে ইহরাম বাঁধে দেয়ার আদেশও করেনি। কেননা সে তো স্পষ্টতঃ অনুমতি প্রদান করেনি। আর লক্ষণগত <sup>১৯</sup> অনুমতি নির্ভর করে বিষয়টি তার জানা থাকার উপর। তাছাড়া লক্ষণগত অনুমতির বৈধতা তো অনেক ফকীহ্ এরই জানা নেই। সুতরাং সাধারণ মানুষ তা জানবে কিতাবে। অন্যাকে এ বিষয়ে স্পষ্ট আদেশ দানের অবস্থা এর বিপরীত।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, যখন সে তাদের সফর সংগী হওয়ার ব্যাপারে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তখন সে ঐ সকল বিষয়ে তাদের প্রত্যেকের নিকট সাহায্যের আশা পোষণ করেছে, যা সে নিজে সম্পাদন করতে সক্ষম নয়। আর এই সফরের উদ্দেশ্যমূলক বিষয় হলো ইহরাম। সৃতরাং লক্ষণগতভাবে ইহরাম বেঁধে দেয়ার অনুমতি সাব্যন্ত হবে। আর প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাত রয়েছে বলে সাব্যন্ত হবে। আর হ্কুম তো প্রমাণের উপরই নির্ভরশীল।

ইমাম কুদুরী বলেন ঃ *এই সকল বিষয়ে ন্ত্রী লোকের হকুম পুরুষের অনুরূপ।* কেননা পুরুষদের মতই তারাও সম্বোধনের অন্তর্ভক।

তবে সে তার মাধা খুলে রাখবে না। কেননা সেটা তার সতরের অন্তর্ভুক্ত।

আর তার চেহারা খোলা রাখবে। কেননা রাস্পুলাই (সা.) বলেছেন, বী লোকের ইহরাম হলো তার চেহারার মধ্যে।

यिन गूरवंत छेभत्र कान किंहू बूमिरा प्रमा धवर छा क्रयांत्रा खिक भृषक द्वार्य छाराम छारेय राव ।

আইশা (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এটা হলো হাওদার ছায়া **এহ**ণের মত। *আর সে উক্টেহররে তাদবিয়া পড়বে না।* কেননা তাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে।

সে রামাল করবে না এবং সাঈ করার সময় উভয় চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াবে না।কেননা তা সতর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

১৯. অর্থাৎ যদিও স্পষ্টতঃ অনুমতি দেয়া হয়নি, কিছু লক্ষণের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, তার থেকে অনুমতি রয়েছে : কেননা এতে তো তারই য়ার্থ রক্ষিত হছে।

অধ্যয়ঃ হজ্জ ৩০৩

আর সে মাথা মুড়াবে না, বরং চুল ছাঁটবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, মরা করাঁম (সা.) ব্রী লোকদেরকে হক করা থেকে নিষেধ করেছেন। এবং ডাদের ছাঁটার আদেশ দান করেছেন।

তাছাড়া দলীল এই যে, তাদের ক্ষেত্রে মাথা মুড়ানো মুসলার (বিকৃতি সাধনের) হুকুম রাখে, পুরুষের ক্ষেত্রে দাড়ি চাঁছা যেমন :

আর সে ইচ্ছামত সেলাই করা কাপড় পরিধান করবে। কেননা সেলাই বিহীন কাপড় পরিধানে ছতর খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ফকীহুগণ বলেছেন, ভিড় থাকলে তারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে যাবে না। কেননা পুরুষদের সংস্পর্শে যেতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ফাঁকা জায়গা পেয়ে যায় তাহলে স্পর্শ করতে পারে।

জামে' সগীর প্রণেতা বলেন, যে ব্যক্তি নফল কুরবানী, কিংবা মান্লতের কিংবা কোন শিকারের ক্ষতি পূরণের অথবা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যের উটনীকে কালাদা (কুরবানীর পতর চিহ্ন) পরাল এবং তা নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো তার ইহরাম হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

কেননা রাসুপুরার্ (সা.) বলেছেন ই اَحْدَدُ اَحْرَةُ — বে ব্যক্তি উটনীকে কালাদা পরাল, সে ইহরাম বেঁধে নিল। তাছাড়া এই জন্য যে, হিষরত ইবরাহীম (আ.)-এর আহ্বানে! সাড়াদান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে যাওয়া তালবিয়া পাঠের সমত্ল্য। কেননা এ কাঞ্জ সে ব্যক্তিই করে, যে হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা করে। আর সাড়াদানের প্রকাশ কর্থনো কর্ম দ্বারাও হয়, যেমন কথা ন্বারা হয়। সুতরাং এমন কাজের সংগে নিয়তের দ্বারা সে মুহরিম হয়ে যাবে, যে কাজ ইহরামের বৈশিষ্টাভক্ত।

কালাদা পরানোর সূরত এই যে, উটনীর গলায় ছেঁড়া জুতা, ডোলের রাশ কিংবা গাছের ছাল মুলিয়ে দেওয়া।

যদি পশ্চকে কালাদা পরিয়ে পোক মারকত পাঠিয়ে দের, নিজে সংগে না নের তাহলে সে মুবরিম হবে না। কেননা 'আইনা (রা.) থেকে বর্গিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাস্পুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদী (হারাম অভিমূখী যাবাহ করার পত)-এর 'কালাদা' পাকিয়ে দিয়েছিলাম। আর তিনি লোক মারকত তা পাঠিয়ে দেন এবং হালাল অবস্থার পরিবারের মধ্যে অবস্থান করেছেন।

লোক মারকত প্রেরণের পর যদি রওয়ানা হয় তাহলে উক্ত পশুর সংগে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সে মুহরিম হবে না। কেননা রওয়ানা হওয়ার সময় তার সংগে যদি কোন হাদী না থাকে, যা সে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে, তাহলে তো তার পক্ষ হতে নিয়াত ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেলোনা। আর গুধু নিয়াতে মুহরিম হয় না। যদি পশ্চিমধ্যে দে প্রেরিত পত পেয়ে যায় এবং তা হাঁকিরে নিরে যায় কিংবা তথু পেয়ে গোলো, তাহণে যেহেড় তার নিয়াত এমন একটি আমলের সংগে যুক্ত হয়েছে, যা ইহরামের বৈশিষ্ট্যভূক্ত, সেহেড় সে মুহরিম হয়ে যাবে। যেমন শুরু থেকে ইাকিয়ে নিলে হয়।

ইমাম মুহাম্মন (র.) বনেন, হ**ল্কে** তামাকু-এর উটনী এর ব্য**তিক্রম। কেননা সে** ক্লে<u>নে রওয়ানা দেওয়া মাত্র সে মুহরিম হয়ে যাবে।</u> অর্থাৎ যদি ইহরামের নিয়্যত করে থাকে। এটা হলো সৃশ্ধ কিয়াস। সাধারণ কিয়াস তাই, যা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। <sup>২০</sup>

সৃত্ধ কিয়াসের কারণ এই যে, তামান্তু-এর হানী শরীআতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রূপে তক্ত থেকেই হজ্জের আমলসমূহের অন্তর্ভূক্ত একটি আমল রূপে নির্ধারিত। কেননা এটা মঞ্চার সাথে বিশিষ্ট। এবং (হজ্জ ও উমরা এই) দুই ইবাদত একত্রে আদায়ের শোকর হিসাবে তা ওয়াজিব হয়েছে।

আর অন্যান্য হাদী তো (ক্ষেত্র বিশেষে) অপরাধ জনিত কারণেও ওয়াজিব হতে পারে। যদিও তা মক্কা পর্যন্ত না পৌছে। এ কারণেই তামাত্ব-এর হাদীর ক্ষেত্রে হাজীর রওয়ানা হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। পক্ষান্তবে অন্যান্য হাদীর ক্ষেত্রে প্রকৃত আমলের উপর (অর্থাৎ যুক্ত হয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর) নির্ভরশীল থাকবে।

যদি উটনীকে চট পরিয়ে দেয় কিংবা اشعار (কুঁজে আঁচড় কেটে দেয়া) করে, কিংবা বকরীর গলায় কালাদা ঝুলিয়ে দেয়, তাহলে মুহরিম হবে না। কেননা চট পরানো গরম বা শীত বা মাহি থেকে রক্ষার জন্যেও হতে পারে। সুতরাং তা হচ্জের বৈশিষ্ট্য হলো না।

ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে। করা মাকরহ। সূতরাং তা হজ্জের আমলের মধ্যে গণ্য নয়।

সাহেবাইনের মতে যদিও তা উত্তম তবে তা কখনো চিকিৎসার জ্বন্যও হয়ে থাকে। আর কালাদা ঝুলানোর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা হাদীর সাথেই বিশিষ্ট।

আর বকরীর গলায় কালাদা ঝুলানো প্রচলিত নয়। এবং তা সুনুতও নয়।

ইমাম মুহাত্মন (র.) বলেন, (হজ্জ প্রসংগে যেখানে 'বুদন' এর কথা এসেছে সেখানে) বুদন অর্থ উট এবং গরু ৷

২০. অর্থাৎ রওয়ানা হওয়ার সময় যদি সংশে ইাকিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন হাদী না থাকে ভাহলে ভার নিয়্য়ত প্রমন কোন আমালের সংগে যুক্ত হলো না, যা ইহরামের সাথে বিশিষ্ট। কাজেই হাদীর সাথে মিলিত না হওয়ে পর্যন্ত মুর্যরুম হবে না।

এখানে তিনি উটনী ও গাডীর সাঝে পার্থক্য করেছেন। (সুতরাং বোঝা গেলো যে, গার্ভী বাদানাহ নয়)।

আমাদের দলীল এই যে, 'বদনা' শব্দটি 'বাদানাহ' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ স্থূলদেহী। আর এই অর্থের দিক থেকে উটনী ও পাতী দুটোই সমতুল্য। এজন্যই তো উভয়ের প্রতিটি সাতজনের জন্য যথেষ্ট হয়।

আর হাদীছের বিশ্বন্ধ বর্ণনায় جزور (বকরী প্রেরণকারীর ন্যায়) রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক অবগত।

#### www.eelm.weebly.com

## দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

#### কিবান

### इत्क किवान इतना इत्क जामाङ्ग ७ इत्क इसवाम स्थरक छैठम।

ইমাম শান্তিই (র.) বলেন, তামান্তু কিরান থেকে উত্তম। কেননা কুরআনে তামাত্ন-এর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কিরানের কোন উল্লেখ নেই।

ইমাম শাহিক (র.)-এর দলীল হলো রাস্লুয়াহ (সা.)-এর বাণী । البَرَانُ رُخُصَةُ (কিরান হলো শরীআত প্রদন্ত একটি রুখসত বা অবকাশ)।

আর এ জন্য যে, পৃথক পৃথক হল্জ ও উমরা আদায়ের মধ্যে অধিক তালবিয়া, দীর্ঘ সক্ষর এবং অধিক হলক (মাথা মুড়ালো) রয়েছে।

আমানের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ؛ وَمُعَدِّمُ وَعُمْرُهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

তাছাড়া এই জন্য যে, তাতে দু'টি ইবাদত একত্রি করা হয়। সুভরাং এটা যুগপৎ ই'ডিকাফ ও রোয়ার সাদাকা এবং তাহাজ্জ্দসহ আল্লাহ্র রাস্তায় প্রহরাদানের সদৃশ হলো। আর তালবিয়ার তো নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই।

আর সফর উদ্দেশ্য মূলক ইবাদত নয়। আর হলক তো হলো ইবাদত হতে বের হওয়ার প্রক্রিয়া। সূতরাং ইমাম শাফিঈ (র.) যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তা দ্বারা হচ্ছে ইফরাদ অগ্রণণ্য হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার উদ্দেশ্য বলো জাহেলিয়াত যুগের অধিবাসীদের এ মন্তব্য নাকচ করা যে, হচ্জের মাসগুলোতে উমরা করা নিকৃষ্টতম পাপ।

মানিক (র.)-এর বজব্যের জবাব এই যে,। কুরআনে কিরানের উল্লেখ রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَاتَضُوا اللَّهُمُ وَالْفُمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالْفُمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالْفُمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

তাছাড়া এতে আগে খেকে ইহরাম বাঁধা হয়। এবং হচ্ছ ও উমরা উভরের ইহরাম মীকাত থেকে গুরু করে উভয় ইবাদত থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অথচ হচ্ছে তামান্ত এরপ নয়। সুতরাং কিরান তামান্তু খেকে উত্তম হবে।

অর্থাৎ হলক নিজন্ত সন্তাহ কোন ইবাদত নয়, বরং ইবাদত থেকে বের হওয়ার উপায়। পক্ষান্তরে নামাবের সালম ইবাদত থেকে বের হওয়ার উপায় হওয়ার সাথে সাথে নিজকভাবে একটি ইবাদতও।

আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের মধ্যে ও ইমাম শাফিট (ব.)-এর মধ্যে মত পার্থক্যের ভিত্তি এই যে, আমাদের মতে কিরান হজ্জকারীকৈ দু'টি তাওগাফ এবং দু'টি সাই করতে হয়। আর ইমাম শাফিট (ব.)-এর মতে একটি তাওয়াফ ও একটি সাই করতে হয়।

ইমাম কুনুরী (র.) বলেন, কিরানের বিবরণ এই যে, মীকাত থেকে এক সঙ্গে হজ্ঞ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে এবং (ইহরামের দুই রাকাআত) সালাতের পর বলবে ﴿ الْمُوْرُونُ وَالْمُوْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُوْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَلَّمُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَالْمُؤْلِونُ وَلِي وَالْمُؤْلِونُ وَلِيلِمُ وَالْمُؤْلِونُ وَلِيلِهُ وَلِيلِمُونُ وَلِيلِمُ وَالْمُؤْلِونُ وَلِمُؤْلِونُ وَلِيلِمُونُ وَلِيلِهُ مِنْ الْمُونُ وَلِيلِمُونُ وَلِيلِمُ وَلِيلِهُ وَلِيلِمُونُ وَلِيلِمُونُ وَلِيلِمُ ولِيلِمُونُ وَلِيلِمُونُ وَلِيلِمُونُ وَلِيلِمُونُ وَلِيلِمُونُ ولِيلِمُونُ وَلِمُؤْلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُؤْلِمُ وَلِمُؤْلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُونُلِمُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُ

যদি উমরার তাওয়ান্টের চার চক্কর শেষ হওয়ার পূর্বে হচ্জকে উমরার মাঝে দাখিল করে দেয়। যেহেতু উভয় ইবাদতকে একত্র করা বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা তাওয়াকের অধিকাংশ চক্কর এখনো বিদামান রয়েছে।

আর যখন উভয়টি আদায় করার প্রতিজ্ঞা নিলো তখন উভয়টিকে সহজ করে দেওয়ার জন্য (আল্লাহ্র নিকট) প্রার্থনা করবে। এবং আদায়ের ক্ষেত্রে উমরাকে হজ্জের উপর অগ্রবর্তী করবে।

অদ্রূপ (তালবিয়ার কেত্রে) এক সাথে বলবে ঃ گَنْدَ কৈলা সেতো উমরার কাজ আপে করবে, সূতরাং তালবিয়াতেওঁ উমরার কথা আর্গে উল্লেখ করবে।

অবশ্য যদি দু'আ ও তালবিয়ায় উমরার কথা পরে উল্লেখ করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা ,া, অবায়টি নিছক যুক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত (অগ্র-পশ্চাত অর্থে নয় ৷)

यদি **৩५ অন্তরে নিয়াত করে এবং তাশবিয়াতে হজ্জ ও উমরার ক**থা উল্লেখ না করে, তাহ**লেও যথেই হবে**। সালাতের উপর কিয়াস করে। <sup>১</sup>

মক্কায় প্রবেশ করার পর প্রথম কান্ধ হিসাবে বায়তুল্লাহর সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। এবং সাতের প্রথম তিনটিতে রামাণ করবে। তারণর সাক্ষা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। এগুলো হলো উমরার কার্যসমূহ।

অতঃপর হচ্চ্চের আমল ওক্ন করবে। অর্থাৎ সাত চক্কর তাওয়াকুল কুদুম করবে। তারপর সামী করবে।যেমন হচ্চ্চে ইফরাদকারীর ক্ষেত্রে আমরা বয়ান করে এসেছি।

আর উমরার কার্যসমূহকে অথবর্তী করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ আর কিরানে তো (কার্যতঃ) তামান্তু-এরই মর্ম রয়েছে।

হক্ষ আর উমরার মাঝখানে মাখা মুড়াবে না। কেননা হক্ষের ইহরামের প্রতি এটি অপরাধ। আর সে কুরবানীর দিন মাথা মুড়াবে। যেমন ইফরাদকারী মাথা মুড়ায়।

আমাদের মতে সে হালাকের (মাধা মুড়ানোর) মাধ্যমে হালাল হবে, যাবাহ করার মাধ্যমে নয়। যেমন হজ্জে ইফরাদকারী (হলকের মাধ্যমে) হালাল হয়। এ হলো আমাদের মাযহাব।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কিরানকারী একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈ করবে। কেননা রাসূলুরাহু (সা.) বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্জের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে।

তাছাড়া হজ্জে কিরানের তিত্তিই হলো পরস্পেনর প্রবিষ্টতার উপর। এ কারণেই তো তাতে এক তালবিয়া ও এক সফর এবং এক হলক যথেষ্ট হয়ে থাকে। সুভরাং রুকনসমূহ (তথা তাওয়াফ সাই)-এর ব্যাপারেও এরূপ হবে।

আমাদের প্রমাণ এই যে, সুবাই ইব্ন মা'বাদ যখন দু'টি তাওয়াফ ও দু'টি সাঈ করেছিলেন, তখন উমর (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নাতের দিকে পথপ্রাপ্ত হয়েছো।

তাছাড়া কারণ এই যে, কিরান অর্থই হলো একটি ইবাদতকে অন্য একটি ইবাদতের সংগে যুক্ত করা। আর সেটা প্রতিটি ইবাদতের আমল আলাদাভাবে পূর্ণব্ধপে আদায় করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে।

আর এ জন্য যে, নির্দিষ্ট ইবাদতের মধ্যে প্রবিষ্টতা প্রয়োগ হয় না।

আর সফর তো হলো ইবাদত পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যমে এবং তালবিয়া হলো ইহরাম বাঁধার জন্য, আর মাথা মুড়ানো হলো ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য। সুভরাং এ সকল কাজ তো উদ্দেশ্যমূলক নয়। পক্ষান্তরে রুকনসমূহ হলো উদ্দিষ্ট। তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, নফল সালাতের দুই দুই রাকাআত একত্রে আদায় করলে পরম্পর প্রবিষ্ট হয় না, অথচ এক তাহরীমা দ্বারাই তা আদায় করা যায়।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াতের অর্থ হলো উমরার ওয়াক্ত হক্জের ওয়াক্তের অন্তর্ভক হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কিরানকারী উমরা ও হচ্ছের জন্য প্রথমেই দুই তাওয়াফ করে নেয় এবং এরপর দুই সাঈ করে, তাহলে তার জন্য যথেষ্ট। কেননা তার উপর যা কর্তব্য ছিলো, তা সে আদায় করেছে। তবে উমরার সাঈ বিপদিত করায় এবং তাওয়াফে কুদুমকে উমরার সাঈ র উপর অগ্রবর্তী করায় সে মন্দ কাজ করল। তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইনের মতে এ হকুম স্পষ্ট। কেননা তাদের মতে উমরা ও হচ্জের কোন কাজ আগ্রবর্তী বা বিলম্বিত করার কারণে দম ওয়াজিব হয় না।

আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে তাওয়াফে কুদ্ম হলো সুন্নাত। আর তা তরকের দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। সূতরাং সুন্নাতকে অগ্রবর্তী করার দ্বারা দম ওয়াজিব না হওয়া আরো স্বাভাবিক। আর অন্য আমলে বাস্ত হওয়ার কারণে সাঈকে বিলম্বিত করার দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। সূতরাং তাওয়াফ সম্পাদনের সাঈ বিলম্বিত হওয়ার কারণে দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম কুদুরী (ব.) বলেন, কুরবানীর দিন যখন জামরায় কছর নিক্ষেপ করে কেলবে তখন এক বকরী কিংবা এক গরু কিংবা এক উট কিংবা বাদানার (উটের) এক-সর্তমাংশ কুরবানী দিবে। এ হলো কিরানের দম। কেননা কিরানে তামাতু-এর মর্ম রয়েছে। আর তামাতু-এর ক্ষেত্রে হানী ওয়াজিব হওয়া কুরআনের তাম্যে প্রমাণিত। আর হানী উট বারা কিংবা গরু দ্বারা কিংবা বকরী দ্বারা হয়ে থাকে। হাদী অধ্যায়ে এ প্রসংগে অংলাচনা করবো ইনশাআপ্রাহ।

ইমাম কুদুরী (র.) বাদানাহ দারা এখানে উট উদ্দেশ্যে করেছেন। যদিও বাদানাহ শব্দি উট ও গব্ধ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে একেছি - উটের সাতভাগের একভাগ যেমন জাইয় তেমনি গব্ধুর সাতভাগের একভাগও জাইয়।

যদি যাবাহ করার মতো কিছু তার না থাকে, তাহলে হচ্জের দিনওলোতে তিন দিন রোযা রাখনে, যার শেষ দিন হবে আরাফার দিন। আর সাতদিন রোযা রাখনে আপন পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর। কেননা, আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

غَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيلَامُ ثَلَقَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِنَا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ "

–যে ব্যক্তি যাবাহ করার মতো কিছু না পায় সে হজ্জের সময় তিন দিন রেযা রাথবে অব সাতটি রোযা রাখবে যখন তোমরা ফিরে আসবে। এ-ই হলো পূর্ণ দশটি।

নাস্' যদিও তামাত্ন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু কিরানও তার সমত্লা; কেননা (এখানেও) সে দু'টি ইবাদত আদায়ের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আর আয়াতের 'হজ্ঞ' শব্দটি দ্বারা হচ্ছের সময় উদ্দেশ। আর তা আল্লাইই বেশী জানেন। কেননা হজ্ঞ নিজস্বভাবে রোযার কাল হতে পারে না। তবে সর্বোজ্ঞ কলে ইয়াওলারিরার একদান পূর্ব থেকে অর্থাং সাত তারিং পক্কে এবং ইয়ামুতারবিয়াতে (আট তারিংখ) এবং ইয়াওমে আরাফায় (নয় তারিংখ) এই তিন দিনে রোযা রাখা। কেননা রোযা হলো হাদীর স্থুলারতী। সূত্রাহ মূল জিনিস তথা হাদী সংগ্রহে সক্ষম হওয়ায় প্রভাগা শেষ সময় পর্যন্ত রোযাকে বিলম্বিত করাই মুতাহাব হবে।

যদি হচ্ছ খেকে ফারিগ ইওয়ার পর মক্তায় থাকা অবস্থায় সাতিটি রোষা রেখে নেয় তাহলে তাও জাইয় হবে। এর অর্থ হলো আইয়ামে তাশরীক অতিক্রান্ত ইওয়ার পর : কেনন: এ দিনগুলোতে রোষা রাখা নিধিক।

ইমাম শাঝিঈ (র.) বলেন, তা জাইয় হবে না। কেননা তা প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পৃত। তবে যদি মঞ্জায় থেকে যাওয়ার নিয়াত করে, তাহলে প্রত্যাবর্তন সম্ভাবনা রহিত হওয়ার কারণে মঞ্জাতে রোযা রাখা যথেষ্ট হবে।

আমাদের দলীল এই যে, (আরাতে উল্লেখিক (رجمتر) এর অর্থ হলো যখন তোমরা হক্ত থেকে প্রত্যাবর্তন করো অর্থাৎ হক্ক সম্পন্ন করে ফেল। কেননা সম্পন্ন হওয়া পরিবার-পরিভানের নিকট প্রত্যাবর্তনের কারণ। কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পরই রোযা আদায় করা হচ্ছে। সূতরাং তা জাইয হবে।

যদি তার রোধা ফউত হয়ে যায় আর ইয়াওমুন নহর এসে পড়ে তাহলে দম ছাড়া আর কিছু যথেষ্ট হবে না।

ইমাম শান্তিঈ (র.) বলেন, এ ভাশরীকের দিনগুলোর পরে রোষা রেখে যাবে। কেননা এগুলো নির্ধারিত সময়ের সিয়াম। সুভরাং রমাযানের সাধ্যমের ন্যার এগুলো কাষা করা হবে। ইমাম মানিক (র.) বলেন, আইয়ামে তাশরীকেই নিয়াম পালন করবে। কেননা আ**ল্লা**ছ্ তা আলা বলেছেন و فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيْامُ ثَلْتَكُ أَيَّامِ فِي الْحَيِّ - বে ব্যক্তি কিছু না পায় তার জন্য বিধান হলো হজ্জের সময় তিন দিনের সিয়াম পালন। আর এই দিনতলো হজ্জের সময়।

আমাদের দলীল হলো এই দিনগুলোতে সিয়াম পালনের নিষেধ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীছ রয়েছে। সুতরাং নাস এই হাদীছ দারা শর্তমৃক্ত হবে। অথবা এ জন্য যে (নিষিদ্ধ দিনে আদায় করলে) তা ক্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তা দারা এ রোযা আদায় হবে না, যা পূর্ণ আকারে ওয়াজিব হয়েছে।

কিছু এর পরে আর কাযা করবে না। কেননা রোযা হলো (হাদী যবাহ করার) স্থলবর্তী আর স্থলবর্তী ওধু শরীআত কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। আর 'নাস' সেটাকে হজ্জের সময়ের সাথে সম্পক্ত করেছে। আর 'দম' জাইয হওয়া হল মৌলিক বিধান অনুসারে।

উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ধরনের ক্ষেত্রে তিনি বকরী যবাহ করার আদেশ করেছেন।

যদি হাদী সংগ্রহ করতে সক্ষম না হয় তাহলে হাদাল হয়ে যাবে আর তার উপর দু'টি দম ওয়ান্তিব হবে। একটি তো হদো দুই ইবাদত একত্র করার সুবিধা ভোগের দম আর ছিতীয়টি হলো হাদী যবাহ করার পূর্বে হালাল হওয়ার দম।

কিরান হজ্জকারী যদি মক্কা প্রবেশ না করে আরাফাত অভিমুখে চলে যায়, তাহলে সে উকুফের মাধ্যমে<sup>9</sup> উমরা তরককারী হয়ে গেলো। কেননা এখন তার পক্ষে উমরা আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ তাহলে সে উমরার কার্যগুলোকে হজ্জের কার্যগুলোর উপর ভিত্তিকারী হবে। অথচ সেটা শরীআত সম্মত নয়।

তবে ওধু আরাফা অভিমুখে যাত্রা করা ছারাই সে উমরা তরককারী হয়ে যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মাযহাবের এ-ই বিতদ্ধ মত। তাঁর মতে এই ব্যক্তির মাঝে এবং জুমুআর দিন যুহর আদায় করার পর জুমুআর জন্য যাত্রাকারী ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, জুমুআর ক্ষেত্রে যুহর আদায় করার পরও জুমুআ আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কুরআনী আদেশ তার উপর আরোপিত হয়। পক্ষান্তরে কিরান ও তামাতু এর ক্ষেত্রে উমরা আদায়ের পূর্বে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। সূতরাং উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, *আর তার যিখা থেকে কিরানের দম রহিত হয়ে যাবে।* কেননা যথন উমরা বর্জিত হলো তথন দুই ইবাদাত আদায়ের সুবিধা সে লাভ করেনি।

তবে উমরা তরু করে তা তরক করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এবং উমরা কাযা করতে হবে। কেননা উমরা ওরু করা বিশুদ্ধ ছিপো। সুতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সদৃশ হলো। আল্লাহই অধিক অবগত।

অর্থাৎ কিরান হজ্জকারী যদি হাদী সংগ্রহ করতে না পারে আর রোযাও না রেখে থাকে এমন কি আইরামে তালরীক এসে যায়, এ ধরনের ক্ষেত্রে।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ

### হজ্জে তামাত্ত

হচ্ছে তামাতু হচ্ছে ইফরাদ থেকে উত্তম।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হজ্জে ইফরাদ উপ্তম। কেননা তামাতুকারীর সফর তো হয় তার উমরার জন্য। আর হজ্জে ইফরাদকারীর সফর হয় হক্ষের জন্ম।

যাহেরি রিগুয়ায়াতের দলীল এই যে, তামাকু-এর মধ্যে দুই ইবাদত একত্র করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং তা কিরানের সদৃশ হলো। তদুপরি তাতে অতিরিক্ত একটি আমল রয়েছে। আর তা হলো রক্ত প্রবাহিত করা। আর তার সফর মূলতঃ হজ্জের জন্যই হঙ্গে, যদিও মাঝখনে উমরা আদায় করা হঙ্গে। কেননা, এই উমরা তো হঙ্জের অনুবর্তী। যেমন জুমুআ এবং জুমুআ অভিমুখে যাত্রার মাঝখানে সুন্নাত সালাত আদায় করা হয়।

ভামাতুকারী দুই প্রকার। প্রথমতঃ যে কুরবানীর পশু সংগে হাঁকিয়ে নেয়, দ্বিভীয়তঃ যে কুরবানীর পশু নেয় না। আর ভামাতুর অর্থ হলো একই সফরে দু টি ইবাদত এমনভাবে আদায় করার সুবিধা গ্রহণ করা যে, এ উভয় ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়ে পুরোপুরিভাবে পরিবারের মধ্যে দিয়ে অবস্থান না করা।

এ বিষয়ে বেশ কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। যা আমরা পূর্ববর্তীতে ইনসাআল্লাহ বর্ণনা করবো।

তামান্ত্র-এর নিয়ম এই বে, হচ্ছের মাসগুলাতে মীকাত থেকে কাজ তরু করবে। অর্থাৎ প্রথমে উমরার ইহরাম করবে, এবং মজায় প্রবেশ করবে, এবং উমরার জন্য ভাওয়ান্ত ও সাই করবে এবং মাখা-মুড়াবে কিংবা চুল ছাঁটবে। তখন সে তার উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে। এই হলো উমরার বিবরণ।

ডদ্রূপ যদি কেউ আগাহিদাভাবে উমরা করতে চায় তাহলে আমাদের উল্লেখিত নিয়মগুলো পাদন করবে।

রাস্পুরাহ (সা.) উমরাতৃল কাষা আদায় করার সময় এরূপই করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, তার উপর মাথা মুড়ানো নেই। উমরা অর্থ তথু তাওয়াফে সাঈ। তার বিপক্ষে আমানের দশীল হলো আমানের উদ্ভিত্তিত হানীছ।

১. পূর্ণনাল্লায় এর অর্থ ইহরামের অবস্থা ছাড়া পরিবারের মধ্যে দিয়ে অবস্থান করা। আর হাদী সংগে না নিয়ে পাকদে ইহরামের অবস্থা বিদামান থাকে না। কিছু হাদী সংগে নিয়ে সকলে ইহরামের অবস্থা বহাল থাকে। সূত্রাং তথন পুরাপুরি অবস্থান সাবার্য হয় না।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ مَالِمَيْنِينَ رُؤْسَكُمْ (এমন অবস্থায় যে, তোমরা তোমাদের মন্তক মুক্তনকারী হবে) উমরাতুল কাযা প্রসংগেই নাধিল হয়েছে ।

তাছাড়া যেহেতু উমরাতে তালবিয়ার মাধ্যমে ইহরাম বেঁধেছে সেহেতু হলকের মাধ্যমে হালাল হওয়া সাব্যন্ত হবে। যেমন হচ্ছে রয়েছে।

তাওয়াক তক্ত করার সংগে সংগে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। ইমাম মালিক (র.) বলেন, বায়তুল্লাত্র প্রতি নযর পড়া মাত্র তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। কেননা উমরা অর্থ বায়তুল্লাত্র যিয়ারত। এবং তা দ্বারাই উমরা সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) উমরাতুল কাযা আদায় করার সময় যখন হাজরে আসওয়াদ চুমন করেছিলেন তখন তালবিয়া বন্ধ করেছিলেন।

তাছাড়া কারণ এই যে, আসল উদ্দেশ্য হলো তাওয়াফ। সুতরাং তাওয়াফ শুরু হওয়ার সংগ্রে সংগ্রে তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। এ কারণেই হচ্চ আদায়কারী রামী শুরু করার সংগ্রে সংগ্রে তালবিয়া বন্ধ করে দেয়।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, *এরপর সে মঞ্চায় হাশাল অবস্থায় অবস্থান করবে। কে*ননা সে তো উমরা থেকে হালাল হয়ে গেছে। অতঃপর যেদিন ইয়াওমুব্যরবিয়া (আট তারিখ) হবে ক্রেন্স মাসজিদুল হারাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

আসল শর্ত হলো হরম শরীফ থেকে ইহরাম বাঁধা। মসজিদ থেকে জরুরী নয়। (তবে উত্তম।) এর কারণ এই যে, সে মক্কাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর আমরা এর পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, মক্কার অধিবাসীদের মীকাত হলো হরম শরীক।

জতঃপর হচ্ছে ইন্দরাদকারী যা যা করে, সেও তা করবে। কেননা সে তো এখন হচ্ছ আদায় করছে। তবে তাওয়াফে যিয়ারাতের সময় সে রামাল করবে। এরপর সাঈ করবে। কেননা হচ্ছের ক্রেন্সে এটা তার প্রথম তাওয়াফ। হচ্ছে ইফরাদ-কারীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা একবার সে সাঈ করে ফেলেছে।

এই তামান্ত্ৰকারী যদি হচ্জের ইহরাম বাঁধার পর মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বেই তাওরাক ও সাঈ করে থাকে, তাহলে তাওরাকে বিরারাতের মাঝে রামাল করবে না। এবং তার পরে সাঈ করবেন না। কেননা তা সে একবার করেছে। তবে আমাদের উদ্ধৃত আয়াতের প্রেক্ষিতে তার উপর তামান্তু-এর দম ওয়ান্তিব হবে।

যদি কোন হাদী না পায় তাহলে সে হজ্জের সময় তিন দিন সিয়াম পালন করবে এবং প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন সিয়াম পালন করবে। কিরান প্রসংগে যেভাবে আমরা বর্ণনা করেছি, সেভাবে।

যদি পাওয়ালে তিনটি সাওম পালন করে, এরপর উমরা আদায় করে তবে ঐ সাওম এই তিন সাওমের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা এই রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো তামান্ত : আর এটা তো দমের স্থলবর্তী। আর এই অবস্থায় তো সে তামান্ত্রকারী নয়। সূতরাং সবব বা করেণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সিয়াম পালন করা তার জন্য বৈধ হবে না। प्रशास : रच्छ

আর যদি সিয়ামগুলো উমরার ইহরাম বাধার পর তাওয়াফ করার পূর্বে আদায় করে তরে জাইয হবে। এ হল আমাদের মাযহাব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর দলীল হলো আল্লাহ তা আলার কণী ঃ
حَصَيْنَامُ ثُلِثَةً لَيُّامٍ فِي الْحَجَّ خَصِيْنَامُ ثُلِثَةً لَيُّامٍ فِي الْحَجَّةِ - خَصِيْنَامُ ثُلِثَةً لَيُّامٍ فِي الْحَجَّةِ ইবানের প্র)।

আমাদের দলীল এই যে, সে রোযায় সবব বা কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পর তা আদাং করেছে।

আর আয়াতে উল্লেখিত হজ্জ দারা উদ্দেশ্য হলো হজ্জের সময় (তা হজ্জের ইহরামের পূর্বে হোক বা পরে) যেমন ইতোপূর্বে আমরা বয়ান করে এসেছি।

তবে সাধমকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম। আর শেষ সময় হলো জারাফার দিবস। জামবা কিবান প্রসংগে এব কবিণ বর্ণনা করে এসেছি।

আর তামান্ত্রকারী যদি নিজের সাথে 'হাদী' নিতে চায় তাহলে (উমরার) ইইরাম বাঁধবে এবং হাদী সাথে নিয়ে যাবে। এটা উত্তম। কেননা নবী (সা.) হাদীসমূহ নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া এতে (নেক কাজের প্রতি) প্রস্তৃতি ও তরাহিত কবার আগ্রহ প্রকাশ পায়।

হাদী যদি উট বা গঙ্গ হয় তাহলে চামড়ার টুকরা কিংবা ছেড়া জুতা তার গলায় ঝুলিয়ে দিবে। এর দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হ্যরত 'আইশা (রা.)-এর হাদীছ। কালাদা ঝুলিয়ে দেওয়া চট বা কাপড় দারা আবৃত করা থেকে উত্তম। কেননা কালাদা পরানের কথা কিতাবল্লায় উল্লেখিত রয়েছে। <sup>২</sup>

ভাছাড়া কালাদা পরানো হয় ঘোষণার জন্য আর চট বা কাপড় ধারা আবৃত করা হয় সাজ-সজ্জার জনা।

আগে তালবিয়া পড়বে তারপর কালাদা ঝুলাবে। কেমনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে. হাদীকে কালদা পরানো এবং তা সংগে করে রওয়ানা দেয়ার মাধ্যমে ইহরাম ওরু হয়ে যায়। আব তালবিয়ার মাধ্যমে ইহরাম বাধ্য হলো উত্তম।

হাদীকে পিছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। এটা হাদীকে সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া থেকে উন্তম। কেননা রাস্পুলাহ (সা.) যিল হুলায়ফাতে ইহরাম বেঁধে ছিলেন, আর তাঁর হাদীতালাকে তাঁর সামনে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হঙ্ছিল।

তাছাড়া এতে অধিক ঘোষণা ও প্রচার হয়। তবে যদি পশু অবাধ্য হয়, তাহলে সামনে প্রেকেই টেনে নেবে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, ইমাম আবৃ ইউসুক ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে । কিরবে। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর মতে । করবে না। করবে না। করবে না। করবে না। মাকরহ। আভিধানিক অর্থে । অর্থ জবম করে রক্ত প্রবাহিত করা।

جمل الله الكمية البيت الحرام قياما للناس وللشهر الحرام والهدى والقلائد. আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)—৪০

আর তার বিষরণ এই বে, উটনীর কুঁজ চিরে দিবে। অর্থাৎ বর্ণাঘারা কুঁজের ডান দিকে
নীচের অংশে জবম করে দেবে। তবে রিগুয়ায়াত হিসাবে বাম দিকে জবম করার বিষয়টি
অধিক বিশুদ্ধ। কেননা নবী (সা.) বাম দিকে জবম করেছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে, এবং ডান দিকে
জবম করেছিলেন ঘটনাক্রমে। আর অবহিত করার জন্য উটনীর কুঁজে রক্ত মেখে দেবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে এক্লপ করা মাকরহ। সাহেবাইনের মতে এক্লপ করা জল।

আর ইমাম শাফিস্ট (র.)-এর মতে এরূপ করা সুন্নাত। কেননা তা নবী (সা.) এবং বলাফারে রাশিদীন থেকে এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

সাহেবাইনের যুক্তি এই যে, কালাদা ঝুলানোর উদ্দেশ্য তো হলো এই যে, পানি খেতে
নামলে কিংবা ঘাস খেতে গেলে যেন তাকে উত্যক্ত না করা হয়। কিংবা পথ হারিয়ে ফেললে
যেন ফিরিয়ে দেয়া হয়। আর এটা اشعار । ঘারা অধিক অর্জিত হয়, যেহেতু চিহুটি স্থায়ী থাকে।
এ দিক থেকে এটা সুন্নাভ হওয়ার কথা, উক্তু বিকৃত ঘটার দিকটি তার পরিপন্থী। তাই আমরা
বলেছি যে, এটা ভালো।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এ হল বিকৃতি স্বরূপ। আর তা নিষিদ্ধ।

আর যদি (বিকৃতি সাধন ও সুদ্লাত হওয়ার মাঝে) বিরোধ দেবা দেয় তাহলে নিষেধাজ্ঞাই অমাধিকার পায়।

আর নবী (সা.) اشعار করেছিলেন, হাদীর হিফান্ধতের জন্য। কেননা মুশরিকরা এটা ছাড়া হাদীকে উত্যক্ত করা হতে বিরত হতো না।

কোন কোন মতে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) সমকালীন পোকদের اشغار ক মাকরহ বলতেন। কেননা তারা বেশী মাত্রায় জবম করে ফেলতো; এমনভাবে যে, জবম ছড়িয়ে পড়ার আশংকা হতো।

আর কোন কোন মতে কালাদা ঝুলানোর উপর اشعار কে অগ্রাধিকার প্রদান করাকে তিনি মাকরহ মনে করতেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, *যখন মঞ্চায় প্রবেশ করবে তখন ভাওয়াক ও সাই করবে।*এটা হলো উমরার জন্য – যেমন আমরা ঐ ডামান্তুকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, যে হাদী সংগে বেয় না।

তবে সৈ হালাল হবে না। বরং তারবিয়া দিবসে (আট ভারিখে) হচ্ছের ইংরাম বেঁধে নিবে। কেননা রাস্লুলুাহ (সা.) বলেছেনঃ

لَوِ اسْتَظْفِلُتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتُثَبِّرَتُ لَمَا سَفْتُ الْمِثَى وَلَجِعَلتُها عُمْرة وَتَحَللُتُ مِنْك هاهم هالم هامانة طعق عام المتابع الله ها، هالله عالم عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم ال

৩. এটা কিয়াসের মাধ্যমে সুন্নাত সাবান্ত করার মতো হক্ষে। অধ্য কিয়াস দ্বারা তো সুন্নাত ছাবিত হতে পারে
 ন : ববং রিবয়ারাত দ্বারা সাবান্ত হতে পারে। আর সিহাহ সিরায় রয়েছে বে, রাসুপুরায় (সা.) اشمار
 নিরাম্বর করিছেন : সুকরাং সুনুত বলাই অপরিহার্য।

সংগে আনতাম না। আর এটাকে উমরা গণ্য করে তা থেকে হালাল হয়ে যেতাম। এই হাসীছ দ্বারা হাদী সংগে আনা অবস্থায় হালাল হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

**তার তরবিয়া দিবসে হচ্জের ইহরাম বাঁধবে,** যেভাবে মক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধে, যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

যদি উক্ত সময়ের আগে ইহরাম বাঁধে তাহলে তা জাইয় হবে। বরং তামাত্রকারী হজ্জের ইহরাম যত তাড়াতাড়ি করবে ততই তা উত্তম। কেননা এতে সে কাজের দিকে অপ্রগামিতা ও অতিবিক্ত কট্ট রয়েছে।

আর এই উস্তমতা যেমন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে হাদী সংগে এনেছে, তেমনি ঐ ব্যক্তির জন্য যে হাদী সংগে আনেনি। আর তার উপর একটি দম ওয়াজিব। তা হলো তামান্ত এর সম্ যেমন ইতোপর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

ইয়াওমুন্-নহরে (দশ তারিখে) যখন হলক করবে তখন উত্তয় ইহরাম থেকে সে হালাল হয়ে যাবে। কেননা যেমন সালাতের ক্ষত্রে সালাম তেমনি হজ্জের ক্ষত্রে হলক হল হালালকারী। সূত্রাং হলক ঘারা উভয় ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে।

মঞ্জাবাসীদের জন্য তামাত্র ও কিরান নেই। তাদের জন্য তথু হচ্ছে ইফরাদ রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর বিপচ্ছে প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলরে বাণী و لَنْنَ لَمَنْ لَمْ يَكُنْ الْمُلُكُ حَاضري الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْعَرْامِ وَ الْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَرَامِ وَالْحَام

তাছাড়া তামাস্তু ও কিরান শরীআতে অনুমোদিত হয়েছে, দুই সফরের একটিকে রহিত করে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য । আর তা বহিরাগতদের জন্যই প্রযুক্ত ।

আর যে ব্যক্তি মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী, তার চ্কুম মঞ্জাবাসীদের মত। ফলে তার ক্ষেত্রেও হচ্ছে তামার ও হচ্ছে কিরান হবে না।

পক্ষান্তরে মঞ্জী যদি ক্ষায় গিয়ে (অর্থাৎ মীকাতের বাইরে) হজ্জে কিরান করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে। <sup>8</sup> কেননা তার উমরা ও হজ্জ দুটোই মীকাতের সংগে সম্পৃক<sub>।</sub> সূতরাং সে বহিরাগতের নাায় হবে।

আর তামাক্রকারী যদি উমরা থেকে ফারিগ হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে যায়, অথচ সে হাদী সংগে নেয়নি, তখন তার তামাক্র বাতিদ হয়ে যাবে। কেননা সে দুই ইবাদতের মাঝে তার পরিবারের কাছে বৈধভাবে ফিরে গেছে, আর তা ছারা তামারু বাতিল হয়ে যায়। কয়েকজন তাবিদ্ব থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি হাদী সংগে এনে থাকে তাহদে পরিবারের কাছে আসা তার জন্য বৈধ নয়। এবং তার তামান্ত বাতিল হবে না।

৪. কিরানের সংগে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, মঞ্জী হাদি হচ্ছের মাসে মীকাতের বাইরে গিরে তামাত্র করে তাহলে শুদ্ধ হবে না। কেননা নে তথন বহিরাগতের নায় হয়ে গেলো। আর বহিরাগত হাদি দুই ইবানতের মাঝে পরিবারের কাছে ফিরে যায় তবে তার তামাত্র বাতিল হয়ে যায়। তেমনি মঞ্জীরও তামাত্র বাতিল হয়ে য়াবে।

এটা ইমাম আবৃ হানীকা (র.) ও আবৃ ইউসুক (র.)-এর মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তামাস্তু বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে দুই সফরে উমরা ও হজ্জ আদায় করেছে।

শায়ধাইনের দনীন এই যে, প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে ওয়াজিব, যতক্ষণ সে তামাত্ব -এর
নিয়াত বজায় রাখে। কেননা হাদী সংগে আনা তার হালাল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং
তার বাড়িতে ফিরে আসা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে মন্ধী যদি কৃষ্ণায় পিয়ে উমরার ইহরাম করে
এবং হাদী সংগে আনে, তাহলে সে তামাত্মকারী হবে না। কেননা প্রত্যাবর্তন তার উপর
ওয়াজিব নয়। সুতরাং তার পরিবারে উপস্থিত হওয়া বৈধ গণ্য হবে।

যে ব্যক্তি হচ্ছের মাসগুলার পূর্বে উমরার ইহরাম বেঁধে নেয় এবং উক্ত উমরার জন্য চার চক্তরের কম তাওয়াক করে, এরপর হচ্ছের মাস করু হলে উমরার তাওয়াক পূর্ব করে এবং হচ্ছের ইহরাম বেধে নেয়, সে তামাকুকারী রূপে গণ্য হবে। কেননা আমাদের মতে ইহরাম হলো উমরার শর্ত। সূতরাং এটাকে হচ্ছের মাসগুলোর উপর অর্থবর্তী করা যায়। গুধু উমরার আমলগুলো হচ্ছের মাসে আদায় করাটা হলো বিবেচা।

আর তাওয়াফের অধিকাংশটুকু হজ্জের মাসের মধ্যে পাওয়া গেছে। <mark>আর অধিকাংশের</mark> উপর সমগ্রের <del>তুকু</del>ম আরোপ করা হয়ে থাকে।

যদি হজ্জের মাস তরু হওয়ার পূর্বে তাওয়াকের চার চক্কর কিংবা তার বেশী করে কেলে অতঃপর সেই বছরই হচ্চ আদায় করে, তাহলৈ সে তামান্ত্রকারী হবে না। কেননা হক্জের মানের পূর্বেই সে অধিকাংশটুকু আদায় করে ফেলেছে।

এ হকুম এজন্য যে, (তাওয়াফের অধিকাংশটুকু আদায় করার মাধ্যমে) উমরাকারী এমন অবস্থায় পৌছে গেছে যে, গ্রী সহবাসের কারণেও তার উমরা বাতিল হবে না (বরং শুধু দম ওয়াজিব হবে)। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেলো যে, হজ্জের মাসের পূর্বে উমরা থেকে হালাল হয়ে গেলো।

ইমাম মালিক (র.) হচ্জের মাসে পূর্ণ হওয়ার বিষয় বিবেচনা করেন। তাঁর বিপক্ষে দদীল হলো যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর এ জন্য যে, সুযোগ লাভ সাব্যস্ত হয় কর্মসমূহের আদায়ের মাধ্যমে। সুতরাং হচ্জের মানে এক সফরে দুই ইবাদতের কর্মসমূহ আদায় করার সুযোগ শাভকারীই তামান্তুকারী হবে।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, **হচ্ছের মাসগুলো হলো শাওয়াল, বিলকাদ ও বিল**-হ**চ্ছের দশ**দিন।

আবদুলাহ ইবৃন মাস'উদ, আবদুল্লাহ্ ইবৃন উমর ও আবদুল্লাহ্ ইবৃন 'আব্বাস (রা.) এবং আবদুলাহ্ ইবৃন যুবায়র (রা.) প্রমুখ থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই জন্য যে, যিলহজ্জের দশ তারিখ অতিক্রান্ত হলে হজ্জ ফউত হয়ে যায়। অথচ সময় বাকি অবস্থায় ফউত হওয়া সাব্যন্ত হয় না। আর এটা একথা প্রমাণ করে যে, আরাহ তা আলার বাণী ঃ الْصَحَّ أَشَهُمْ مُعْلَوْمًا وَ (হজের সময় হলো নির্ধারিত কয়েক মাস) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুই মাস এবং তৃতীয় মাসের অংশ বিশেষ। সমগ্র ততীয় মাস নয়।

যদি হচ্জের ইহরামকে হচ্জের মাসগুলোর উপর অগ্নবর্তী করে তাহলে তার ইহরাম জাইয হয়ে যাবে এবং হচ্জের ইহরাম হিসাবে তা গৃহীত হবে। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে তা উমরার ইহরাম হবে। কেননা তার মতে ইহরাম হলো রুকন আর আমাদের মতে শর্ত। সুতরাং সময়ের উপর অগ্নবর্তী করার বৈধতার ক্ষেত্রে তা তাহারাতের সদৃশ হবে।

তা ছাড়া এ জন্য যে, ইহরাম অর্থ কিছু বিষয় (নিজের উপর) হারাম করা। আর কিছু বিষয় নিজের উপর ওয়াজিব করা আর তা সকল সময়ে হতে পারে। সূতরাং সময়ের অগ্রবর্তী মীকাত পোকে ইচরাম বাঁধার অগ্রবর্তী হলো।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, ক্ফার অধিবাসী (অর্থাৎ বহিরাগত) যদি হজ্জের মাসগুলোতে উমরার ইহরাম বেঁধে আসে এবং তা থেকে ফারিগ হয়ে হলক করে বা চুল হাঁটে অতঃপর মঞ্চা কিংবা বসরা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সে বছরেই সে হজ্জ করে, তাহলে সে তামান্তকারী হবে।

প্রথম সুরতে কারণ এই যে, সে হজ্জের মাসগুলোর মধ্যে একই সফরে দু'টি ইবাদতের সুযোগ লাভ করেছে। দ্বিতীয় সুরত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা সর্বসমত সিন্ধান্ত। আবার কারো কারো মতে এটা শুধু ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইনের মতে সে তামাত্মুকারী হবে না। কেননা তামাত্মুকারী হলো সেই বাজি, যার উমরার ইবরাম হবে মীকাত থেকে। এবং হজ্জের ইবরাম হবে মক্কা থেকে অথচ তার উভয়টির ইবাদতের দু'টি ইহরামই হক্তে মীকাত থেকে।

ইমাম আবৃ হানীফা (ব.)-এর দলীল এই মে, যতকণ না সে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করবে, ততক্ষণ প্রথম সফরই অব্যাহত থাকবে। সূতরাং তার উভয় ইবাদতই প্রথম সফরে সংঘটিত। ফলে তামান্ত এর দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি উমরার ইহরাম বেঁধে আগমন করে তা নট করে কেনে, তারপর তা থেকে ফারিণ হয়ে চুল হেঁটে নেয় পরে বসরায় বসবাস শুরু করে অতঃপর হচ্ছের আগে উমরা করে এবং সেই বছরেই হচ্ছ আদায় করে, তাহলে সে তামাকুকারী হবে না। এটি ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর মত।

সাহেবাইন বঙ্গেন, সে ভামান্ত্রকারী হবে। কেননা সে (বসরা থেকে যাত্রার মাধ্যমে) নতুন সফর করল। আর এই সফরে সে দু'টি ইবাসতের সুযোগ লাভ করেছে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, নিজ বাড়িতে প্রভ্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে

তার পূর্ব সঞ্চর নির**ভ রয়েছে**।<sup>৫</sup>

আর যদি দে আপন পরিবারের নিকট কিরে বার এবং হচ্ছের মানে উমরা করে এবং সেই মানেই হচ্ছ করে, তাহলে সকলেরই মতে সে তামানুকারী হবে। কেননা এটি হলো নতুন সকর। যেহেতু (বাড়িতে যাওয়ার কারণে) প্রথম সকর সমাও হরে পেছে। আর নতন সকরে দুটি সহীহ ইবাদত সে সম্পন্ন করেছে।

সে বদি বসরায় গমন না করে মকাতেই অবস্থান করে এবং হচ্ছের মাসে উমগ্রা করে আর সে বছরই হচ্ছ করে, তাহলে সকলের মতেই সে তামাকুকারী হবে না। কেননা তার উমরার ইহরাম হয়েছে মক্তা থেকে। এবং ফাসিদ উমরা ছারা তার প্রথম সব্দর সমাপ্ত হয়ে গোছে। আর মক্তাবাসীদের জন্য তামাত্র নেই।

যে ব্যক্তি হচ্ছের মাসে উমরা করে এবং সে বছর হচ্ছও করে, সে দু'টোর যে কোনটি ফাসিদ করলে সেটির কর্মসমূহ পূর্ণ করবে। কেননা যাবতীয় আমল সম্পন্ন করা ছাড়া তো ইহরামের দায় থেকে সে মুক্ত হতে পারে না।

তবে তামাকু -এর দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা এক সম্বরে দু'টি সহীহ্ ইবাদত আদায় করার সুযোগ সে লাত করেনি।

কোন **রী লোক যদি তামান্ত করে, এরপর বকরী কুরবানী দের, তাহলে তামান্ত -এর** দমের ব্যাপারে তা যথেষ্ট হবে না।<sup>৬</sup> কেননা যা ওয়াজিব নয়, তা সে আদায় করেছে। পুরুষের ক্ষেত্রেও এ হকুম রয়েছে।

इंश्तास्य नमप्त यिन की लाक बच्चार रात भए, छारल म भानन कर रेश्ताम त्रंत्य नित्व अवर अकखन राजीत नगात यावजीत काळ करत यात । जत भवित श्वतात जाम नात्रजुतार्त्व छावजाक करत ना ।

এর দলীল 'আইশ', (রা.)-এর হাদীছ, যিনি সারিফ নামক স্থানে ঋতুথান্ত হয়ে পড়েছিলেন। দ তাছাড়া এজন্য যে, তাওয়াফের স্থান হল মসজিদ আর উকুফের স্থান হল শোলা মাঠ। আর এ গোসল হল ইহরামের জন্য, সালাতের জন্য নয়। সুতরাং গোসন্দের উদ্দেশ্য সঞ্চল হবে।

সূতরাং উমলা ক্ষাসিদ হয়ে যাওয়ায় কায়লে এক সকরে দুটি সহীত্ ইবাদত হাসিল হলো না, বিধায় সে
ভামাকুকারী হলো না।

৬. কেনন: তার উপর তে: ওয়াজিব ছিলো তামান্তু -এর দম। আর সে দিয়েছে কুরবানী, যা মুসান্তির ইওয়ার কারণে তথ উপর ওয়ান্তিব নয়।

মূল পাঠে বীলোকের উল্লেখ্যে কারণ হলো ঃ ইমাম আবৃ হানীকাকে জনৈক বীলোক প্রশ্ন করার পর তাকে কারত্বা নির্মেশন।

৮. বুখারী-মুসলিম শরীকে বর্নিত আছে, 'আইশা (রা.) বলেন, আমরা হচ্ছেন উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলায় । কিছু
সারিক স্থানে পৌছে আমি কত্ত্বার বছে পড়লাম। রাস্পৃত্বার (রা.) তাপরীক আনলেন। আমি তবন
কালছিলাম তিনি ভিজ্ঞাসা করবেন, কি হছেছে, তুমি কি কতুত্বার হছে পড়েছোগ আমি কললাম, বাঁ, তিনি
কললেন, এই আল্লাহুক কারমানা, যা তিনি আদম কন্যানের উপর আরোপ করেছেন। সুক্তরার একছাল হাজী
দ হা অন্যান্ধ করে, কুমিও তা আদায় করে যাও। তবে পরিত্র হওয়া পরিত্র বারত্বল্লাহ্র তাওয়াল করেরা না।

যদি উক্তের পরে এবং তাওয়াকে যিয়ারাতের পরে ঋতুগ্রন্ত হয়ে পড়ে তাহলে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। বিদায়ী তাওয়াফ না করার কারণে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা নবী (সা.) ঋতুগ্রন্ত নারীদের বিদায়ী হজ্জ তরক করার অনমতি দান করেছেন।

যে ব্যক্তি মঞ্চাকে ৰাসস্থান রূপে গ্রহণ করে নেয়, তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। কেননা বিদায়ী তওয়াফ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে মঞ্জা থেকে প্রত্যাবর্তন করে। তবে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, কুরবানীর তৃতীয় দিন এনে যাওয়ার পর যদি বাসস্থান রূপে গ্রহণ করার নিয়াত করে, তা হলে বিদায়ী তাওয়াফ রহিত হবে না।

কেউ কেউ ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। কেননা বিদায়ী তাওয়াফের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। সূতরাং এরপর ইকামতের নিয়াত করার কারণে তা রহিত হবে না। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক জানেন।

#### www.eelm.weebly.com

### চতুর্থ অনুচ্ছেদ

## অপরাধ ও ক্রটি

भूरत्रिम यमि बुगन् राजशत करत जाराम जात्र छैंगत कारुकाता अप्राक्षित रात । यमि भूगं এकिंग खरंग किरना जात्र खरिक ज्ञान बुगन् राजशत करत, जाराम जात्र छैंगत मम अप्राक्षित रात ।

আর পূর্ণ অংগ হল যেমন মাথা, গোছা, উরু কিংবা এ ধরনের কোন অংগ। কেননা অপরাধ পূর্ণ গণ্য হয় সুযোগ গ্রহণের পূর্ণতার মাধ্যমে। আর তা হয় পূর্ণ এক অংশের মধ্যে ব্যবহারে। অতএব এর উপরই পূর্ণ প্রায়ন্চিত্ত (দম) ওয়ান্তিব হবে।

যদি এক অংগ থেকেও কম পরিমাণে খুশবু ব্যবহার করে তাহলে তার উপর সাদকা ওয়াজিব হবে। –ক্রটি কম হওয়ার কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অংগের পরিমাণ অনুপাতে দম ওয়াজেব হবে ঃ- অংশকে সমগ্রের সাথে তুলনা করে।  $^{5}$ 

মুন্তাকা গ্রন্থে রয়েছে যে, একটি অংগের চতুর্থাংশে বুশবু ব্যবহার করলে তার উপর পূর্ণ দম ওয়াজিব হবে, মাথার চতুর্থাংশ হলক করার উপর কিয়াস করে। আমরা পরবর্তীতে উভয়ের মাঝে পার্থকা বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাই।

দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ওয়াজিব দম বকরী ধারা আদায় হয়ে যাবে। আমরা ক্ষেত্র দু'টির উল্লেখ করব, হাদী অধ্যায়ে, ইনশাআল্লাহ।

ইহরামের ক্ষেত্রে যে কোন অনিধারিত সাদাকা হল অর্ধ সা'আ গম। তবে উকুন বা টিডিড জাতীয় কিছু হত্যা করলে যা ওয়াজিব হয়<sup>, ২</sup> (ডা অর্ধ সা'আ নয়।).

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মন (র.) বলেন, যদি কেউ মেহেদি দারা মাধার চুল রঞ্জিত করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা খুশবু। রাস্লুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ الصناء طيب –মেহেদি হলো খুশবু।

আর যদি তাতে মাধা প্রশিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো খুশবু ব্যবহার করার দম, অন্যটি হলো মাধা আবৃত করার দম।

যদি অর্থেক অংশে মাথে তাহলে অর্থেক দম আর এক-চতুর্থাংশে মেথে থাকে তাহলে একটি দমের এক-চতুর্থাংশ দম ওয়াজিব হবে।

এক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। বরং যৎসামান্য ইচ্ছা দান করে দেবে।

ज्यात्र : रब्ब

আর যদি ওয়াসমাহ<sup>ত</sup> দারা চুল রঞ্জিত করে, তাহলে তার উপর কোন দম ওয়ান্তিব হবে না, কেননা তা সুগন্ধি নয়। তবে ইমাম আবু ইউসুক (র.) পেকে বর্ণিত আছে যে, যদি মাথা ব্যথায় চিকিৎসার জন্য ওয়াসমাহর খেযাব লাগায়, তাহলে তার উপর দও (দম) ওয়ান্তিব – এ বিবেচনায় যে, তা মাথা আবৃত করে ফেলে। এ-ই বিশুদ্ধ মত;

মাবসূত কিতাবে এ প্রসংগে মাথা ও দাড়ির কথা একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর জামেউস-সাগীর কিতাবে শুধু মাথার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন দম ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ যয়তুন তেশ ব্যবহার করে, তাইদে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ হন ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম শাঞ্চিই (র.) বলেন, যদি চুলের মধ্যে ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা তা উঙ্কুঙ্কতা দূর করে। আর যদি চুল ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, এটি ভোগ্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাতে কিছুটা উপকার লাভ রয়েছে। যেমন কীট ধ্বংস করা ও খুৰুতা দূর করা। সূতরাং তা লঘু ক্রটির মধ্যে গণ্য। (সূতরাং দমের পরিবর্তে সাদাকা ওয়াজিব হবে।)

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, যয়তুন তৈল হলো বুশবুর মূল। আর তাতেও কিছু না কিছু সুদ্রাণ থাকে। তাছাড়া কীট ধ্বংস করে, চুল নরম করে, ময়লা ও উষ্ক-বৃদ্ধতা দূর করে। সূতরাং এই সব মিলে অপরাধের পূর্ণতা সাধিত হয়, কাজেই দম ওয়াজিব হবে। আর ভোগাঁদ্রব্য হওয়া বুশবু হওয়ার বিপরীত নয়। যেমন জাফরান।

আর এই মতভিন্নতা হলো অবিমিশ্র ময়তুনের তেল এবং অবিমিশ্র তিলের তেল সম্পর্কে।
আর এর মধ্যে খুশরু মিশ্রিত হলে তা ব্যবহারে সর্বসমত ভাবেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে।
যেমন, বনম্পতি, ইয়াসমীন ও অন্যান্য সুগন্ধি জাতীয় তেল। কেননা এটি খুশবু। এই হকুম
তথ্বন হবে, যখন খুশবু হিসাবে তা ব্যবহার করা হবে।

আর যদি তা দারা জখম কিংবা পায়ের কাটার চিকিৎসা করা হয়, তাহলে তার উপর কোন কাছফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এওলো স্বয়ং সুগদ্ধি নয়, বরং সুগদ্ধির মূল। কিংবা এক প্রেক্ষিতে সুগদ্ধি। সূতরাং সুগদ্ধি হিসাবে ব্যবাহর করা শর্ত হবে। পক্ষান্তরে মিশক ও এই জাতীয় জিনিস দারা চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টি এর বিপরীত। (এখানে সর্বাবস্থায় দম ওয়াজিব হবে।)

বদি পূর্ব একদিন সেলাই করা কাপড় পরিধান করে কিংবা মাথা ঢেকে রাখে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি এর চেয়ে কম সময় হয় তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

আনবায়ী বলেন, ওয়াসমাহ হলো এক প্রকার খাস, যার পাতা বেযাব রূপে ব্যবহার কয় হয়, এর কোন সুয়্রাপ
নেই ;

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি অর্ধদিনের বেনী সময় পরিধান করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এটি ছিল ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন যে, তধু পরিধান করলেই দম ওয়ান্তিব হবে। কেননা বন্ধ শরীরের সংগে হুড়িত হওয়া মত্রেই উপকারিতা পর্ণ হয়ে যায়।

আমাদের দলীল এই যে, বন্ধ পরিধানের উদ্দেশ্য হলো (ঠাবা বা গরম দূর করার) উপকার লাভ। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময় বা মিয়াদ বিবেচনা করতে হবে, যাতে ডা পূর্ণমাত্রায় হাসিল হয়। এবং তাতে দম ওয়াজিব হয়। সুভরাং সেই মিয়াদ একদিন দ্বারা ধার্য করা হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ একদিনের জন্য বন্ধ পরিধান করা হয়, এরপর খুলে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে একদিনের কমে অপরাধ লম্ব হয়ে যায়। তাই সাদাকা ওয়াজিব হবে।

তবে ইমাম আবু ইউস্ফ (র.) অধিকাংশ সময়কে সমগ্রের স্থলবর্তী বিবেচনা করেছেন।

যদি জামা চাদর রূপে ব্যবহার করে কিংবা বর্ণদ তলায় দিয়ে অপর কাঁধের উপর কেলে ব্লাবে কিংবা পায়জামাকে তহবন্দরূপে ব্যবহার করে, তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা সে তা সেলাই করা কাপড় রূপে পরিধান করে নি। তদ্ধেপ যদি দুই কাঁধ আবার ভিতরে চকিয়ে দেয় এবং উভয় হাত অস্তিনে প্রবেশ না করায়।

ইমাম যুফার (র.) ভিনুমত পোষণ করেন :

আমাদের দলীল এই যে, সে এটাকে আবা রূপে ব্যবহার করেনি। এ কারণেই এটি রক্ষা করতে কট্ট স্বীকার করতে হয়।

আর মাথা ঢাকার ব্যাপারেও সময়ের পরিমাণ তাই হবে, যা আমরা বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে কোন দিমত নেই যে, যদি সম্পর্ণ মাথা পূর্ণ একদিন ঢেকে রাখে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা নিষিদ্ধ। আর যদি মাথার অংশ বিশেষ ঢেকে রাখে, তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক-চতুর্থাংশকে অপরাধ গণ্য করেছেন, মাথা মুড়ানো ও সভরের উপর কিয়াস করে। কিননা আংশিক আবরিত করা এমন উপকার ভোগ যা উদিষ্ট হয়ে থাকে। কোন মানুষ এরপ করায়ই অভান্তও হয়।

ইমাম আবৃ ইউস্ফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আধিকোর প্রকৃত অর্থ পক্ষ্য করে মাধার অধিকাংশও বিকেনা করেন।  $^{m{c}}$ 

যদি মাথার চতুর্থাংশ কিংবা দাড়ির চতুর্থাংশ বা তার বেশী হলক করে তাহ**লে** তার উপর দম গুরুন্ধিব হবে। আর যদি চতুর্থাংশের কম হয় তাহলে তার উপর সাদাকা গুয়া<del>জিব</del> হবে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, সবটক হলক না করলে দম ওয়াজিব হবে না।

৪. অবং মাধার চতুর্বাংশ হলক করলে যেমন পূর্ণ দম ওয়ালিব হয় এবং নামায়ের মায়ে কোন অংশের চতুর্বাংশ সতর বুলে গেলে য়েমন নামায় ফাসিদ হয়ে য়য়, অন্ত্রপ এ ক্ষেত্রেও মাধার চতুর্বাংশ তেকে রাখলে পূর্ণ দম ওয়ালিব হয়ে।

অর্থাৎ আধিক্যের প্রকৃত অর্থ তখনই সাব্যন্ত হবে, যখন তার বিপরীতে তার চেয়ে কম পরিয়াণ থাকে । সেই
হিসাবে চতুর্থাংশ বা তৃতীয়াংশ ওবণতভাবে অধিক, কিছু প্রকৃত অর্থে অধিক নয়।

ইমাম শাক্তিই (র.) বলেন, সামান্য পরিমাদ হলক করলেও লম ওরাচ্চিব হবে তিনি এক হারাম শরীকের ধাস-কৃষ্ণের উপর কিরাস করেছেন : <sup>6</sup>

আষাদের দলীল এই যে, মাধার চতুর্থাংশ হলক করা পূর্ব উপকার বাতের শানিল কেনা এটি প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং এতে পূর্ব অপরাধ পণ্য হবে। কিন্তু চতুর্ব্বাংশের কম হলে অপরাধ লঘু হবে। অংগের চতুর্বাংশে বুলবু মাধার ব্যাপারটি-এর বিপশীত কেনানা (সচরচের) তা উদ্দেশ্য হয় না। তদ্রুপ ইরাকে ও আরব দেশেও দাড়ির অংশ বিশেষ হলক করার প্রচলম রয়েছে।

ৰদি সম্পূৰ্ণ ঘাড় হলক করে তাহলে তার উপর দম ওয়ান্ধিব হবে। ক্রেন্না এটি আলাদা অংগ, যা উদ্দেশ্য মূলকভাবে হলক করা হয় :

যদি উভায় বগল কিবো একটি বগল হলক করা হয় তাহলে তার উপর দয় গন্ধাজিন হবে। কেননা মহলা দৃর করা এবং যন্তি লাতের জন্য উভয়ের প্রত্যেকটিই কোকের উদ্দেশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং (দম গন্ধাজিন হওরার ক্ষেত্রে) নাতির নীচের চুলোর হকুমের অনুরূপ হবে।

ইমাম মুহাম্মন (র.)এবানে (অর্থাৎ জামে সাগীরের বর্ণনাত্ত) বগলহারে ক্লেক্সে মুভূদোর কথা বলেছেন। কিন্তু মাবসুতের বর্ণনাত্ত উপড়ানোর কথা রয়েছে আর দেটিই হলে স্ক্রান্ত

ইমাম আৰু ইউসুন্ধ ও মুহম্মদ (র.) বলেন, যদি পূর্ণ একটি ত্রংগ হলক করে তাহলে তার উপর দম গুরাজিব হবে। তার চেত্তে কম হলে বাদ্য সামগ্রী সাদাক করবে

ইমাম মুহান্দন (র.) পূর্ব অংগ হারা বৃক্, পারের গোছা ইত্যানি বৃত্তিরেছেন কেননা এ সকল অংগে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই লোমনাশক ব্যবহার করা হয়। মৃতরাং পূর্ব অংগ হলক করলে অপরাধ পূর্ব হয়ের আন্তিক হলক করলে অপরাধ পুত্র হবে।

যদি মোচ ছাঁটে তাহলে একজন ন্যায়পরারণ মানুষের বিচার অনুসারে খাদ্যপস্থ সাদাকা করা তয়াজিব। অর্থাৎ তিনি বিবেচনা করে দেখনেন হে, দাড়ির চতুর্থাংশের তুলনার ছাঁটা মোচ কী পরিমাণ হচ্ছে; সেই অনুপাতে খাদ্যপস্থা ওয়াজিব হবে। এমন কি হনি ছাঁটা মোট চতুর্থাংশের এক-চতুর্থাংশেও হয় তাহলে একটি বকরীর চতুর্থাংশের মূলা ওয়াজিব হবে। ছাঁটা শব্দটি প্রমাণ করে বে, মোচের-ক্ষেত্রে এটাই সুন্নাত। হলক সুন্নাত নয়: কম্বৃতঃ উপরের টোটের সীমা বরাবর ছাঁটা সুন্রাত।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মনি কেট নিংগা নাগাবার স্থান হলক করে, ভাহলে ইয়াম আৰু হানীকা (র.)-এর মতে ভাঁর উপর দম ওরাজিব। সাহেবাইন বলেন, তার উপর সাদাকা ওরাজিব। কেননা, হলক তো করা হর নিংগা লাগাবোর উদ্দেশ্যে আর তা ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ নয়। সুভরাং নিংগা লাগাবের সহারকেরও একই হুকুম হবে। তবে বেহেডু এতে কিছুটা মহলা দূর করা হর, তাই সাদাকা ওরাজিব হবে।

ইমাম আবু হানীকা (র.)-এর দলীল এই বে, এ স্থানের হলকও উন্দীষ্ট ; কেননা ডা ছাড়া

অর্থাৎ হারায় শরীকের অস বেরন অর বং কেনী বে শরীকাবই কর্তন কর ক্ষেব অপরাধ পদ্য করা হয়, অন্তপ য়াধার চুলও বে পরিয়শই হলক করা হোক তা অপরাধ পদ্য হবে।

মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব একটি পূর্ণ অংগ থেকে ময়লা দূর করার বিষয় সংঘটিত হয়েছে। তাই দম ওয়াজিব হবে।

यिन कान मूर्यस्थित माथा मि जात जातिन किश्वो बिना जातिन मूर्यस्थित एम्स ज्व जात छैनत मानाका अद्याजित स्व। जात यात्र माथा मूर्याता स्वा जात छैनेत्र मम अद्याजित स्व।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যদি তার আদেশ ছাড়া হয়ে থাকে, যেমন ঘুমন্ত অবস্থায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে না। কেননা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মূলনীতি হলো বল প্রয়োগ, ঐ ব্যক্তিকে, যার উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে, উক্ত কাজের দায়-দায়িত্বের পাকড়াও থেকে মুক্ত রাখে। আর ঘুম (অনিচ্ছার বিবেচনায়) বল প্রয়োগের চাইতেও অধিক।

আমাদের মতে ঘুম এবং বল প্রয়োগ গুনাহ্ রহিত করে, কিন্তু ফলাফল রহিত করে না। তাছাড়া দম ওয়াজিব হওয়ার কারণ ডো সংঘটিত হয়েছে। আর তা হলো আরাম ও সৌন্দর্য লাভ। সুতরাং তার উপর দম ওয়াজিবই হবে নির্ধারিত।

অসহায় ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। এক্ষেত্রে সে ইচ্ছাধীন। <sup>৭</sup> কেননা এক্ষেত্রে বিপদ আসমানী। আর বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তো এসেছ বান্দার পক্ষ থেকে।

আর যার মাথা মুড়ানো হয়েছে, সে মুগুনকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা দম তো ওয়াজিব হয়েছে, সে যে আরাম লাভ করেছে, এ কারণে। মুভরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সংগম জনিত 'অর্থনও'-এর ক্ষেত্রে ধোঁকার সমুখীন হয়। <sup>৮</sup> ডক্রণ মুগুনকারী যদি হালাল অবস্থায় থাকে তবু যে মুহরিমের মাথা মুড়ানো হয়েছে, তার ক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন হয়েন। পক্ষান্তরে আমাদের বর্ণিত মাস আলায় উভয় অবস্থায় মুগুনকারী উপর সাদাকা ওয়াজিব হয়ে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এরূপ মতভিন্নতা রয়েছে যখন মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তির মাথা মুড়িয়ে থাকে।

ইমাম শাফিন্ন (র.)-এর দলীল এই যে, অন্যের চুল মুড়ানো দ্বারা উপকার লাভ সাব্যস্ত হয় না। আর সেটাই হলো দম ওয়াজিবের কারণ।

৭. অর্থাৎ কোন মুহরিম যদি বাধ্য হয়ে হলক করে তবে তাকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি এইগের ইছা প্রদান করা হয়। ইছা করলে সে বকরী য়বাহ করতে পারে বা ইছা করলে ছয়জন য়িসকীনকে সাদাকা করতে পারে। আবার ইছা করলে তিন নিন রোখা য়াখতে পারে।

৮. মাসআলাটির বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করলো অতঃপর তার থেকে সন্তান লাভ করলো কিন্তু পরে দাসীর হকানার বের হলো। এমডাবস্থায় তাকে সন্তানের মূল্য প্রদান করতে হবে এবং ভুল সংগানের কারণে মাহর (অর্থনণ্ড) দিতে হবে। অতঃপর বিক্রেতার নিকট হতে সন্তানের মূল্য ফেরত নিবে কিন্তু মাহরের অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা সেটা তো তয়াজিব হয়েছে সংগম সুবের বিনিময়ে।

অর্থাৎ মুক্তনকারী যদি মুহরিম হয় আর যার মাথা মুড়ানো হয়েছে সে আদেশ করা বা না করুক।

षशाग्र : रुब्ह

আমাদের দলীল এই যে, মানুষের শরীরে যা কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা দূর করা ইহয়াতের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশগুলো নিরাপত্তা লাক্তর অধিকারী। যেমন হারাম শরীক্ষের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। সূতরাং তার ও অন্যের চূলের ব্যাপারে শুকুমের কোন পার্থক্য হবে না। তবে নিজের চুলের ব্যাপারে অপরাধ হয় পূর্বমান্তায়।

যদি কোন হালাল ব্যক্তির মোচ ছেঁটে দের কিবো তার নথ কেটে দের তাহলে যে পরিমাণ ইচ্ছা খাদ্যপদ্য দান করে দেবে। কারণ ইত্যেপূর্বে আারো বর্ণনা করেছি। আর এটাও এক ধরনের উপকার লাভ থেকে মুক্ত নয়। কেননা অন্যের ময়লা অবস্থা থেকেও মানুষ কষ্ট পায়, যদিও তা নিজের শরীরের ময়লা দ্বারা কট পাওয়ার তুলনায় কম। সূত্রাং তাকে খাদ্যপদ্য সাদাকা করতে হবে।

যদি তার দু'হাত ও দু'পারের নঝ কাটে তাহলে তার উপর দম ওরাজিব হবে। কেননা এটা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভক। এতে ময়লা দূর করা এবং শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জিনিস দূর করা হচ্ছে। সূতরাং যদি সবগুলো নথ কাটে তাহলে পূর্ণ উপকার লাভ সাব্যন্ত হয় · কাঞ্ডেই 'দম' প্রয়াজিব হবে।

যদি একই মন্তাদিশে হয় তাহলে একটি দমের অতিরিক্ত হবে না। কেননা অপরাংটি একই ধরনের। যদি কয়েকটি মন্তাদিসে হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাত একই চ্কুম হবে। কেননা এ অপরাধন্ধনোর ভিত্তি হলো একীভূত করার উপর। সূতরাং তা সাধ্যম তাহর কাফ্ফারার সদৃশ হলো। <sup>১০</sup> তবে যদি কাফ্ফারা মাঝবানে আদায় কবে নেয় (তথন পরবর্তীটির জন্য আলাদা কাফ্ফার দিতে হবে) কেননা কাফ্ফারা আদায়ে প্রথম অপরাধের নিবসন হয়।

ইমাম আৰু হানীফা ও আৰু ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি প্রত্যেক মন্তলিসে একটি হাত বা একটি পায়ের নখ কেটে থাকে তাহলে চারটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে ইবানতের অর্থ প্রবল। সূতরাং একীভূত করার বিষয়টি অভিনু মন্তলিসের সাথে শর্ত যুক্ত। বেমন সাঞ্জদার আয়াতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

यमि এक हाछ वा এक भारत्रत्र नचे किए थार्क छाराम এकिए मन छन्नाकित रख।

এ হকুমের ভিত্তি হলো চতুর্থাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করার উপর। যেমন মাথা মুড়ানোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যদি পাঁচ আংতদের কম নৰ কেটে থাকে তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে / অর্থাৎ প্রতিটি নবের পরিবর্তে একটি করে সাদাকা ওয়াজিব হবে :

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তিনটির নথ কেটে থাকলেও একটি দম ওরাজিব হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রথম দিকের মত। কেননা হাতের পাঁচটি আংওলের জন্য একটি দম ওয়াজিব হয়। আর তিনটি পাঁচটির অধিকাংশ।

একাধিক রোবা ভংগ করলে একটি কাক্ষারাই হবেই হরে থাকে।

কিতাবে যে হকুম উল্লেখ করা হরেছে, তার কারণ এই যে, এক হাডের পাঁচটি আংগুলের মথ কর্তন, যার উপর দম ওয়াজিব হয়-এর সর্বনিম পরিমাণ। আর সেটাকে আমরা সমগ্র নথের স্থলবর্তী করেছি। সুতরাং এক হাতের অধিকাংশকে আবার তার সমশ্রের স্থলবর্তী করা যাবে না। কেননা ভাহতে এ ধারা অনিক্রেম্বিড ভাবে চলতে থাকেব।

যদি দুই হাত-পায়ের বিভিন্ন আংগুলের পাঁচটি নখ কাটে তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হলে। এটা ইমাম আব হানীকা ও আব ইউসফ (র.)-এর মত।

ইমাম মুহাম্মন (র.) বলেন, দম ওয়াজিব হবে এক হাতের পাঁচটি নখ কাটলে আর মাধার বিভিন্ন স্থান থেকে এক-চতর্পাংশ পরিমাণ চল মডালে যেমন একটি দম ওয়াজিব হয়।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও আবৃ ইউসুফের (র.) দদীল এই যে, অপরাধের পূর্ণন্ডা সাবান্ত হয় আরাম ও সৌন্দর্য লাভের মাধ্যমে। অবচ এভাবে কাটা দ্বারা অবন্তি ও অসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। মাধার বিভিন্ন স্থান থেকে হলক করার বিষয়টি এর বিপরীত, কেনলা এটি প্রচলিত, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। আর অপরাধ যখন লঘু হয় তখন ভাতে সাদাকা ওয়াজিব হবে। সুভরাং প্রতিটি নখের পরিবর্তে একজন মিশকীনকে আহার করাবে।

একই হকুম হবে যদি বিশ্বিপ্তভাবে পাঁচটি নখের বেশী কেটে থাকে। তবে যদি সব কটি সাদাকা একটি দমের পরিমাণ হয়ে যায়, তথন যতটুকু ইচ্ছা সামান্য কম করে দিবে।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, যদি মুহরিমের নখ ভেংগে রুলে যায়, আর সে তা কেটে জেলে দের তাহলে তার উপর কোন দও আসবে না। কেননা ভেংগে যাওয়ার পর তা আর বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং তা হারামের শুষ্ক বৃক্ষের সদৃশ হলো।

যদি কোন প্রবরের কারণে পূশবু ব্যবহার করে কিংবা সেলাই করা বন্ত্র পরিধান করে থাকে কিংবা মাথা মূড়ায়, তাহলে তার ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে একটি বকরী যবাহ করবে কিংবা ইচ্ছা করলে ছয়জন মিসকীনকে তিন সা'আ গম দান করবে। কিংবা ইচ্ছা করলে তিনদিন রোযা রাখবে।

কেননা আরাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَمُدَفَعُ أَوْ نُسُكِ - তাহলে ফিদইয়া দিতে হবে রোযা দারা কিংবা সাদাকা দারা কিংবা যবাহ ক্রির দারা (২ ঃ ১৯৬) । আব্যায়টি ইচ্ছা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত। আর রাস্লুল্লাহ্ (সা.) আয়াভটির ব্যাব্যা একপই করেছেন, যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। আয়াভটি মা'স্তর সম্পর্কে নাবিল হরেছে।

সাওম যে কোন স্থানেই আদায় করা যেতে পারে। কেননা সাওম হলো সর্বপ্থানের ইবাদত। আমাদের মতে সাদাকারও একই কারণে একই হকুম। কিন্তু যবাহ করার বিষয়টি সকলের মতেই হরমের সাথে বিশিষ্ট। কেননা রক্ত প্রবাহিত করাকে নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট স্থানেই তথু ইবাদত কপে গণ্য করা হয়েছে। আর এই দম কোন সময়ের সাথে বিশিষ্ট নয়। সুতরাং স্থানের সাথে বিশিষ্ট হওয়া অবধারিত হয়ে গেলো।

যদি খাদ্য সাদাকা করার ইন্ধা করে থাকে তাহলে ইমাম আবৃ ইউসুক (র.)-এর মতে দুপুর ও রাত্রে দু'বেদা খাইয়ে দেয়া যথেষ্ট হবে। তিনি এটাকে কসমের কাফফারার উপর কিয়াস করেন।

ইমাম মুহাত্মদ (র.)-এর মতে তা জাইয হবে না। কেননা সাদাকা শব্দটি মালিকানার ইংগিত বহন করে। আর আয়াতে সেটাই উল্লেখিত হয়েছে।

পরিছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ

ষদি আপন বীর তথাংশের প্রতি কাম-দৃষ্টিতে তাকায় এবং বীর্যশ্বলিত হয়ে যায় তাহকে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা হারাম হলো সহবাস করা অব তা এখানে পাওয়া যায়নি। সুতরাং এটা কাম-চিন্তার কারণে বীর্যশ্বলিত হওয়ার অনুরূপ হলো।

यमि कामजात्व हुन्नन ता न्यर्ग करत जारुत्न जात्र उपत्र मम अग्रांक्षिय रहि ।

জামেউস সাণীরে বলা হয়েছে, যদি কামডাবে স্পর্শ করে এবং বীর্যস্থালিত হয় (তবে দম প্রয়াজিব হবে)। আর মাবসূত কিতাবে রয়েছে, বীর্যস্থালিত হওয়া না হওয়ায় কোন পার্থক্য নেই। আর অনুরূপ হকুম লচ্জাস্থানের বাইরে সংগম করার ক্ষেত্রেও। একই হকুম (অর্থাৎ স্থালন হওয়া না হওয়া উভয় অবস্থাতেই দম প্রয়াজিব হবে।)

ইমাম শান্তিঈ (র.) বলেন, এই সরুল অবস্থায় বীর্যস্থলন হলে তার ইহরাম ফাসিদ হয়ে যাবে। তিনি এটাকে সাওমের উপর কিয়াস করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, হজ্জ নট হওয়ার সম্পর্ক হলো সংগমের সংগে। এ কারণেই আন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের কোনটির কারণেই হজ্জ নট হয় না। আর এগুলো তো উদ্দিষ্ট সংগম নয়। সুতরাং যা মূল সংগমের সংগে সম্পৃত তা এগুলোর সংগে যুক্ত হবে না। তবে এগুলোতে ব্রী থেকে আনন্দ লাভ ও সঙ্গমের অর্থ বিদ্যমান আর তা হজ্জের নিষিদ্ধ বিষয়; এ জন্য দম ওয়াজিব হবে। সাওমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সাওমে নিষিদ্ধ বিষয় হলো পাহওয়াত পূর্ণ করা। আর লক্ষান্থান ছাড়া অন্যত্তের সংগমে বীর্যন্থান ছাড়া তা পূর্ণ হয় না।

यमि (क्टे आवाकाग्र व्यवहात्मत्र शूर्व 'मूरे शस्त्र' (कान এकिएउ সংগম करा ठारूल ठात्र रुक्क शांतिम रहत्र गांत এবং এकिए वकती ववार कता ठात्र छैंगत्र उदाविव वात्र ८म थे वाक्तित्र मर्टारे रुक्क्तर क्रियाकर्म करत्र वात्व, वात्र रुक्क नहें रुप्रति।

এ বিষয়ে মৃল দলীল হলো বর্ণিত হানীছ যে, নবী করীম (সা.)-কে ঐ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞানা করা হলো, যে তার ব্রীর সংগে উভয়ে হচ্জের ইংরামে থাকা অবস্থায় সহবাস করেছে। তিনি বললেন, উভয়ে একটি নম দিবে এবং নিজেদের হচ্জের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে বাবে। আর আগামী বছর তাদের উপর হচ্জ করা ওয়াজিব। সাহাবায়ে কিরামের এক জামা'আতের থেকেও এরপই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাকিই (র.) বলেন, একটি উট ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তির উপর কিয়ায় করে যে, আরাফার উকুন্দের পরে যদি সে সহবাস করে বাদানাহ ওয়াজিব হবে। তাঁর বিপক্ষে দৃষ্ঠীদ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছের নিঃশর্ততা।<sup>১১</sup>

তা ছাড়া এ কারণে যে, হচ্ছের কায়া যখন ওয়াজিব হয়েছে — আর তা কল্যাণ পুনঃ অর্জনের জন্যই ওয়াজিব হয়ে থাকে — তখন অপরাধের দিকটি লঘু হয়ে গেল। সুভরাং বকরী যবাহ করাই যথেষ্ট হবে। উকুন্দের পরের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, তখন হচ্ছের কায়া করা ওয়াজিব হয় না।

ইমাম কুদুরী (র.) উভয় পথের সংগমকে অভিনু ধরেছেন :

আর আবৃ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সমুখ পথ ছাড়া হলে সংগমের অপূর্ণতার কারণে হজ্ঞ ফাসিদ হবে না। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা হলো।

जागामत पर्छ जामत महेक्छ २०० कामा कतात मगर वीरक पृदत ताथा जात क्रमा कक्षमी नय।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, তারা যখন ঘর থেকে বের হবে তখন থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, যখন উভয়ে ইহরাম বাঁধবে (তখন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে)।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যখন ঐ স্থানে উপনীত হবে, যেখানে সহবাস করেছিল (তখন বিচ্ছিত্র হবে) :

তার দলীল এই যে, (সেই স্থানে পৌঁছায়) স্বামী-দ্রী বিগত হচ্ছেন সহবাসের কথা শ্বরণ করতে এবং সহবাসে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সুভরাং উভয়ে বিচ্ছিন্ন থাকবে।

আমাদের দলীল এই যে, উভয়ের মাঝে সংযোগকারী গুণ তথা 'বিবাহ' তাদের মাঝে বিদ্যামান রয়েছে। সূতরাং ইহরামের পূর্বে তাদের বিচ্ছিন্ন থাকার কোন অর্থ নেই। কেননা তথা তা সহবাস করা জাইয় রয়েছে। ইহরামের পরেও একই কথা। কেননা তারা আলোচনা করবে যে, ক্ষণিক আনন্দের মাখল হিসাবে কি কঠিন কষ্ট আর ভোগান্তি তাদের হচ্ছে। ফলে বভাবত ইই তাদের লজ্জা ও অনুতাপ বৃদ্ধি পাবে এবং তা পরিহার করে চলবে। সুভরাং বিচ্ছিন্ন হধ্যার কোন প্রয়োজন নেই।

যে ব্যক্তি উকুফে আরাফার পরে সহবাস করবে তার হজ্জ ফাসিদ হবে না, তবে তার উপর উট কুরবানী ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিই (র.) ভিনুমত পোষণ করে বলেন, যদি রামীর পূর্বে সহবাস করে তাহলেও তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল হল রাস্পুরাহ (মা.)-এর এ বাণী ঃ مَنْ وَقَفَ بِعَرِفَةَ فَقَدُ تَمَ حَجَّهُ ﴿ حَجَّهُ حَمَّهُ ﴿ حَمَ বাকি আরাদের উকুফ করল, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তবে উট ওয়াজিব হবে ইবন

অর্থাৎ রাগীছে بريفان دما বলা হয়েছে; সুভরাং বৃঝা গেল যে, উট হওয়ার শর্ত নেই, যে কোন দম হলেই
চলবে।

'আব্বাস (রা.)-এর ফাডওয়ার কারণে। কিংবা এই কারণে বে, সহবাস হলো-উপকার লাভের সর্বোচ্চ পর্যায়। সুতরাং তার ওয়াজিবও হবে গুরুতর।

যদি হলকের পরে সহবাস করে তাহলে তার উপর একটি বকরী ওরাঞ্চিব হবে। কেননা ব্লী সহবাসের ক্ষেত্রে তার ইহরাম বহাল রয়েছে; সেলাই করা কাণড় পরিধান করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যাপারে বহাল নেই। সূতরাং অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু হয়ে গোলো। কলে বকরীই যথেষ্ট।

य नाकि উपताद চाद চক्कद छ।ख्याक नम्मत कताद नूर्व मरनाम कदात, छाद छैपता कामिम हास वात्त । अपछानज्ञाद मा जैपताद क्रियाकर्म চामिस वात्त अनः छ। कावा कदात खाद छाद छैपत अकि तकती खातिन । खाद यमि চाद ना छात तमी हक्क छ।खग्नाक कताद पद मरनाम करत, छ।हाम छाद छैपत अकिंग तकती खातिन हरन । किन्तु छाद छैपती कामिम हरन ना ।

ইমাম শাফিঈ (র.) বনেন, উভয় অবস্থাতেই ফাদিদ হয়ে যাবে এবং হচ্ছের উপর কিয়াস করে তার উপর একটি উট ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতে হচ্ছের ন্যায় উমরাও ফরুর , আমাদের দলীল এই যে, উমরা হলো সুন্নাত। সূতরাং এর মর্যাদা হচ্ছের চেয়ে নিম্নতর। সূতরাং উভয়ের পার্থকা প্রকাশ করার জন্য উমরার ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব হবে এবং হচ্ছের ক্ষেত্রে উট ওয়াজিব হবে।

যে ব্যক্তি ইহরামের কথা ভূলে গিয়ে সহবাস করে, তার হকুম ঐ ব্যক্তির মতই বে, ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করল।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ভূলে গিয়ে সহবাস করা হচ্ছকে নষ্ট করে না । একই রকম মততিনুতা রয়েছে ঘুমন্ত ও বল প্রয়োগকৃত গ্রীলোকের সংগে সহবাসের ক্ষেত্রে।

তিনি বলেন, এ সকল উপসর্গের কারণে নিষেধাক্তা বিপুপ্ত হয়ে যায়, সূতরাং তার এ কর্মটি 'অপরাধ' বলে গণ্য নয়।

আমাদের দলীল এই যে, হজ্জ নট হওয়ার কারণ ইহরাম অবস্থায় বিশেষ উপকার ভোগ করা। <sup>১২</sup> আর তা এ সকল উপসর্গের কারণে বিলুপ্ত হয় না।

আর হজ্জ সাওমের সমণর্যায়ের নয়। কেননা ইহরামের অবস্থাই হলো শ্ববদ প্রদানকারী. যেমন সালাতের অবস্থা। পক্ষান্তরে সিয়ামের বিষয়টি বিপরীত। আল্লাহুই অধিক অবসত।

অর্থাৎ হচ্ছ নট হওয়ার হকুম মূল সহবাসের সংগে সশ্ভ । আর বেহেন্ডু মূল সহবাস সাবার হরেছে, সেহেন্ডু এ সকল উপসর্গের কারণে হচ্ছ নট হওয়া রহিত হবে না।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---৪২

# পরিচ্ছেদ ঃ তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ সংশ্রিষ্ট বিষয়

य राक्ति शमाइ व्यवद्याप्त छाधद्रायः कृमृय करतः, जातः উপतः मामाका धदाखिरः।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উক্ত তাওয়াক গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা রাস্লুরাহ (সা.) বলেহেন أَنْ اللهُ تَمَالِي أَبَاعُ مِنْهُ اللهُ اللهُ مَالِوَّا اللهُ ا

আমাদের দলীল হলো আল্লাই তা আলার বাণী : وَلَيَطُونُوا بِالنَّذِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمَعْدِي أَنْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ الله

তাছাড়া এই কারণে যে, ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীছ আমল ওয়াজিব করে। সুতরাং এ দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হবে।

সূতরাং যথন তাওয়াফে কৃদ্ম শুরু করবে, তখন সুনাত হওয়া সন্ত্বেও শুরু করার কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তাহারাত তরক করার কারণে তাতে ক্রটি আসবে। সূতরাং সাদাকা য়ারা তা পূরণ করতে হবে। (দমের পরিবর্তে সাদাকা ধার্য করার কারণ হলো) আল্লাহ্রর পক্ষ থেকে যা ওয়াজিবকৃত অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারত, তার চেয়ে এর মর্যাদার নিম্নতা প্রকাশ করা। অনুরূপ হকুম যে কোন নফল তাওয়াফের বেলায়ও।

যদি হাদাছ অবস্থায় তাওয়াকে বিয়ারাত করে তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা সে ককনের মধ্যে ক্রটি সৃষ্টি করেছে; সূতরাং তা প্রথমটির চেয়ে গুরুতর হবে। সূতরাং দম দারা এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

আর যদি সে জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করে, তবে তার উপর উট ওয়াজিব হবে।
ইব্ন আকাস (রা.) থেকে এরপই বর্ণিত আছে। তাছাড়া এ কারণে যে, জানাবাত হলো
হাদাছের চেয়ে তক্ততর। সূতরাং পার্থকা প্রকাশ করার জন্য এক্ষেত্রে উট দ্বারা ক্ষতিপূরণ
ওয়াজিব হবে।

অনুরূপ হকুম যখন তাওয়াকের অধিকাংশ চক্তর জ্ঞানাবাতের অবস্থায় কিংবা হাদাছের অবস্থায় করে। কেননা কোন কিছুর অধিকাংশটুকু তার সম্পূর্ণের কুকুম ধারণ করে।

তবে যতক্ষণ মক্কায় থাকে ততক্ষণ তাওয়াফ পুনরায় করে নেওয়াই উত্তয়। তখন তার উপর দম ওয়াজিব নয়। কোন কোন অনুলিপিতে রয়েছে যে, পুনরায় তাওয়াফ করা তার উপর ওয়াজিব।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, হাদাছের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব পর্যায়ে তাকে পুনরায় তাওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হবে। আর জানাবাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব পর্যায়ে আদেশ করা হবে। কেননা জানাবাতের কারণে ক্রটি গুরুতর এবং হাদাছের কারণে ক্রটি-লঘু। যাহোক যদি পূর্বে হাদান্থ অবস্থায় তাওয়াফ করার পর পুনরায় তাওয়াফ করে তাহলে তার উপর যবাহ করা ওয়াজিব হবে না। যদিও সে কুরবানীর দিনগুলোর পর পুনঃ তাওয়াফ করে থাকে। কেননা পুনরায় সম্পন্ন করার পর ক্রটির সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই বিদামান থাকে না।

আর যদি জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করার পর কুরবানীর দিনগুলোতে পুনরায় তাওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা নির্ধারিত সময়ের ভিতরেই সে পুনঃ ভাওয়াফ করেছে। যদি কুরবানীর দিনগুলোর পর সে পুনঃ ভাওয়াফ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী বিলম্বের কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি কেউ জ্ঞানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করার পর বাড়িতে ফিরে যায়, তাহলে তার ফিরে আসা আবশ্যক। কেননা ক্রটি অনেক বেশী। সুতরাং এর ক্ষতি পুরণের জনা তাকে ফিরে আসার আদেশ করা হবে। আর নতুন ইহরাম বেঁধে ফিরবে।

আর যদি ফিরে না গিয়ে উট পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য তা যথেই হবে। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা উক্ত তাওয়াফের জন্য ক্ষতিপূরণকারী। তবে ফিরে এসে তাওয়াফ করাই উত্তম।

যদি হাদাছের অবস্থায় ভাওয়াফের পর বাড়ীতে ফিরে এসে আবার গিয়ে পুনঃ
ভাওরাক করে নিদে জাইয হয়ে যাবে। আর যদি (দম হিসাবে) বকরী প্রেরণ করে
ভাহলে তা উন্তম। কেননা ক্রণ্টির দিকটি পদু। আর বকরী প্রেরণে ফকীরদের উপকার
বায়েছে।

যদি ভাওয়াকে বিয়ারত মোটেই না করে বাড়িতে ফিরে এসে থাকে তাহদে তাকে ঐ ইহরাম নিয়েই (মঞ্চায়) কিরে যেতে হবে। কেননা পূর্ব ইহরাম থেকে হানাল হওয়া পাওয়া যায়নি। সুতরাং তাওয়াফ করা পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস থেকে সে মুহরিম অবস্থায়ই বেকে যাবে।

যে ব্যক্তি হাদাছ অবস্থায় (বিদায়ী তাওয়াফ) করল, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। কেননা এ তাওয়াফ ওয়াজিব হলেও তার স্থান তাওয়াফে যিয়ারাতের নিম্নে। সূতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা জরুরী।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.) থেকে আরেক মতে রয়েছে যে, এক বর্ণিত বকরী ওয়াজিব হবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যদি বিদায়ী তাওয়াফ জানাবাতের অবস্থায় করে থাকে তাহলে বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা এটি গুরুতর ক্রটি। তার বিদায়ী তাওয়াফ তাওয়াফে বিয়ারাতের চাইতে নিম্নতর। তাই বকরীই যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি ভাওয়াফে বিষারাতের তিন চক্কর বা এর চাইতে কম চক্কর হৈছে দের ভার উপর বক্ষরী ওয়াজিব। কেননা কম পরিমাণ তরক করার ক্রেটি সামান্য। সুডরাং তা হাদাছের কারণে সৃষ্ট ক্রটির সদৃশ হবে। সুভরাং তার উপর বক্ষরী ওয়াজিব। যদি বাড়িতে কিরে আসে তাহলে আবার না গিয়ে বকরী প্রেরণ করা যথেষ্ট হবে। আমরা পর্বে এর কারণ বর্ণনা করেছি।

আর যে ব্যক্তি তাওয়াকের চার চক্কর তরক করলো, সে থেকে যাবে। যতক্ষণ না পুনরায় তাওয়াক করবে। কেননা অধিকাংশ পরিমাণই বর্জিত হয়েছে। কাঙ্কেই সে যেন তাওয়াফ করেট নি।

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াক তরক করলো কিংবা তার চার চক্কর তরক করলো, তার উপর একটি বকরী ওয়ান্তিব হবে। কেননা সে ওয়ান্তিব তরক করেছে কিংবা ওয়ান্তিবের অধিকাংশ তরক করেছে। আর যতক্ষণ সে মক্কায় থাকরে, তডক্ষণ সে পুনরায় তাওয়াক্ষ করার জনা আদিষ্ট। যাতে ওয়ান্তিব তার সময় মত আদায় করা হয়ে যায়। ১৩

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফের তিন চক্কর তরক করলো, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি হাতীমের ভিতর দিয়ে ওয়াজিব তাওয়াফ আদার করলো, সে যদি মক্কার অবস্থানরত থাকে, তাহলে পুনঃ তাওয়াফ করে নেবে। কেননা আগেই আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, হাতীমের বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

হাতীমের তিতর দিয়ে তাওয়াফ করার অর্থ হলো কা'বা শরীফের পার্শ্ব দিয়ে ভাওয়াফ করার সময় কা'বা শরীফ ও হাতীমের মধ্যবর্তী উভয় করিভোরে দিয়ে প্রবেশ করে। এক্সপ করলে সে তার তাওয়াফে ফ্রটি সৃষ্টি করলো। স্তরাং সে যতক্ষণ মঞ্চায় থাকবে ততক্ষণ সম্পূর্ণ তাওয়াফ পুনরায় করে নেবে, যাতে তার তাওয়াফ শরীআত সম্বতভাবে আদায় হয়ে যায়।

যদি তথু হাতীমের অংশটিতে পুনঃ তাওয়াফ করে তাহদেও যথেষ্ট হবে। কেননা সে বর্জিত অংশটি আদায় করে ফেলেছে। এর সুরত এই যে, হাতীমের বাইরে ডান থেকে আরও করে হাতীমের শেষ মাধায় যাবে। অতঃপর করিডোর দিয়ে হাতীমের ভিতরে প্রবেশ করে, অন্য দিক দিয়ে বের হরে যাবে। এভাবে সাতবার করবে।

যদি পুনঃ তাওয়াফ না করে বাড়িতে ফিরে আনে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা প্রায় চতুর্থাংশ আমল তরক করার কারণে তার তাওয়াফ ক্রটিপূর্ণ রয়ে পেছে। সূতরাং সাদাকা তার জন্য যথেষ্ট হবে না।

যে ব্যক্তি উযু ছাড়া তাওয়াকে যিয়ারাত করলো এবং আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিকে তাহারাতের অবস্থা, বিদায়ী তাওয়াক করে, তার উপর একটি দম ওয়াজিব। আর যদি জুনুবী অবস্থায় তাওয়াকে যিয়ারাত করে থাকে, তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব।

এটা হলো ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম সুরতে তার বিদায়ী তাওয়াফ

১৩. তাওয়াফে সাদর অবশ্য কুরবানীর দিনগুলো দ্বারা আবদ্ধ নয়; একারণেই বিলম্বে কোন দও আসে না। সুতরাং তার সময়ে আদায় করার কথা বলা ঠিক নয়।

তথ্যার ঃ ক্রে

তাওরাকে বিরারতে ক্রপান্তরিত হয়নি। কেননা বিদারী তাওরাক হলো ওরাজিব। আর হানাছের কারণে তাওরাকে বিরারাত পুনরার করা ওরাজিব নর, বরং তা সুক্তাহাব। সুতরং বিদারী তাওরাককে তাওয়াকে বিয়ারাতে ক্রপান্তরিত করা হবে না।

পক্ষান্তরে দিন্তীয় সুবতে বিদায়ী তাওয়াককে তাওয়াকে যিয়াব্যাতে রূপান্তরিত করা হবে কেননা এ অবস্থায় তাওয়াকে বিয়াব্যাত দোহবানো ওয়ান্তিব। সুক্তরাং সে বিদার্থী তাওয়াক করক করল এবং তাওয়াকে বিয়াব্যাতকে কুরবানীর নিনন্তলো থেকে বিদার করল। এনতাবন্ধার বিদার্থী তাওয়াক তরক করার কারণে সর্বসম্পতিক্রমে দম ওয়ান্তিব হবে। আর তাওয়াকে বিয়ারে তিক্রমে দম ওয়ান্তিব হবে। আর তাওয়াকে বিয়ার সম্পর্কে মত পার্থকো রয়েছে। তবে যতানিন মন্তার অবস্থান করবে, ততানিন পুনরায় তার উপর বিদায়ী তাওয়াক করার ক্রমে হকুম ব্যাহেছে। কিন্তু বাড়িটের প্রত্যাবর্তনের পর সে হকুম আর থাকবে না। যেমন আমরা ব্যান করে এসেছি।

य गुळि छैयू हाज़ छैयतात जालताक ल मामे कताला व्यवर देखताममूक दात प्रपाल प्रमाल कवाल केवाल छैछति पुनतात लामात करत निर्दा वात ठात छैपत लाम किह लताकित दान न।

ভাওয়াফ পুনরায় করার কারণ এই বে, হাদাছের কারণে তাতে ব্রুটি এন্সেছে। অর সঞ্চ পুনরায় করার কারণ এই বে, তা তাওয়াকের অনুগত। বধন উভয়টি পুনরায় অন্যর করতে, তখন ক্রটি রহিত হওয়ার কারণে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না।

আর যদি পুনরার আদার করার আপে বাড়িতে কিরে আসে, ভাহদে তার উপর এক দম ওরাজিব হবে,– এতে ভাহারাত তরক করার কারণে।

**জার তাকে কিরে আসার আদেশ দেওয়া হবে না।** কেননা তার হালাল হওম সংহ**িত** হয়েছে উমরার ককন আদায়ের পর। আর যে শ্রুটি হয়েছে, তা সামান্য।

ভার সাঈর কেত্রেও ভার উপর কিছু ওরাজিব হবে না। কেননা সে একটি গ্রহণ্যোপ। ভাওরান্ধের পর সাঈ করেছে।

জ্জন (কোন দও আসৰে না) যদি তাওয়াক পুনরায় করে, কিন্তু সাই পুনরায় না করে।এটাই বিজ্জু মঙ ।

বে ব্যক্তি সাঞ্চা ও ষারওরার মারে সাই ওরক করে, তার উপর দম ওরাজিব হবে আর তার হজ্ঞ পূর্ব হয়ে বাবে। কেননা আমাদের মতে সাই হলে! ওরাজিব আফলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সূতরাং এটা তরক করার কারণে দম ওরাজিব হবে, কিন্তু হচ্ছ কাসিদ হবে না :

বে ব্যক্তি (হচ্ছের) ইমামের পূর্বে (সূর্ব জন্ত যাওয়ার আপে) আরাফাত থেকে ফিরে আসে, ভার উপর দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাকিই (র.) বলেন, ভার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা ক্রুকন হলো আরাকার মূল অবস্থান। সুভরাং অবস্থান দীর্ঘায়িত না করার কারণে ভার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলীল এই বে, সূর্বান্ত পর্বন্ধ অবস্থান অব্যাহত রূপা ওরান্তিব। কেনল রাস্পূর্যাহ (সা.) বলেছেন, ভোমরা সূর্বান্তের পর রওরানা হবে। সুভরাং ডা ভরক করার কারণে দম ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ রাত্রে উক্ফ করে, তার অবস্থা এর বিপরীত। কেননা উক্ফ অব্যাহত রাবা ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব, যে ব্যক্তি দিনে অবস্থান করে, রাত্রে নয়।

যদি সূর্যান্তের পর আরাকার কিরে আসে, তাহলে তার উপর থেকে দম রহিত হবে না। এ হলো জাহিরে রিওয়ায়াত অনুযায়ী। কেননা যা ছুটে গেছে, তার পুনঃ প্রাপ্তি হবে না। আর যদি সূর্যান্তের পূর্বে ফিরে আসে, তবে এতে মতভিনুতা রয়েছে।

যে ব্যক্তি মুযদাশিকার অবস্থান তরক করবে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এ হল ওয়াজিব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তি সবক'টি দিনের কংকর নিক্ষেপ তরক করশো, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা ওয়াজিব তরক করা সংঘটিত হয়েছে। তবে একটি দমই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা প্রতি দিনের কংকর নিক্ষেপ একই শ্রেণীভূক, যেমন চুল মুখনের ব্যাপার। (সমস্ত শরীরের চুল মুখনের করেণে একই দম ওয়াজিব হয়)।

কংকর নিক্ষেপ তরক করা সাব্যস্ত হবে শেষ দিন (তের তারিখের) সূর্যান্ত দ্বারা। কেননা তথু ঐ দিনগুলোতেই কংকর নিক্ষেপ ইবাদত হিসাবে গৃহীত। সূতরাং উক্ত দিনগুলো হতক্ষণ অবশিষ্ট রয়েছে, ততক্ষণ রামী পুনরায় করা সম্ভব। সূতরাং সে ধারাবাহিকভাবে কংকর পুনঃ
নিক্ষেপ করে নিবে।

তবে বিশক্ষের কারণে দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে। সাহোবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন।

যদি একদিনের রামী তরক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা একটা হজ্জের আমল।

আর যে ব্যক্তি (এক দিনের) তিনটি জামরার কোন একটি রামী তরক করে, তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রতি দিনের সবকটি মিলে হলো হজ্জের একটি পূর্ণ আমন। সূত্রাং যা ছেড়ে দিয়েছে, তা হলো এক আমল থেকে কম। তবে যদি অর্ধেকের বেশী ছেড়ে দেয় তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যেহেড়ু অধিকাংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আর যদি কুরবানীর দিনের (দশ তারিখের) জামরাতৃল আকাবার রামী ছেড়ে দের তাহলে তার উপর দম ওয়ান্তিব হবে। কেননা রামীর ক্ষেত্রে সে এই দিনের পূর্ণ আমল তরক করেছে। একই স্কুম হবে যদি সে উক্ত রামীর অধিকাংশ ছেড়ে দেয়।

যদি একটি দু'টি বা তিনটি কংকর তরক করে, তাহলে প্রতিটি কংকরের জন্য অর্থ সা'আ গম সাদাকা করবে। তবে যদি তা একটি দমের পরিমাণে পৌছে যায়, তাহলে নিজ্ক বিষেচনায় কিছু কম করে দেবে। কেননা ছেড়ে দেওয়া অংশ হলো কম। সূতরাং তার জন্য সাদাকা যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি মাথা মুড়ানো বিশ্বধিত করশো, এমন কি কুরবানীর দিনগুলো অভিক্রান্ত হরে গেলো তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। একই হুকুম হবে যদি তাওয়াফে যিয়ারাত বিশ্বিত করে। অধ্যায় ঃ ক্জ

সাংহ্বাইন বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার উপর কিছু ওরাজিব হুবে না। এরপ মতভিনুতা রয়েছে রামী বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে এবং একটি আমলকে আরেকটি আমলের উপর জ্ঞাবর্তী করার ব্যাপারে। যেমন, রামীর পূর্বে হলক করা, হচ্চ্চে কিরানকারীর রামীর পূর্বে কৃরবানী কর এবং যবাহ করার পূর্বে হলক করার ক্ষেত্রেও।

সাহেবাউনের দলীল এই যে, যা ফউত হয়েছে (সর্বসন্থতিক্রমেই) তা কাষা করার নাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গোছে। আর 'কামা' এর সাথে অন্য কোন দল্ভ প্রাচিব হয় না ারার কিয়ম আবু হানীকা (র.)-এর দলীল হলো হয়রত ইব্ন মানাউদ (রা.)-এর হানীছ। তিনি বলেছেন হে ব্যক্তি হচ্ছের কোন একটি আমলের উপর অন্য আমলকে অগ্রবর্তী করবে তার উপর কম ধ্যান্তির কাব ।

তাছাড়া এ কারণে যে, যে আমল স্থানের সাথে নির্দিষ্ট, যেমন ইহরাম, তা উক্ত সুন প্রপ্তে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয়। তেমনি সময়ের সাথে নির্ধারিত যে আমল, তা উক্ত সময় থেকে বিলম্বিত করলে অনুরূপ হকুম হবে।

यमि कूबवानीत मिनललाए हाजारमज वाहेरज हमक करन, जाहरम जान उनन मम उन्नाबिन हरन । प्यांत रम गुष्कि उमना करन हाजाम (बरक दनन हरत शामा, व्यवस्थन हूम कोंग्रेरमा, जान उमन मम उन्नाबिन हरन ।

এটা ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহামদ (র.)-এর মত। ইমাম আবৃ ইউসুরু (র.) বলেন, তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

গ্রন্থন্থ করে ব্যাম মুহামদ (র.) স্থামেউস্ সাগীর কিতাবে উমরাকারীর ক্ষেত্রে আবৃ ইউসুস্ক (র.)-এর মত উল্লেখ করেছেন আর হজ্জকারীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি

কোন কোন মতে (দম গুরাজিব হওয়ার বিষয়টি) সর্বসন্ত । কেননা হজ্জের ক্ষেত্রে মিনায় হলক করার সুব্রাত ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আর মীনা হল হারামের অন্তর্ভুক্ত ।

তবে বিভদ্ধতম মত এই যে, এতে মতপার্থক্য বয়েছে। আবৃ ইউসুক (র.)-এর দলীল এই যে, হলক করার স্কুম হারামের সাথে বাস নয়। কেননা নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম স্লায়বিয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং হারামের বাইরেই হলক করেন।

সাহেবাইনের দলীল এই ধে, হলককে যখন (ইংরাম থেকে) হালালকারী রূপে সাব্যক্ত করা হরেছে, তখন তা সালাতের লেষে সালামের ন্যায় হরে পেলো। কেননা সালাম (সালাত থেকে) হালালকারী হওয়া সত্ত্বেও সালাতের ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভূক। সূতরাং ইংরাম যখন হচ্চের আমল রূপে সাব্যক্ত হলো, তখন ববাহুর মত তা হারামের সাথেই বিশিষ্ট হবে। ইমাম আব্ ইউসুন্দ (র.)-এর দলীলের জবাব এই যে। হ্লারবিয়ার কিছু অংশ তো হারামে অবস্থিত। সূতরাং হয়ত তাঁরা হারামভুক্ত অংশে হলক করেছেন।

মোট কথা, ইমাম আৰু হানীকা (র.)-এর মতে 'হলক' হলো 'কাল' (কুববানীর দিন-সমূহ) ও ছান (হারাম)-এর সাথে সীমাবছ ৷ কিন্তু ইমাম আরু ইউসুক (র.)-এর মতে তা কোনটির সাথেই সীমাবছ নয় ৷ আর ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর মতে ছানের সাথে সীমাবছ, কিন্তু কালের সাথে নয়। আর ইমাম যুকার (র.)-এর মতে কালের সাথে সীমাবর্ক, স্থানের সাথে নয়। (স্থান বা কালের সাথে) সীমাবন্ধতা সম্পর্কে এই মতভিন্নতা দম বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমেই তা স্থান বা কাল কোনটির সাথেই বিশিষ্ট নয়। <sup>১৪</sup>

উমরার ক্ষেত্রে চুল ছাঁটা বা চাঁছা সর্বসন্ধতিক্রমেই কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। কোনা মুল উমরাই তো কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। স্থানের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা উমরার পরো আমলই নির্ধারিত স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ।

ইমাম মুহাম্ম (র.) বলেন, যদি চুল না ছেঁটে চলে যায়, অতঃপর কিরে আনে এবং ছাঁটে তাহলে সকলের মতেই তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ উমরাকারী যদি হরমের বাইরে চলে যায় অতঃপর ফিরে আসে। কেননা সে তো চাঁছা বা ছাঁটার কাজটি যথাস্থানেই করেছে। সুতরাং তার উপর ক্ষতিপুরণ আরোপিত হবে না।

হজ্জে কিরানকারী যদি যবাহ করার পূর্বে হলক করে, তাহলে তার উপর দূ'টি দম প্রয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। একটি দম হলো অসময়ে হলক করার কারণে। কেননা হলকের যথা সময় হলো 'যবাহ'-এর পরে। আরেকটি দম হলো যবাহকে হলক থেকে বিলম্বিত করার কারণে।

সাহেবাইনের মতে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর তা প্রথমটি  $^{36}$  বিলম্বের কারণে কিছুই ওয়াজিব হবে না। এর কারণ ইতোপূর্বে আমরা বলে এমেছি।

#### পরিচ্ছেদ ঃ শিকার

জেনে রাখা উচিত যে, স্থলের শিকার মুহরিমের জন্য হারাম। আর পানির শিকার তার জন্য হারাম। আর পানির শিকার তার জন্য হালাল। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ أَحِلُ لَكُمْ صَنِّدِ الْبَحْثِ (اللهِ عَلَيْهُ الْبَحْثِ (اللهِ عَلَيْهُ الْبَحْثِ (اللهِ تَعْلَيْهُ اللهِ تَعْلَيْهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

আর শিকার অর্থ আত্মরক্ষাকারী এবং জন্মণতভাবে বন্য প্রাণী। তন্যধ্যে পাঁচটি দৃষ্ট প্রাণীকে রাস্লুলুরাহ্ (সা.) ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। সেগুলো হলো দংশনকারী কুকুর, নেকড়ে, চিল, কাক ও সাপ-বিচ্ছ। কেননা এগুলো নিজে থেকেই প্রথমে আক্রমণ করে।

আর কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্যে, যা মরা খায়। ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) থেকে একথাই বর্ণিত রয়েছে।

১৪. অর্থাৎ নির্ধায়িত স্থানে বা নির্ধায়িত সময়ে হলক না করলে দম ওয়াজিব হবে কিনা, এই বিষয়ে মতজিল্লতা রয়েছে। কিন্তু সর্বাবস্থায় উক্ত হলক শ্বায়া যে হালাল হয়ে যাবে, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

১৫. প্রথমটি দারা উদ্দেশ্যে হল কিরানের দম। কারণ প্রথমতঃ প্রটিই ওয়াজিব হয় হজে কিরানের কারণে। এখানে ধরেলা হতে পারে য়ে, প্রথমটি দারা অসময়ে হলকের কারণে ওয়াজিব দম উদ্দেশ্য। আসলে তা নয়।

ष्यभाद : रेक

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, মুহরিম যদি কোন শিকার হত্যা করে কিংবা যে হত্যা করবে তাকে বাতদিয়ে দেয়, তবে তার উপর দও ওয়াজিব হবে।

হত্যা করার ক্ষেত্রে দও ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ তা আলার বালা র বালা র বালার বালার বালার বালার বালার বালার বালার বালার বালার কার্যার তামারা নিকার হত্যাকর না । আর তোমানো নিকার হত্যাকর বালার বালা

এখানে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে। দিকার দেখিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাঞ্চিই (র.)-এর ভিনুমত রয়েছে। তিনি বলেন, (আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে.) দণ্ডের সম্পর্ক হলো হত্যার সাথে। আর শিকার বাতলে দেওয়া হত্যা করা নয়। সুতরাং এটা হালাল ব্যক্তি হালাল ব্যক্তিকে শিকার দেখিয়ে দেয়ার সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল হলো (ইহরাম অধ্যায়ের শুরুতে) বর্ণিত আবু কাতাদা (রা.)-এর হাদীছ। আর 'আতা বলেন, এ বিষয়ে লোকদের ইজমা রয়েছে যে, শিকার যে দেখিয়ে লেবে, তার উপর দও প্রযাজিব হবে।

তাছাড়া এই জন্য যে, শিকার দেখিয়ে দেওয়া ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহের অন্তর্ভত। কারণ, এতে শিকারের নিরাপতা নষ্ট করা হয়। কেননা সে তার বন্যতা ও আত্মগোপনতা দ্বারা নিরাপদ ছিলো। সুতরাং দেখিয়ে দেওয়া হত্যা করার মতই হলো।

আরেকটি কারণ এই যে, মুহরিম তার ইহরামের মাধ্যমে শিকারের সাথে প্রজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা নিজের উপর অনিবার্ধ করে নিয়েছে। সুতরাং অনিবার্যকৃত দায়িত্ব বর্জন করার কারণে ক্ষতিপুরণ দিবে এ ব্যক্তির ন্যায়, যার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়ে থাকে:

হালাল ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তার পক্ষ থেকে তো কোন দায়িত্ব বদ্ধতা নেই। তদুপরি ইমাম আবৃ ইউস্ফ ও ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হালান ব্যক্তির উপরও দও গুয়াজিব হবে।

বাতলিয়ে দেয়ার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার শর্ত এই যে, যাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো. সে শিকারের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না আর দেখিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাকে সে বিশ্বাস করেছে। সূতরাং যদি সে তাকে অবিশ্বাস করে এবং অন্যকে বিশ্বাস করে তবে যাকে অবিশ্বাস করা হলো, তার উপর কোন ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হবে না।

আর যে দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ হাদাল ব্যক্তি যদি হারামেরও হয় তবুও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। আমরা এর কারণ উপরে বলেছি।

দও ওরান্ত্রিক ইওরার ক্ষেত্রে ইন্সাকৃতভাবে দেখিয়ে দেওরা আর ভূদে দেখিয়ে দেওরা সমান। কেননা এটা এমন ক্ষতিপূরণ, যার ভিত্তি হলো প্রাণনাপ করা। সুতরাং এটা মাল নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ সদৃশ হলো :<sup>১৬</sup>

আর প্রথমবার অন্যায়কারী এবং **দিতীবার অন্যায়কারীর ছকুম অভিন্ন। কে**ননা ওয়াজিব হওয়ার কারণ অভিনু।

ইমাম আৰু হানীফা ও ইমাম আৰু ইউসুক (র.)-এর মতে দও এই যে, যে ছানে শিকার হত্যা করা হয়েছে, সে স্থানে কিংবা (জনল এলাকা হলে) তার নিটকতম স্থানে শিকার হত্যা করা হয়েছে, সে স্থানে কিংবা (জনল এলাকা হলে) তার নিটকতম স্থানে শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে। দু'জন ন্যায়ণরায়ণ ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণ করবেন। অতঃগর জাযা আদায় করার ব্যাপারে শিকারীর ইজার উপর ন্যন্ত। যদি উক্ত প্রাণীর মূল্য একটি হাদী ক্রয় করবে সমপরিমাণ হয়ে যার তাহলে ইজা করলে উক্ত মূল্য ছারা একটি হাদী ক্রয় করে যবাহ করবে। কিংবা ইজা করলে উক্ত মূল্য ছারা একটি হাদী ক্রয় করে বাহ করবে। কংবা এক সা'জা বাহ করবে। কংবা চাইলে সিরাম পালন করবে। যেমন সামনে আমরা বর্ণনা করবে।

ইমাম মৃহাম্মদ ও শাফিঈ (র.) বলেন, যে সকল 'লিকার' কৃত জবুর সমত্ল্য 'গঠনের' জবু রয়েছে, সেক্ষেত্রে সমত্ল্য জবু জাযা রূপে ওয়াজিব হবে। সৃতরাং হরিপের ক্ষেত্রে বকরী, হায়েনার ক্ষেত্রে বকরী, খরগোশের ক্ষেত্রে এক বছর বয়ক মেষশাবক, বন্য ইনুর এর ক্ষেত্রে চারমাস বয়ক মেষ শাবক ওয়াজিব হবে। আর উটপাখীর ক্ষেত্রে এক উট, এবং বন্য গাধার ক্ষেত্রে এক গাভী ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ فَمَوْنَا الْمَانِيَّةُ وَالْمَانِيَّةُ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيَةُ وَالْمَانِيْ وَالْمَانِيْنِيْكُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمَانِيْمِانُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمِنْكُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمَانِيْكُونُ وَالْمَانِيْ

আর শিকারের সমতুল্য প্রাণী সেটাই হবে, যেটা দৃশ্যতঃ হত্যাকৃত প্রাণীর সদৃশ। কেননা মূল্যকে তে। نعر বলা যায় না। আর সাহাবায়ে কিরাম আকৃতিগত দিক থেকে সমতুল্য সাব্যন্ত করেছেন।

আর উটপাখী, হরিণ, বন্যগাধা ও ধরগোশের সদৃশ প্রাণী সেগুলোই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর রাস্প্রাহ্ (সা.) বলেছেন, হায়েনা একটি শিকার এবং তার ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব হবে।

আর যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম মুহামদ (त.)-এর মতে মূল্য ওয়াজিব হবে। যেমন চড়ুইপাবী, করুতর ইত্যাদি। আর যখন মূল্য ওয়াজিব হবে, তখন ইমাম মুহামদ (র.)-এর মত ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউস্ফ (র.)-এর মত অনুযায়ী হবে।

১৬. অর্থাৎ গদি কারো মাল নাই করা হয় তাহলে এটা দেখা হয় না থে, ইন্দাকৃত ভাবে নাই করেছে, না ভুলত্তের। বরং নাই করার উপরই ক্ষতিপূরণ সাব্যক্ত হয়। সুকরাং এখানেই নাই ক্ষার উপরই ক্ষতিপূরণ সাব্যক্ত হবে।

ইমাম শাক্ষিই (র.) কবুতরের ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেন এবং উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য প্রমাণ করেন এদিক থেকে যে, উভয়ের প্রতিটি লন্না চুমূকে পানি পান করে এবং প্রায় অভিন্ন রকম শব্দ করে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, নিঃশর্গ্ত সমতুল্যতা রার উদ্দেশ্য হলো আকৃতিগতভাবে এবং গুণগতভাবে সমতুল্য হওয়া।

আর আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু আকৃতিগত সমতুল্য পাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু ওণণত সমতুল্যই গ্রহণ করা হবে। কেননা শরীআতে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, যেমন হকুল ইবানের ক্ষেত্রে। ১৭

কিংবা এ কারণে যে, সর্বসম্বভাবে গুণগত সমতুল্যতার অর্থ উচ্চেশ্য । কিংবা এ কারণে যে, গুণগত সমতুল্যতার মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে। আর বিপরীত ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা রয়েছে

আর- আরাহ্ অধিক অবগত- 'নাস'-এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, জাযা হলে হে বন্যপ্রাণী হত্যা করা হয়েছে, তার মূল্য।<sup>১৮</sup>

আর نم শব্দটি বন্য ও গৃহপালিত উভয় অর্থেই ব্যবস্থত হয়। এরূপ বলেছেন, মন্ত্র উবায়দ ও আছ্মায়ী। আর যে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য মূল্য নিরূপণ করা, নির্দিষ্ট প্রাধী সাবান্ত করা নয় <sup>১৯</sup>

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে হানী কিংবা বাদ্য সামগ্রী কিংবা সিয়ামকে ভাষা হিসাবে সাব্যস্ত করার ইবতিয়ার হলো হত্যাকারীর।

ইমাম মুহাম্বদ ও শাফিই (র.) বলেন, এ বিষয়ে ইংভিয়ার হলো ন্যায়পরত্তের বিচারকছরের। যদি তারা হাদী-এর ফায়সালা করেন, তাহলে আকৃতিগত সমত্ত্লা প্রণী প্রয়ান্তিব হবে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর যদি তারা খাদ্য সামগ্রী বা সিয়ামের ফায়সালা করেন, তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (র.) যেমন বলেছেন (অর্থাৎ শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে তা হারা খাদ্য সামগ্রী ধরিদ করে সাদাকা করা হবে)।

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর দলীল এই যে, ইখতিয়ার প্রদানের বিষয়টি শরীআতে অনুমোদিত হয়েছে দায়গ্রন্ত বাজির প্রতি আহসানীর জন্য। সূতরাং শিকারের হাতেই ইখতিয়ার থাকা উচিত, যেমন কাসমের কাফ্ফারার ইখতিয়ারের ব্যাপারে।

ইমাম মুহামদ ও শাফিঈ (র.)-এর দলীল হলো আল্লাহ্ তা আলার বাণী ঃ

بُحكُمْ بِ نَوَاعَدُل مِنْكُمْ مَنْيًا بَالِغ الكَعْبةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مُسَتَاكِيْنَ أَوَعَدُلُ ذَالِك صيامًا لَيَتُوْقُ وَبِالَ أَمْرُهِ .

১৭. যেমন কেউ কারো কাপড় নট করে কেললো, তখন নটকারীর উপর কাপড়ের মূল্য ওয়জিব হাং থাকে। ১৮. আবু ইউসুক (ম.) যে বলেছেন যে, মূল্য তো কর্মা (বা ঝাণী) হতে পারেনা। অখচ জায়াতে জায়া হিসাবে

এর কথা বলা হরেছে— এ বছন্টোর উত্তরে আলোচনা অংশটুকু বলা হরেছে। ১৯. হারেনা একটি শিকার এবং তাকে বকরী ওয়ান্তিব— মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হরেছে; তার ব্যাখ্যা নান কর এখানে উদ্দেশ্য।

(তোমানের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তা ফায়সালা করবে অর্থাৎ হাদী যা কা'বা পর্যন্ত উপনীত হবে কিংবা মিসকীনদের খাদ্য রূপে কাফ্ফারা কিংবা সেই পরিমাণ রোযা, যাতে সে তার কতকর্মের শান্তি ভোগ করে।)

এর শদটিলে يكړ به রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তা আয়াতের مخصوبا করাপার্য্য রূপে এরং বিচারকের কর্মের مربا রূপে এবং বিচারকের কর্মের الشيناي কর্মকারক) রূপে এবং বিচারকেরে বিষয় দুটিকে উল্লেখ করা এবং সিয়াম পালনের বিষয় দুটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইখতিয়ারের বিষয়টি বিচারকছারের হাতেই থাকরে।

আমরা বলি, علي শব্দটিকে علي করা হয়েছে। بين এর উপর সায়। প্রমাণ এই যে, علي শব্দটি علي প্রমাণ এই যে, এর উপর সায়। প্রমাণ এই যে, কর্তির শব্দটি مرفوع শব্দটি عدل এই এই শব্দটি تحتيية المحتوية । সুতরাং এ দুটিতে বিচারকছয়ের ইশ্ভিয়ায়েরর কোন প্রমাণ নেই। বরং বিচারকছয়ের শরণাপর হতে হবে তথু কতলকৃত পতর মূল্যা নির্ধারণের জন্য। অতঃপর ইশ্ভিয়ায় থাকবে ঐ ব্যক্তির হতে তথু কতলকৃত পতর মূল্যা নির্ধারণের জন্য। অতঃপর ইশ্ভিয়ায় থাকবে ঐ ব্যক্তির হাতে, যার উপর জায়া ওয়াজিব হাতেছে।

ঐ *হ্যানেই বিচারক্ষম মূল্য নির্ধারণ করবেন, যেখানে মুহরিম শিকার হত্যা* করেছে। কেননা স্থানের বিভিন্নতার কারণে মূল্যের পার্থক্য হয়ে থাকে।

যদি স্থানটি মরু প্রান্তর হয় যেখানে শিকার বেচাকেনা হয় না, ডাহঙ্গে ডার নিকটতম এমন স্থান বিবেচনায় আনা হবে, যেখানে প্রভাকেনা হয়।

মাশায়েখগণ বলেছেন, মূল্য নির্ধরণের ক্ষেত্রে একজন যথেষ্ট তবে দু'জন হওয়া উত্তম। কেননা তা অধিক সতর্কতাপূর্ণ এবং তুল হওয়া থেকে অধিক নিরাপদ। যেমন হঙ্গুল ইবাদের ক্ষেত্রে।

আর কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে এখানে দু'জনের হওয়া জাবশ্যক রূপে বিবেচনা করা হবে।

'হাদী' মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও যবাহ করা যাবে না। কেননা আন্নাহ তা'আলা বলেছেনঃ هديا بالغ الكبة –হাদী যা কা'বায় উপনীত হবে।

তবে মিসকীনকে থাদা প্রদান মক্কা ছাড়া জন্যক্র জাইয হবে। ইমাম শান্ধিই (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এটাকেও হাদী-এর উপর কিয়াস করেন। উভয়ের মাঝে এ ব্যাপারে সমন্ত্রয় হলো হারামের অধিবাসীদের জন্য সচ্ছলতা বিধান।

আমরা বলি, হাদী যবাহ করা এমন একটি বিশেষ ইবাদত, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং তা স্থান ও কালের সাথে বিশিষ্ট হবে। আর ছাদাকা হলো সর্ব সময়ে ও সর্বস্তানে বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি ইবাদত।

আর সাওম মক্কায় পালন করা জাইয হবে। কেননা তা সর্বস্থানেই ইবাদত রূপে অনুমোদিত।

যদি ক্ফায় (অর্থাৎ মকা হাড়া অন্যত্র) যবাহ করে তাহলে তা খাদ্য সামগ্রী প্রদানের বিকল্প হিসাবে জাইয হবে। অর্থাৎ যদি এ পরিমাণ গোশ্ত (প্রতি মিসিকীনকে) সাদাকা করে আর তা ওয়াজিব খাদ্য সামগ্রীর মূল্যের সম সমপরিমাণ হয়। ২০ কেননা 'ঘবাহ' করা খাদ্যসামগ্রী সাদাকা করার স্থলবর্তী হয় না।

২০. অৰ্থাৎ এই সূৱতে সাদাকা বারা দায়িত্বমুক্ত হতে পারে যদি প্রত্যেক মিসকীন এই পরিমাণ গোলত পায়, যা অর্থ সা'আ গমের যুগ্যের সমপরিমাণ হয়।

जधारा इच्छ : ३८३

যদি শিকারী হাদী যবাহু করা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে ক্রবানী রূপে যা যথেষ্ট তা হাদী রূপে যবাহ করবে। কেননা নিঃশর্তভাবে হাদী শব্দটি ক্রবানীর পতকেই বোঝার।

ইমাম মুহামদ ও শাফিঈ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ছোট পণ্ডও জাইয হবে কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (বরগোলের ক্ষেত্রে) এক বছরী মেশশাবক এবং (বনা ইনুরের ক্ষেত্রে) সার বয়সের মেশশাবক ওয়াজিব করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে বাদ্য সামগ্রী প্রদান হিসাবে ছোট পত জাইয় হবে, যদি তা সাদাকা করে। (থবাহু হিসাবে নয়)।

যদি খাদ্যসামগ্রী সাদাকা করাকে গ্রহণ করে নেয় তাহলে আমাদের মতে খাদ্য সামগ্রীর মাধ্যমে হত্যাকৃত পতটির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। কেননা, হত্যাকৃত পতরই ক্ষতিপ্রধ্ গুয়াজিব, সূতরাং তার মূল্যই বিবেচনা করা হবে।

যখন মূল্য ছাড়া খাদ্য সামগ্ৰী খরিদ করবে, তখন প্রত্যেক মিসকীনকে 'অর্ধ সা'জা গম কিবো এক সা'জা খেজুর বা যব সাদাকা করবে। কোন মিসকীনকে অর্ধ সা'জা-এর কম খাদ্য সামগ্ৰী প্রদান করা ছাইয হবে না। কেননা ক্রআন শরীফে উদ্রেখিত আন শরীআতের নির্ধারিত পরিমাণই উদ্দেশ্য হবে। <sup>২১</sup>

আর যদি সিয়াম পালনই এহণ করে তাহদে হত্যাকৃত পতর মূল্য নির্ধারণ করবে ধাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে। অতঃপর প্রত্যেক অর্ধ সা'আ গম কিবো এক সা'আ বেজুর বা ববের পরিবর্তে একদিন রোযা রাখবে। কেননা, সিয়াম দ্বারা হত্যাকৃত পতর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, সাওমের কোন অর্থমূল্য নেই। তাই আমরং ধাল্য সামশ্রীর দ্বারাই তার মূল্য নির্ধারণ করলাম।

ু আর এইভাবে (অর্ধ সা'আ হারা রোঘার) মূল্য নির্ধারণ করা শরীআতে প্রচলিত, ফেমন, সিয়ামের ফিনইয়ার ক্ষেত্রে।<sup>২২</sup>

যদি অর্ধ সা'আ -এর কম খাদ্য সামগ্রী বেঁচে যায়, তা হলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে অবশিষ্ট খাদ্য (গম) সাদাকা করে দেবে কিংবা চাইলে তার পরিবর্তে একদিনের সাওম পালন করবে। কেননা এক দিনের কম সময়ের সাওম তো শরীআতসম্বত নয়।

একই চুকুম হবে <sup>২৩</sup> যদি বাদ্য সামধী একজন মিসকীনের বাদ্য পরিমাণ থেকে কম হয় তাহলে ওমাজিব পরিমাণই দান করবে, অথবা পূর্ণ একদিন রোযা রাধবে।

উপরে আমরা এর কারণ বলেছি। যদি কোন শিকারকে আহত করে কিংবা তার পশম উপড়ে ফেলে কিংবা তার কোন অংগ কর্তন করে, তাহলে একারণে তার যে পরিমাণ ক্ষতি

আর তা হলো অর্থ সা'আ গম, য়েয়ন সাদাকাত্ন কিতৃর ও কসমের কাফ্কারার উক্ত পরিমাধ পরীআনতর
 লক্ক রতে নির্ধারণ করা হরেছে।

২২, অক্ষম বৃদ্ধ প্রতি সাধ্যমের জন্য অর্থ সাঝা গম ক্ষিনইয়া দিয়ে থাকে। ২৩. ছেমন একটি চডুই হত্যা করলো আর তার মূল্য হরত এক সাখ্যা-এর চার ভাগের এক জগ হলে।

হয়েছে, সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অংশবিশেষকে সমগ্রের উপর কিয়াস করে এ হকুম আরোপ করা হয়েছে। যেমন, হকুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়।

যদি কোন পাখীর পালক উপড়ে কেলে কিংবা কোন শিকারের হাত-পা কেটে কেলে, যার ফলে সে আত্মরকার অবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়,<sup>২৪</sup> তাহলে তার পূর্ণ মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে আত্মরকার উপায় নষ্ট করে দেওয়ার মাধ্যমে সে শিকারের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং সে তার পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপুরণ দিবে।

যে ব্যক্তি উটপাখীর ডিম ভেংগে ফেললো তাকে তার মূল্য দান করতে হবে। 'আলী ও ইবন 'আববাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই কারণে যে, এ হলো শিকার উটপাখীর মূল এবং তাতে শিকারে (তথা উটপাখীতে) রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। সূতরাং যদি তা নষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে সতর্কতা হিসাবে সেটিকে শিকারের স্থলবর্তী ধরা হবে।

যদি ডিম থেকে মৃতহানা বের হয় তাহেল তাকে উক্ত হানার মূল্য দান করতে হবে। এটা হলো সৃষ্ট কিয়াসের দাবী সাধারণ কিয়াসের দাবী হলো তথু ডিমের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কেননা হানাটির প্রাণ অজ্ঞাত।

সৃষ্ণ কিয়াসের কারণ এই যে, (কুদরতের পক্ষ হতে) ডিমকে প্রস্তুতই করা হয়েছে ভা থেকে জীবিত ছানা বের হয়ে আসার জন্য। আর সময়ের পূর্বে ভেংগে ফেলাই হচ্ছে (দৃশ্যুতঃ) তার মৃত্যুর কারণ। মুতরাং সর্তৃকতা হিসাবে মৃত্যুকে ডিম ভাংগার সাথেই সম্পুক্ত করা হবে।

(বাহ্যিক কারণের সাথে সম্পৃত্ত করার) এই নীতির ভিত্তিতেই (বলা হয় মে,) যদি কেউ হরিণের পেটে আঘাত করে, ফলে হরিণ মৃত বাচ্চা প্রসন করে এবং নিজেও মারা যায়, তাহলে তার উপর উভয়ের মূল্য ওয়াজিব হবে।

কাক, চিন (শকুন) নেকড়ে, সাপ, বি**ছ্ল্, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করার** কারণে কোন জাযা আসবে না। কেননা রাস্ত্রাহ (সা.) বলেছেন, পাঁচটি প্রাণী হলো দুই প্রকৃতির। এগুলোকে হিল (হরমের বাইরে) হরম সর্বত্ত হত্যা করা হবে। এগুলো হলো চিল, সাপ, বিষ্ণু, ইঁদুর ও দংশণকারী কুকুর।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মুহরিম (তার ইহরামের অবস্থায়) ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করতে পারবে।

কোন কোন বর্ণনায় নেকড়ের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। কারো কারো মতে দংশনকারী কুকুর দারা নেকড়ে উদ্দেশ্য। কিংবা বলা যেতে পারে যে, নেকড়ে দংশনকারী কুকুরের সমপর্যায়ভূক।

হাদীছে উল্লেখিত কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্য, যে মুর্দার বায় আবার শস্য দানাও বায়। কেননা এই কাক প্রারম্ভেই কট্ট দেয়। পক্ষান্তরে عقبق নামক (ছাতার জাতীয়) পাখি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাকে কাক বলা হয় না। এবং তা প্রারম্ভে কট্ট দেয় না।

২৪. আত্মককা উড়ে যাওয়ার মাধ্যমে হতে পারে, আবার পদায়নের মাধ্যমে হতে পারে। কিংবা গর্ডে প্রবেশের মাধ্যমে হতে পারে।

ইমাম আৰু হানীকা (ব.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দংপনকারী কুকুর এবং সংধারণ কুকুর, জন্দপ গৃহপালিত কুকুর এবং বন্য কুকুর সবই অভিন্ন। কেননা কুকুর প্রেণীটাই মূলতঃ উদ্দেশ্য। অন্ত্রপ পৃহব্যসকারী ইনুর ও বন্য ইনুর অভিন্ন। তই সাপ ও কার্যবিক্যালী বাজিজনী পাঁচটি প্রাণীর অন্তর্গুন্ত নয়। কেননা এতালা নিজে প্রারম্ভ কট্ট দেয় না।

মশা, শিশজা, বোলতা ও আঠািল হত্যা করলে দও আসবে না। কেননা এতল শিকার' এর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এতলো শরীর থেকে সৃষ্ট নয়। তাছাড়া এতলো সচাবগত আবেট কট্টদানকারী।

পিশড়া দ্বারা কালো ও লাল পিশড়া উদ্দেশ্য, যে গুলো কামতায়। যে সমস্ত পিশত কমতৃত না, সেগুলোকে হত্যা করা ছাইয় হবে না। তবে প্রথমোক্ত কারণে (অর্থাৎ লিকারভূজ না হত্যার কারণে) কোন 'ছাযা' ওয়াজিব হবে না।

যে ব্যক্তি উকুন হত্যা করবে সে একমুঠ গমের মতো যৎসামায় যা ইচ্ছা সালক করে দেবে। কেননা তা শরীরের ময়শা থেকে সৃষ্ট।

জামেউস-সাণীরের মতে 'কিছু খাদ্য দান করবে'। এটা প্রমাণ করে যে, একটুতরা ক্র'টির মতো কোনু মিসকীনকে সামান্য কিছু খাদ্য দান করাই যথেষ্ট হবে, যদিও তা উদর পূর্তির পরিমাণ না হয়।

যে ব্যক্তি টিড্ডি ইত্যা করে সে ইচ্ছা মাফিক কিছু পরিমাণ সাদাকা দিবে। কেননা টিড্ডি হলো স্থূলচর শিকার। কেননা শিকার বলা হয় ঐ প্রাণীকে, যাকে কৌশল ছাড়া ধরা যায় না। আর শিকারী ইচ্ছাকৃড ভাবে তাকে ধরতে চায়।

একটি খেলুরও একটি টিড্ডি খেকে উত্তম। কেননা উমর (বা.) বলেছেন, একটি খেলুর একটি টিড্ডি থেকে উত্তম।

কৃষ্ণে ধরে হত্যা করলে কোন দও জাসবে না। কেননা তা কীটপতংগভূক। সূতরং গাঁদি পোকা ও কাকলাস সমতৃল্য। আর এগুলোকে বিনা কৌশলে ধরা যায়, এবং ইঙ্যাকৃতভাবে এগুলো কেউ ধরে না। সূত্রাং এগুলো শিকার নয়।

य गुळि इत्रामंत्र निकात शास नाइन कदाना, जात छैनत मृश्यत मृना श्रवालिय इत्य । किनना मृश निकादत जरुन । मुजतार जा नूर्म निकादत प्रमञ्जा ।

যে ব্যক্তি এমন শিকার হত্যা করলো, বার গোশত খাওয়া হর না, বেমন সিংহ, বাঘ ও নেকড়ে জাতীয়) হিত্রেখাশী এবং জনুরূপ জন্যান্য প্রাণী (বেমন বাজ, শকুন ইত্যাদি হিত্রেপাখী) তাহলে তার উপর 'জাবা' ওরাজিব হবে, ঐতলা ব্যতীত, বেতলোকে শরীভাত ব্যতিক্রমী সাব্যক্ত করেছে। আর এওলো (ইতোপুর্বে) আমরা গণনা (বর্ণনা) করেছি।

আর ইমাম শাকিই (ব.) বলেন, জাবা ওয়াজিব হবে না। কেননা এগুলো স্বভাবগত ভাবে কুষ্টদায়ক। সুতরাং এগুলো ব্যতিতক্রমধর্মী দুষ্টপ্রাণী সমূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। তদ্রুপ আভিধানিক দিক থেকে এ শব্দি যাবতীয় হিস্তেপ্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমাদের দলীল এই যে, হিশ্রেপ্রাণী তার বন্য স্বভাবের কারণে শিকার রূপে গণ্য। তাছাড়া এগুলোকে চামড়া সংগ্রাহের উদ্দেশ্যে কিংবা এগুলো দ্বারা অন্য শিকার ধরার উদ্দেশ্যে কিংবা এগুলোর জ্বালাতন রোধ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা হয়।

(হানীছে উল্লেখিত) দুট প্রাণীসমূহের উপর কিয়াস করা সম্ভব নয়। কেননা ডাতে হানীছে বর্ণিত সংখ্যা অকার্যকর করা হয়। আর প্রচলিত ব্যবহারে ক্রম শব্দটি হিস্তেপ্রাণী সমূহের উপর প্রযুক্ত হয় না। আর প্রচলিত ব্যবহারই অধিক কার্যকর। আর ডার মূল্য একটি বকরীর মূল্যকে অভিক্রম করবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর উপর কিয়াস করে এখানেও মূল্য যে পরিমাণই পৌছাক, তাই ওয়াজিব হবে:

আমাদের দলীল হলো রাসূলুক্সাহ (সা.)-এর বাণী هُ وَالنَّمَاءُ । –হারেনাও শিকারভুক্ত এবং এতে এক বকরী ওয়াজিব ।

তাছাড়া এ কারণে যে, এগুলোর মূল্য বিবেচনা করা হয় মূলতঃ চামড়া থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাব্যতার কারণে; এ কারণে নয় যে, তা হামলা করে এবং কষ্ট দেয়। এদিক থেকে বাহ্যতঃ তার মূল্য বক্ষরীর মূল্যের অধিক হবে না।<sup>২৫</sup>

কোন হিংস্রথাণী যদি মুহরিমের উপর হামলা করে আর সে তাকে হত্যা করে কেলে তাহলে তার উপর কোন কিছ ওয়াজিব নয়।

ইমাম যুফার (র.) হামলাকারী উটের উপর কিয়াস করে বলেন, ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হলো, উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ যে, তিনি একটি হিংম্রপ্রাণী হত্যা করে একটি মেষ হাদী রূপে যবাহ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা আগে বেড়ে তাকে হত্যা করেছি।

আর এ কারণে যে, মুহরিমকে শিকারের পিছনে লাগতে নিষেধ করা হয়েছে। কিছু তার অত্যাচার রোধ করতে নিষেধ করা হয়নি। একারণেই তো যেগুলোর পক্ষ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোকে রোধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেমন দৃষ্ট প্রকৃতির প্রাণী সমূহের বেলায়। সুতরাং যে প্রাণীর অত্যাচার বান্তব রূপ লাভ করেছে, তাকে রোধ করার বেলায় অনুমতি হওয়া আরো যুক্তিযুক্ত। আর শরীআতের পক্ষ হতে অনুমতি থাকা অবস্থায় শরীআতের অধিকার হিসাবে শাখা ওয়াজিব হবে না।

হামলাকারী উটের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা অধিকার যার, অর্থাৎ (উটের) র্মালিকের পক্ষ থেকে অনমতি নেই।

২৫. সিংহ ও বাঘের চামন্তার চড়ামূল্যের কারণ হলো আমীর বাদশাহদের বিদালিতা। শিকারের নিজস্কণের কারণে নয়। সুজয়াং মুহরিমের ইহরামের ক্ষেত্রে সেটা বিবেচ্য হবে না।

আর মুহরিম যদি (কুধার্ড অবস্থার) বাধ্য হরে কোন শিকার হত্যা করে, তাহলে তার উপর শ্বামা ধ্রান্তিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে স্পষ্ট বাণী হারা অনুমতির নিংয়টি কাফ্ফারার সাথে আবদ্ধ, যেমন ইতোপূর্বে আমরা আয়াত তিলাধ্যাত করে এসেন্থি। <sup>১৬</sup>

মূহরিমের গৃহপালিত বকরী, তরু, উট, মূরগী ও হাঁস জাইব করার কোন দোষ নেই। কেননা বন্যতার বৈশিষ্ট্য না থাকাতে এই প্রাণীতলো শিকার ভুক্ত নয়। আর হাঁস হারা ঐ হাঁস উদ্দেশ্য, যা বাড়ীতে কিংবা জলাশয়ে থাকে। কেননা জনুগতভাবেই তা প্রতিপূর্ণিত

यिन (कडे त्राम कवुछत रछा। करत छार्टन छात छैभत्र छाया ध्रमास्त्रिय रहत ।

ইমাম মাদিক (র.) ভিনুমত পোষণ করেন। তার দলীল এই যে, তা পালিত, মানুদের সংগালাভে আশন্ত এবং আপন ভানা দ্বারা আশ্বরণদা সমর্থ নয়। কেননা সে ধীরণতিসম্পত্ন

আমরা বন্দি, করুতর সৃষ্টিগত ভাবেই বন্য স্বভাবের এবং উভ্ডয়ন দারা আত্মহতায় সমর্থ, যদিও তা ধীরগতি সম্পন্ন। আর মানুষের সংগ লাভে অভ্যন্ত হওয়াটা অস্থায়ী। সূত্রং তা বিবেচা নয়।

অদ্রূপ গৃহপাদিত হরিণ হত্যা করদে (দণ্ড গুয়াজিব হবে।) কেননা মূলতঃ তা শিকার। সুতরাং সংগ লাভের সাময়িক অভাস্থতা তার শিকার-গুণ রহিত করবে না। যেমন উট যদি পালিয়ে পিয়ে বন্য হয়ে পড়ে, তাতে মুহারিমের জন্য হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে শিকারভুক্ত হবে না।

মুহরিম যদি কোন শিকার যবাহ করে, তাহনে তার যবাহকৃত পথ মুর্নান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তা থাওয়া হালাল হবে না।

ইমাম শান্ধিঈ (র.) বলেন, মুহরিম যদি অন্য কারো জন্য যবাহ করে তাহলে তা হলোল হবে। কেননা সে তো হলো অপর ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে কার্যসম্পাদনকারী। সূতরাং তার কর্ম উক্ত ব্যক্তিটির সংগেই সম্পৃক্ত হবে।

আমাদের দলীল এই যে, যবাহ হলো শরীআতসমত একটি কর্ম। আর এটি (মুহরিমের জন্য) হারাম কর্ম। সুডরাং যবেহ রূপে বিবেচিত হবে না, যেন মাঞ্জনীর যবাহকত জল্প।

এটি<sup>২৭</sup> এজন্য যে, বিধান ত্রপে শরীআতসন্থত যবাহকেই গোশৃত ও রক্তর মাঝে পার্থক্যকারী স্থলবর্তী গণ্য করা হয়েছে। সুডরাং শরীআতসন্থত যবেহ না হলে পার্থক্যকারীও থাকবে না <sup>২৮</sup>

غفدية من طعام اومستقة أو نسك स्वायांग्रि स्रला

২৭. অর্থাৎ মু<del>হরিমের</del> ববেহ হারাম হ<del>ও</del>য়া।

২৮, অর্থাৎ হতকল সম্পূর্ণ হারাম রক্ত বের না হবে, ততকল ববাহ হারা পত হালাল হবে না : কেননা মুবদার হারাম হওয়ার কারণ হলো গোলতের সংগে প্রবাহিত রক্ত মিলে থাকা। কিন্তু শরীআত হবেহকেই সমগ্র রক্ত বের হয়ে যাওরার স্থলবর্তী করেছেন।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---88

যবাহকারী মূহরিম যদি উক্ত পত্তর কোন কিছু ভক্ষণ করে, তাহলে ভক্ষিত অংশের মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে।

এটি ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, যা বেয়েছে, তার জাযা দিতে হবে না। অন্য কোন মুহরিম যদি তা থেকে খায়, তাহলে সকলের মতেই তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, এটা তো মুর্দার। সুডরাং তা খাওয়ার কারণে ডওবা করা ছাড়া অন্য কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। অন্য কোন মুহরিম খেলে যে হুকুম হয় এটির সে হুকুম হবে।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, আমরা একথা উল্লেখ করে এসেছি যে, মুহরিমের যবাহকৃত পত হারাম হওয়ার কারণ হলো তা মুর্দার হওয়া। এবং এ কারণে যবাহ করাটা তার ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তার ইহরামেই শিকারকে যবাহ, -এর পাত্র হওয়া থেকে এবং যবাহকারীকে যবাহর যোগ্যতা থেকে বের করে দিয়েছে। সুতরাং ভক্ষণ হারাম হওয়ার বিষয়টি এ সকল মাধ্যম বিদ্যমান থাকার কারণে তার ইহরামের সংগে যুক্ত হবে। অন্য মুহরিমের বেলায় এব হকুম বিপরীত। মুহরিমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তার ভক্ষণ করাটা তার ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমাদের দলীল এই যে, সাহাবায়ে কিরাম মুহরিমের ব্যাপারে শিকারে গোশতের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলে। তখন রাস্কুল্লান্থ (সা.) বলেছেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

আর ইমাম মালিক (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে ব্যবহৃত এ অব্যয়টি মাদিকানা জ্ঞাপক। সূতরাং (তার জন্য শিকার করার) অর্থ হবে জীবন্ত শিকারটি তাকে দান করা (যবাহ্ করে) গোশত দান করা নয়। কিংবা অর্থ এই যে, তার আদেশে শিকার করা হয়েছে।

ইমাম কুদ্রী (র.) শিকার না দেখিয়ে দেয়ার শর্ড আরোপ করেছেন। এতে সুস্পট হয়ে গেলো যে (আমাদের মাযহাবে) শিকার দেখিয়ে দেয়া হারাম। কিছু মাশায়েখগণ বলেন যে, এ বিষয়ে দৃটি বর্ণনা রয়েছে। হারাম হওয়ার দলীল হলো আবৃ কাতাদা (রা.)-এর হাদীছ। আর তা আমরা ইতোপুর্বে উল্লেখ করেছি।

कान रामाम राक्ति यमि रहम भंत्रीक थमाकात्र भिकात यसार करत, जा उत्तम जात्र मूमा अग्राक्षित रत्य, या भ मित्रमुसम्ब मारक मामाका करत पारव। रकमना भिकात रहम এলাকার হওয়ার কারণে নিরাপস্তার অধিকারী। এক দীর্ঘ হাদীছে রাস্পুল্লাহ (সা.) বলেছেন । وَلَايَتُمُو صَنْدُمَا (হরমের শিকারকে তাড়া করা যাবে না।)

**জার রোযা রাখা তার জন্য যথেষ্ট হবে না।** কেননা এটা হলো অর্থদণ্ড, কাফ্ফার: নর -সূতরাং মালের ক্ষতিপুরণের সদৃশ হলো।

এ পার্থক্যের <sup>২৯</sup> কারণ এই যে, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়েছে পাত্রের মাঝে (অর্থাৎ শিক্ষারের মাঝে) বিদ্যমান একটি গুণ নই করার কারণে। আর তা হলো নিরাপন্তার অধিকার। পাতাপ্তার কাক্ষারার রূপে মুহরিমের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, তা হলো তার কর্মের পান্তি। কেন্দ্রাহ হয়েছে তার বাবার বিদ্যমান একটি গুণের কারণে। কেন্দ্রাহ হয়েছে তার মাঝে বিদ্যমান একটি গুণের কারণে। কেন্দ্রাহ হলো তার ইহরাম। আর রোঘা কর্মের সাজা হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিন্তু কোন বন্ধুর ক্ষতিপূরণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিন্তু কোন বন্ধুর ক্ষতিপূরণ হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

আর ইমাম যুক্ষার (র.) বলেন যে, রোযা রাখা তার জন্য যথেষ্ট হবে. – মুহরিমের উপর ওয়াজিব হয়েছে, তার উপর কিয়াস করে। উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

এ ক্ষেত্রে হাদী যথেষ্ট হবে কিনা, এ সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।

যে ব্যক্তি ইরম অঞ্চলে কোন শিকার সংগে করে প্রবেশ করলো, তার কর্তব্য হবে ইরম অঞ্চলে তা ছেড়ে দেওয়া, যদি তা তার হাতে থাকে।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ভিন্নখত রয়েছে। তিনি বলেন, বান্দার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বান্দার মালিকানাধীন জিনিসে শরীআতের হক প্রকাশ পায় না।

আমাদের দলীল এই যে, যখন সেটা হরম এলাকায় এসে গেছে তখন হরমের সম্মান রক্ষার্থে 'পাকড়াও' পরিহার করা তার অবশ্য কর্তব্য হবে। কিংবা (বলা যায় যে,) তা হরমের শিকার হয়ে গেছে; সুতরাং বর্ণিত হানীছ ( ينفر صيدما ) -এর কারণে নিরাপন্তার অধিকারী হয়ে গেছে।

যদি সে তা বিক্রি করে থাকে তাহলে শিকার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ বিক্রি জাইয় হয়নি। কেননা এতে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করার দিক রয়েছে, আর তা নিধিদ্ধ।

আর যদি শিকার অথাও হয়ে যার, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা শিকার যে নিরাপন্তার অধিকারী হয়েছিলো, তা হরণ করার মাধ্যমে তার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

আর এরপই হকুম, যদি মুহরিম অন্য মুহরিমের নিকট কিংবা হালাল ব্যক্তির নিকট শিকার বিক্রি করে। এর কারণ তা-ই, যা আমরা বলে এসেছি।

चात्र रा राक्ति এমন चवज्ञात्र रेंट्साम र्यंत्यस्य रा, ठात राष्ट्रीरः किश्वा ठात मरागत बीठाग्र (कान निकात चार्टिक तात्रस्य, ठात छना উक्त निकात रहरू पत्रस करूती नग्र।

২৯. অর্থাৎ মুহরিম শিকার হত্যা করলে রোঘা যারা ক্ষতিপূরণ জাইয হয়, অবচ হাগাল ব্যক্তি হয়মের শিকার ইত্যা করলে রোঘা যারা ক্ষতিপূরণ জাইয নেই, এই পার্থক্যের করেণ : ইমাম শাকিষ (র.) বলেন, তা ছেড়ে দেয়া তার উপর ওয়াজিব। কেননা শিকারকে নিজের মানিকানার আটকে রাখার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করছে। সুতরাং এটা হয়ে গেল, যেমন শিকার তার হাতে বয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, সাহাবায়ে কিরাম এমন অবস্থায় ইহরাম বাধতেন যে, তাদের বাড়ীঘরে শিকার ও গৃহপালিত পশুসমূহ আটক থাকতো। আর তাদের থেকে সেগুলো হুড়ে দেরার কোন ঘটনা বর্ণিত নেই। আর এই ছেড়ে না দেয়াই ব্যাপক রীতি হিসাবে চলে এসেছে। আর তা শরীআতের একটি দলীলরপে বিবেচিত।

তাছাড়া এ কারণে যে, কর্তব্য হলো শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ না করা। অথচ তার পক্ষ থেকে তা কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। কেননা শিকার তো তার হিচ্চান্ধতে নেই বরং বাড়ীর এবং বাঁচার হিচ্চান্ধতে রয়েছে। তবু কথা এই যে, তার মালিকানায় রয়েছে। কিন্তু যদি সে খোলা প্রান্তরে হেড়ে দেয় তবু তো সেটা তার মালিকানায়ই থেকে যায়, সূতরাং মালিকানায় থাকার বিষয়টি বিবেচা নয়।

কারো করে। মতে খাঁচা যদি তার হাতে থাকে ভাহলে ছেড়ে দেয়া তার কর্তব্য হবে, জবে এমনভাবে যাতে তা নষ্ট না হয়।

ইমাম কুদ্রী বলেন, কোন হালাল ব্যক্তি যদি শিকার ধরে, অতঃগর ইহরাম বাঁধে আর অন্য কেউ তার হাত থেকে শিকারটি ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

এটা আৰু ইমাম হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা যে ছেড়ে দিয়েছে, সে 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে। আর সংকর্মশীলদের বিশ্বক্ষে কোন অভিযোগ নেই। ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, সে ব্যক্তি শিকার ধরার মাধ্যমে এমন মালিকানা অর্জন করেছে, যা সংরক্ষণীয়। সভুবাং তার ইহরামের কারণে উক্ত মালিকানার সংরক্ষণীধিকার রহিত হবে না। আর যে ছেড়ে দিয়েছে, সে তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুভরাং তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এর বিপরীত ভ্কুম হবে যদি ইহরাম অবস্থায় শিকারটি ধরে থাকে। কেননা সে শিকারের মানিক হয়নি। তার উপর ওয়াজিব হয় হস্তক্ষেপ করণ পরিহার করা। আর তা এক্সপ হতে পারে যে, সে নিজের শিকারকে তার আবাসে ছেড়ে দিবে। সূতরাং যখন অন্য ব্যক্তি তার মানিকানা নট করে দিলো, তখন সে সীমা লংঘনকারী হলো। এর নযীর হলো গান বাজনার উপকরণ ভেংগে ফেলা সংক্রান্ত ব্যাপারের মতবিরোধ।

যেমন কেউ মদ খরিদ করল। <sup>৩০</sup>

যদি জন্য কোন মুহরিম উক্ত মুহরিমের হাতের শিকার হত্যা করে ফেলে তাহার উক্তরের প্রত্যেকের উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা যে শিকার ধরেছে, সে নির্পত্ত বিলুপ্ত করার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে। আর হত্যাকারী এর ভাগিত দান করেছে। আর ক্ষতিপূরণ প্রয়োগ হওয়ার ব্যাপারে স্থায়িত্ব দান করা প্রথম অপরাধে সমত্তর্ভাবিমন স্থামী-জীর মিলনের পূর্বে তালাক প্রদানের সাক্ষীপণ জামীন হয়, যখন তারা সংগ্রী প্রতাহার করে নেয়।

আর শিকার যে ধরেছে, সে হত্যাকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উস্ল করে নিবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা শিকার পাকড়াওকার্ই। তার কর্মের কারণে নিজেই অপরাধী। সুতরাং দে অন্যের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে ন

আমানের দলীল এই যে, শিকার পাকড়াও করা ক্ষতিপূরণের কারণরূপে সাব্যস্ত হবে, যধন তার সংগো 'বিনষ্টি' যুক্ত হয়। তাই হত্যাকারী হত্যা করার মাধ্যমে পাকড়াওকারীর কর্মটিকে কারণ-এ পরিণত করেছে। অতএব সে কারণের কারণ সম্পাদনকারীর সমপর্যায়ের হলে: সূতরাং ক্ষতিপূরণের বিষয়টি তার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে।

যদি হরমের ঘাস বা মালিকানা বিহীন বৃক্ষ কেটে ফেলে, অর্থাৎ যে বৃক্ষ সাধারণতঃ মানুষ ফলায় না, তাহলে তার উপর উক্ত ঘাস বা বৃক্ষের মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে। তবে এতলো তকিয়ে গেলে (মূল্য-প্রদান) ওয়াজিব হবে না। কেননা উল্লেখিত ঘাস ও বৃক্ষেব কর্তন হারাম হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে 'হরম'-এর কারণে।

রাসূলুল্লান্থ (সা.) বলেছেন ঃ يُخْتَلَى خَلَاماً وُلاَيَعْضَدُ شُرْكُما - ইরমের যাস উপড়ানো যারে না এবং (কঁটা ওয়ালা গাছ) ও কাটা যাবে না ।

উক্ত মূল্যের ক্ষেত্রে রোমার কোন ভূমিকা নেই। কেননা ঘাস কর্তনের হ্রমত 'হ্রম'-এর মর্যাদার কারণে, ইহরামের কারণে নয়। সুতরাং এ হলো স্থান হিসাবে ক্ষতিপূরণ, যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

षात्र ठात्र मृत्रा मतिप्रामत भार्यः नामाका कदार्व ।

আর যথন তা আদায় করবে, তথন সে উক্ত ঘাস বা বৃক্ষের মালিক হয়ে যাবে, দেখন হ**কু**ল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।<sup>৩১</sup>

অবশ্য কর্তনের পর তা বিক্রি করা মাকরত্ব। কেননা সে শরীআতের নিষিদ্ধ উপায়ে তার মালিক হয়েছে। এবন যদি তাকে বিক্রির অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ এ ধরনের কান্ধে উৎসাহিত হয়ে পাড়বে। তবে মাকরহ হলেও এ বিক্রী বৈধ হবে। শিকারের বিষয়টি এর বিপরীত। উভয়ের মাঝে পার্থকা আমরা সামনে বর্ণনা করবা।

আর মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা রোপন করে থাকে, তা নিরাপন্তা লাভের অধিকারী নয়। এর উপর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত। আর এ জন্য যে, নিষিদ্ধ হলো ঐ সমন্ত বৃক্ষ, যা হরম

৩০. অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি মদ খরিদ করে তাহলে সে ঐ মদের মালিক হয় না। এমডাবস্থায় অন্য কেউ যদি তা বিনষ্ট করে ফেলে তাহলে তার উপর কোন ক্ষতিপুরণ ওয়ান্তিব হবে না।

যেমন জবর দখলকারী যদি মালিককে দখলকৃত বল্পটির মূল্য দিয়ে দেয় ভাহলে সে উক বল্পটির মালিক
হয়ে যাবে :

-এর সাথে সম্পৃক। আর পূর্ণক্রপে সম্পৃক্তি সাব্যন্ত হবে, রোপনের মাধ্যমে জন্যের দিকে সম্পৃক্তি সাব্যন্ত না হলে। যেগুলো সাধারণতঃ রোপন করা হয় না, সেগুলো যদি কোন মানুষ রোপন করে তাহলে তা-ও ঐ সকল উদ্ভিদের সংগে যুক্ত, যেগুলো সাধারণতঃ রোপন করা হয়।

(সাধারণতঃ রোশন করা হয় না এমনি উদ্ভিদ) যদি কারো মাদিকানাধীন শ্বমিতে নিজে নিজেই অংকুরিত হয়, তাহলে কর্তনকারীর উপর তারও মূল্য প্রদান ওরান্তিব হতে, হরমের সন্ধান রক্ষার্থে শরীআতের হক হিসাবে।

আরেকটি মূল্য ওয়ান্তির হবে, মালিকের ক্ষতিপূরণ হিসাবে। বেমন হরম-এর মালিকমোধীন শিকার হত্যা করলে হয়ে থাকে।

হরমের যে বৃক্ক তকিরে গেছে, তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা তা বর্ধনশীল নঃ হরম এর মাসে পশু চরানো যাবে না, আর ইয়বির নামক উদ্ভিদ ব্যতীত কোন কিছু কণ্টও মাবে না।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.) বলেন, ঘাসে পশু চরানোতে আপত্তি নেই। কেননা এর প্রয়োজন রয়েছে। এবং তা থেকে পশুনেরকে বিরত রাখা দুঙ্কর।

আমাদের দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর পশুর দাঁতে কাটা কাস্তে নিম্নে কণ্টার সমতুলা। আর 'হিল' (হরমের বাহির এলাকা) থেকে ঘাস বহন করে আনা সম্ভব। সূতরঃ: হরমের ঘাসে পত চরানোর প্রয়োজন নেই।

ইয়বির নামক ঘাসের হকুম ভিন্ন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিষিদ্ধ ঘাস থেকে এটি বহির্ভুত করেছেন। সূতরাং তা কর্তন করা এবং তাতে পণ্ড চরানো জাইয়। 'ছত্রাক' এর ভিন্ন। ক্লেনন, মূনতঃ এটা উদ্ধিদভূক নয়।

কিবান হজ্জকারী যদি এমন কোন অগরাধ করে বসে, যে সম্পর্কে আমরা বলে এসেছি যে, এতে হজ্জে ইফরানকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে, সেক্টেরে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো হজ্জের কারণে দম আর একটি হলো উমরার কারণে দম।

ইমাম শাক্ষিক্ট (র.) বলেন, একটা দম ওয়াজিব হবে। এ কারণে যে, তাঁর মতে কিরানকারী একটি ইহরাম হারা মুহরিম। পক্ষান্তরে আমাদের মতে দে দু'টি ইহরাম হারা মুহরিম। (হ্রিনান অধ্যায়ে) এ সম্পর্কিত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইমাম কুদুরী বলেন, তবে যদি (কিরানের ইঙ্কুক ব্যক্তি) উমরার কিবো হচ্ছের ইহরাম না বেখেই মীকাত অতিক্রম করে থাকে, তবে তার উপর একটি দম ওরালিব।

ইমাম যুকার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

(আমানের দলীল এই যে.) মীকাতের সময় কর্তব্য ছিলো (হচ্ছ ও উমরা উভয়ের জন্য) একটি ইহরাম বাধা। আর একটি ওয়াজিব বিদক্ষিত করার কারণে একটি মাত্র 'জাবাই' ওরাজিব হতে পারে। प्रधार : रक

দুই মুহরিম যদি একটি শিকার হত্যার শরীক হয়, তাহলে উভরের প্রত্যেকের উপর পূর্ণ জাষা পরাজিব হবে। কেননা হত্যা-কর্মে শরীক হবেরার মাধ্যমে উভরের প্রত্যেকে একটি অপরাধকারী হলো, যা শিকার দেখিছে দেয়ার অপরাধের চেয়ে গুরুতর, সূত্রং প্রতর্গর একাধিক হব্যার কারণে জায়া ও একাধিক হবে।

পশাব্যর দুই হালাল ব্যক্তি যদি হয়মের কোন শিকার হত্যা করার কাজে শরীক হয়, তাহলে উভয়ের উপর একটি জায়া ওয়াজিব হবে। কোনা আলোচা ক্রন্তপূরণী হলো হানের হুলবর্তী, অপরাধের শান্তি নয়। সুতরাং (হত্যার) হ্রান এক হওয়ার কারণে ক্রিপ্রণও এক হবে। যেমন দুজন লোক ভুলক্রমে একজন লোককে হত্যা কর্তুল এ অবহায় উভয়ের উপর একটি দিয়াও ওয়াজিব হয়ে থাকে। কিন্তু কাফ্টারা ওয়াজিব হয় উভয়ের উপর আলাদাভাবে। ৩২

মুহরিম যদি শিকার বিক্রি করে কিবো খরিদ করে, তাহলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা জীবিত অবস্থায় মুহরিমের বিক্রি করার অর্থ হলো নিরাপত্তা নই করার মাধ্যম শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা। পকান্তরে হত্যা করার পর বিক্রি করার অর্থ হলো মুদা বিক্রি করা।

যে ব্যক্তি হয়ম অঞ্চল খেকে হরিদী ধরে নিয়ে গেল আর তা কয়েকটি বাচা প্রসব করলো, অতঃপর হরিদীটি তার বাচাঙলোলহ মারা গেল, তখন সব ক'টির মূল্য তার উপর ওয়ান্সিব হবে। কেননা হরম থেকে বের করার পরও শরীআতের দৃষ্টিতে উক্ত লিকার নিরাপতার অধিকারী রূপে বহাল থাকবে। এ কারণেই তাকে তার নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়ান্সিব। আর এটি একটি শরীআত অনুমোদিত গুণ। সুতরাং শিকারের বাচার মাঝেও তা সম্প্রসারিত হবে।

যদি উক্ত শিকারের জাযা আদায় করার পর বাচ্চা প্রদাব করে, তাহলে বাচ্চার জাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা জাযা আদায় করার পর তা আর নিরাপদ থাকে নাকেননা স্থলবর্তী পৌঁছে যাওয়া (অর্থাৎ মূল্য দরিদ্রুদের নিকট পৌঁছে যাওয়া) মূল পিকার পৌঁছে যাওয়ার সমত্বন্ধা।

সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক অবগত।

৩২. কেননা দিয়াত হলো গাৱেৰ ক্ষতিপূৰণ। সুতৱাং পাৱ অভিনু হতৱাৰ কাৰণে একটি মাত্ৰ দিয়াত ওয়াজিব হবে। পক্ষাব্যৰে কাহুতারা হলো কর্মের সাজা। সুতরাং কর্ম বিভিনু হত্তরার কারণে সাজাও বিভিনু হবে।

# ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা

ক্ফার অধিবাসী কোন লোক যদি বনু 'আমির এর উদ্যানে প্রবেশ করে' এবং উমরার ইহরাম বাঁধে অতঃপর 'যাতে ইরক'-এ ফিরে গিয়ে তালবিয়া পড়ে, তাহলে (ইহরাম হাড়া) মীকাত অতিক্রম করার দম রিষ্টিত হয়ে যাবে। আর যদি ফিরে আনে কিন্তু তালবিয়া না পড়ে এবং মঞ্জায় প্রবেশ করে উমরার তাওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ হল ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত।

সাহেবাইন বলেন, যদি ইহরাম অবস্থায় (মীকান্ডে) ফিরে আন্সে, তাহনে তালবিয়া পাঠ কব্রুক কিংবা তালবিয়া পাঠ না কব্রুক, তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তালবিয়া পাঠ করুক কিংবা পাঠ না করুক দম রহিত হবে না। কেননা ফিরে আসার কারণে মীকাত থেকে ইহরাম না করার অপরাধ রহিত হবে না। এটা স্থোন্তের পূর্বে) আরফা থেকে বের হয়ে সূর্যান্তের পর আবার ফিরে আসার ন্যায় হলো।

আমাদের দলীল এই যে, সে তো ছেড়ে দেওয়া আমলটি যথাসময়ে পূরণ করে নিয়েছে। আর যথা সময় হলো, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং দম রহিত হয়ে যাবে।

আরাফা থেকে বের হয়ে আসার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ছেড়ে দেওয়া আমলটি পূরণ করা হয় নি। ই যেমন পূর্বে (জিনায়াত অধ্যায়ে) বলা হয়েছে। তবে সাহেবাইনের মতে ক্ষতিপূরণ হলো মুহরিম অবস্থায় ফিরে আসা। কেননা এভাবে সে মীকাতের হক প্রকাশ করেছে, যেমন, যদি সে ইহরাম বেঁধে নীরব অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করে।

ইমাম আৰু হানীফা (র.)-এর মতে (ক্ষতিপূরণ হবে) ইহরাম অবস্থায় তালবিয়া পাঠসহ ফিরে আসার মাধ্যমে। কেননা ইহরামের ক্ষেত্রে আধীমাত হলো আপন বাড়ি থেকে ইহরাম বাধা। যখন সে মীকাত পর্যন্ত ইহরামকে বিলম্বিত করার মাধ্যমে রবহাত গ্রহণ করলো, তখন তার অবশ্য কর্তব্য হবে তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে মীকাতের হক আদায় করা। আর ক্ষতিপূরণ হলো তালবিয়া পাঠ অবস্থায় ফিরে আসার মাধ্যমে।

কৃষী বারা বহিরাণত উদ্দেশ্য। আর বনৃ 'আমিরের উদ্যান বারা মীকাতের ভিতরে কিন্তু হরম -এর বাইবে অবস্থিত স্থান উদ্দেশ্য।

কেননা ছেড়ে দেয়া আমলটি ছিলো সূর্যান্ত পর্যন্ত উক্ক বা অবস্থান বিলম্বিত কয়। আর সূর্যান্তের পর ফিরে
আসার মাধ্যমে 'মুথা সময়ে' আমলটির ক্ষতিপুরণ হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, সূর্যান্তের পূর্বে
ফিরে আসলে দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা তবন 'মুথা সময়ে' ক্ষতি পূরণ হয়।

प्रशास : रुष्क ५१७ ५

মীকাত অতিক্রম করার পরে উমরার পরিবর্তে যদি হচ্জের ইহরাম বেঁধে থাকে তাহলে উপরোক্তেবিত সকল ক্ষেত্রে একই রকম মততিনুতা রয়েছে।

আর যদি মীকাতের দিকে ফিরে আসে তাওয়াফ শুরু ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার পর্ তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর থেকে দম রহিত হবে না :

যদি ইহরাম বাঁধার পূর্বে ঐ (মীকাতে) ফিরে আসে, তাহলে সকলের মতেই দম রহিত হয়ে যাবে। এই যে বিধান আমরা উল্লেখ করলাম, তা ঐ ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য, যখন সে হজ্জবা উমরার নিয়াত করে থাকে।

যদি নিজম্ব প্রয়োজনে বনৃ 'আমিরের উদ্যানে (অর্থাৎ মীকাতের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করে থাকে, তাহলে (উক্ত এলাকায় বাসকারীর ন্যায় সেও) ইবরাম হাড়া মক্কায় প্রবেশ করতে পারে এবং তার মীকাত হবে উক্ত উদ্যান। অর্থাৎ সে এবং উক্ত হ্বানের অধিবাসী সমপর্যায়ের হবে। কেননা উক্ত উদ্যানে (অর্থাৎ মীকাতের অভ্যন্তরস্থ এলাকা)-এর তায়ীম ওয়াজিব নয়। মৃতরাং উক্ত এলাকায় উদ্দেশ্যে আগমনের কারণে তার উপর ইবরাম ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করে ফেললো, তখন উক্ত এলাকায় অধিবাসীদের মতই হয়ে গেলো। আর যেহেতু স্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনের জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের অনুমতি রয়েছে, সেহেতু তার জন্যও অনুমতি থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য "তার মীকাত হলো উদ্যান"-এর অর্থ হলো মীকাত ও হরমের মধ্যবর্তী সকল হালাল অঞ্চল। ইতোপূর্বে এ আলোচনা এসে গেছে। সূতরাং যে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করবে এবং স্থানীয়দের সংগে যুক্ত হয়ে যাবে, তারা মীকাত হবে এটি।

এরা উভরে যদি হালাল অঞ্চল থেকে ইহরাম বাঁধে এবং আরাফায় উক্ফ করে নেয়, তাহলে তাদের উপর কোন দম আসবে না।

'উভয়' ঘারা উক্ত উদ্যান এলাকার বাসিন্দা এবং সেখানে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে। কেননা, তারা উভয়েই তাদের মীকাত থেকেই ইহরাম বেঁধেছে।

যে ব্যক্তি ইহরাম ছাড়া মকায় প্রবেশ করলো অতঃগর সেই বছরেই মীকাতের উচ্চেল্যে বের হলো এবং ফরজ হচ্জের° ইহরাম বাঁধল, তার এই ইহরাম (ইতোপূর্বে) বিনা ইহরামে মকায় প্রবেশের (প্রতিকার রূপে) যথেষ্ট হবে।<sup>8</sup>

এ বিধান ফরজ হক্ষে ইসলামের সাথে খাস নয়, বরং মানুতের ওয়াজিব হক্ষ বা উমরা হলেও যথেট হবে।

অর্থাৎ বিনা ইহরামে মঞ্জায় প্রবেশের কারণে যে উমরা ও হক্ক ওয়াজিব হয়েছিল, তা মা'ল হয়ে য়াবে।

ইমাম যুফার (ব.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। এ-ই কিয়াসের দাবী। নযর বা মানাতের কারণে ওয়াজিব হওয়া হচ্জের উপর কিয়াস করে এটা বলা হয়েছে। <sup>৫</sup> সুভরাং এটা পরবর্তী বছরের হক্জ করার মতো হলো। <sup>৬</sup>

আমাদের দলীল এই যে, সে যথা সময়ে <sup>৭</sup> ছেড়ে দেয়া আমলটি আদায় করে নিয়েছে। কেননা তার অবশ্য কর্তব্য ছিলো ইহরামের মধ্যমে পবিত্র ভূমির প্রতি তার্যীম প্রকাশ করা (আর সে তা করেছে) যেমন শুরুতেই যদি ফরজ হজ্জের ইহরাম বেঁধে আসতো।

বছরান্তরে হজ্ঞ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা তার যিমায় অনাদায়ী রূপে রয়ে গেছে। সূতরাং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কৃত স্বতন্ত্র ইহরাম ছাড়া তা আদায় হবে না। যেমন মান্নাতের কারপে ব্যাজিব হওরা ই'তিকাফের বিষয়টি। কেননা উক্ত ই'তিকাফ বর্তমান বছরের রমাযানের রোঘার সংগে তা আদায় হতে পারে, কিন্তু নিতীয় বছরের রোযার সংগে হবে না। (বরং আলাদা রোঘার মাধ্যমে ই'তিকাফ আদায় করতে হবে।)

যে ব্যক্তি মীকাত অতিক্রম করার পর উমরার ইহরাম বাঁধল আবার (শ্রী সহবাসের মাধ্যমে) তা নষ্ট করে দিলো, সে উক্ত উমরা সম্পন্ন করবে এবং পরে কাযা করবে। কেননা ইহরামটি অবশ্য পালনীয় রূপে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা হজ্জ নষ্ট করার মতোই হলো।

তবে বিনা ইহরামে মীকাত অভিক্রম করার কারণে ভার উপর কোন দম ওয়াঞ্জিব হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর মতামতের উপর কিয়াসের আলোকে দম রহিত হবে না। এটা বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমের পর হজ্জ ফউত হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতজিনুতার সমতুল্য এবং বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার পর হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ নষ্ট করে দেয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতজিনুতার সমতুল্য।

ইমাম যুফার (র.) এই মীকাত অতিক্রমকে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাব্ধের সাথে তুলনা করেন।

আমাদের দলীল এই যে, কাষা করার সময় মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে সে ইহরামের হক আদায় করে দিয়েছে। কেননা কাষার মাধ্যমে তো সে ফউত হওয়া আমলটিরই অনুরূপ আদায় করেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজতো কাষা করার কারণে অন্তিত্বহীন হয়ে যাচ্ছে না। সূতরাং উভয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গোলো।

৫. অর্থাৎ ফরি তার বিশ্বায় মান্নাতের হল্প ওয়ায়িব থাকে আর সে ফরম হল্প আদায় করে তাহলে ফরম হল্প বারা নবরের হল্প মা'ফ হবে না ।

৬. পরবর্তী বছর হল্প করলে সকলের মতেই তা বিনা ইহরামে দাখিল হওয়ার কারণে ওয়ালিব হওয়া হল্পের স্থলবর্তী হতে পারে না।

৭, অর্থাৎ যে বছরে প্রবেশ করেছে, সেই একই বছর।

৮. অর্থাৎ হচ্ছা নষ্ট করার পর যেমন (ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য) অবলিষ্ট ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যেতে হয় এবং পরে হচ্ছা কাষা করতে হয়, তেমনি উমরার ক্ষেত্রেও করতে হবে।

মনী যদি হচ্ছের উদ্দেশ্যে 'হিল' এর দিকে বের হয় এবং ইহরাম বাঁধে আর মন্তায় ফিরে না এসে আরাফায় উকুফ বা অবস্থান করে নেয়, তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা তার মীকাত হলো হরম। আর সে তা বিনা ইহরামে অতিক্রম করেছে।

যদি সে হরমে ফিরে আসে তাহলে বহিরাগত সম্পর্কে যে মতপার্থক্যের কথা আমর। উল্লেখ করেছি, এখানেও সেই মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। তালবিয়া পাঠ করুক কিংব' না করুক।

তামান্ত্রকারী যদি তার উমরা থেকে ফারেণ ইওয়ার পর হরম থেকে বের হয় এবং
ইহন্তাম বেঁথে আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াদ্ধিব হবে। সে গ্রথম
মঞ্জায় প্রবেশ করে উমরার থাবতীয় কাজ সম্পর্ন করলো, তখন সে মঞ্জীর সমপ্র্যায়ের হয়ে।
গেলো। আর মঞ্জীর ইহরাম হরম থেকে হয়ে থাকে। এর কারণ (ইতোপূর্বে মীকাত
পরিক্ষেপে) আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং ইহরামকে হয়ম থেকে বাইরে করার কারণে দম
ওয়াজিব হবে।

যদি সে আরাফায় উকুফ করার পূর্বে হরমে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধে, তাহলে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। বহিরাগতের ক্ষেত্রে পূর্বে যে মতপার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখানেও বিদ্যমান রয়েছে।

#### www.eelm.weeblv.com

## ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

## ইহরামের সম্পর্ক সম্বন্ধে

है याम बातृ हानीका (त.) तरान मकी यिन छैमतात्र है हताम ताँए । এक एकत्र छाश्याक करत स्करत ब्याजिक होस्कार है हताम ताँए, छाहात सा हक्क वर्षन कतर व्यवश् छा तर्ष्यन कतात्र कात्रस्थ छात्र छैभत्र मम श्रमांकित हरत । ब्यात छात्र छैभत्र व्यक्ति हक्क श्र व्यक्ति छैमता श्रमांकित हरत ।

ইমাম আবৃ ইউস্ফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, উমরা বর্জন করা আমাদের মতে অধিক পসন্দনীয়। পরে উমরা কাষা করে নেবে এবং তা বর্জন করার কারণে তার উপর একটি দম প্রয়াজিব হবে। কেননা দুটির একটি বর্জন করা তো অনিবার্ধ। কেননা মন্ধীর ক্ষেত্রে হক্ষ ও উমরা উভয়কে একত্র করা শরীআত সম্মত নয়। এমতাবস্থায় উমরা বর্জন করাই উত্তম। কারণ এটা মর্যাদার দিক থেকে নিম্নতর এবং ক্রিয়া কর্মের দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প আর কাষা করার ব্যাপারেও সহজ্বতর। কেননা তা নির্ধারিত সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়।

একই বিধান হবে যদি প্রথমে উমরার এবং পরে হচ্ছের ইহরাম বাঁধে কিছু উমরার কোন ক্রিয়াকর্ম ভক্ত না করে। এর দলীল তাই, যা আমরা এইমাত্র বলেছি।

যদি উমরার চার চক্তর তাওয়াফ করে কেলে অতঃপর হজ্জের ইবরাম বাঁধে, তাহলে কোন দ্বিমত নেই যে, সে বর্জন করবে। কেননা অধিকাংশের জন্য সমগ্রের হুকুম রয়েছে। সূতরাং তা বর্জন করা কঠিন। যেমন, সে যদি উমরা থেকে পূর্ণ ফারেগ হয়ে যায়।

একই হকুম হবে যদি উমরার জন্য এর চেয়ে কম চক্কর তাওয়াক করে থাকে। এটি ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, কিছু আমল আদায় করার মাধ্যমে উমরার ইহরাম জোরদার হয়ে গেছে, পক্ষান্তরে হচ্জের ইহরাম জোরদার হয়নি। আর যা জোরদার নয়, তা বর্জন করা সহন্ত। তাছাড়া এই অবস্থায় উমরা বর্জন করার অর্থ হলো আমল নষ্ট করা। পক্ষান্তরে হচ্জ বর্জন করার অর্থ হলো হচ্জ থেকে বিরত থাকা।

অবশাই যেটাই বর্জন করবে সেটা বর্জন করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।
কেননা পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ইওয়ার কারণে সময়ের পূর্বেই সে হালাল হয়ে
গেছে। সূতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সম-পর্যায়ের হলো। তবে উমরা বর্জন করার ক্ষেত্রে শুধু
উমরার কাষা করতে হবে। পক্ষান্তরে হচ্ছ বর্জন করার ক্ষেত্রে শুছু
তদুপরি একটি উমরা আদায় করতে হবে। কেনলা সে হচ্ছ ফউতকারীর সমপর্যায়ে হয়েছে।

যদি সে হজ্জ-উমরা উভয়টি পালন করে যায়, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা উভয় আমল যেতাবে সে নিজের জন্য নির্ধারণ করেছে, সেতাবেই আদায় করেছে। ফর্নির উভয়টি এক সঙ্গে আদায় করা (শরীআতের পক্ষ থেকে) নিষেধকৃত। আর আমানের মূলনীতি জানা রয়েছে যে, নিষেধ' কর্মের অবিত রোধ করে না।

তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা সে হচ্চ ও উমরা একত্রিত করেছে। আর নিষিদ্ধ কান্ত করার কারণে তার আমলের মধ্যে ক্রটি এসে গেছে। মন্ত্রীর ক্রেত্রে এটা হলে। ক্ষতিপ্রশেষ দম। পক্ষান্তরে বহিরাগতের ক্ষেত্রে এটা হলো শোকরানার দম।

যে ব্যক্তি হচ্ছের ইহরাম বাঁধল, অতঃপর দশ তারিখে আরেকটি হচ্ছের ইহরাম বাঁধল, তে যদি প্রথম হচ্ছের হলক করে ফেলে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় হচ্ছও তার ফিলায় ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে তার উপর কোন দম আসবে না। যদি প্রথম হচ্ছের হলক না করে থাকে তাহলেও দ্বিতীয় ইহরামের পর) তার উপর দম ওয়াজিব হয়ে যাবে, (দ্বিতীয় ইহরামের পর) তার উপর দম ওয়াজিব হয়ে যাবে, (দ্বিতীয় ইহরামের পর) তার উপর দম ওয়াজিব হয়ে যাবে, কি

এটা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, যদি চুল না ছাটে তাহলে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। কেননা হজ্জের দুই ইহরাম একত্র করা কিংবা উমরার নুই ইহরামে একত্র করা কিংবাত। সুতরাং যখন হলক করবে তখন সেই 'হলক' যদিও প্রথম ইহরামের জন্য তা অপরাধ। কেননা (ছিতইং ইহরামের জন্য তা অপরাধ। কেননা (ছিতইং ইহরামের জেন্য ওলজিবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি আগামী বছর হজ্জ করার পূর্বে হলক না করে, তাহলে প্রথম ইহরামের ক্ষেত্রে হলক-কে সে যথা সময় থেকে বিলম্বিত করলো। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে বিলম্ব দম ওয়াজিব করে। সাহেবাইনের মতে তার উপর কান দম আসে না। যেমন ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এ কারণেই ইমাম আবৃ হানীফা (র.) চুল ছাটা না ছাটা উভয় অবস্থাকে অভিনু সাব্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (দম ওয়াজিব হওয়ার জল্য) চল ছাটার শর্তে জারোপ করেছেন।

যে ব্যক্তি চুল হাঁটা হাড়া উমরার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম থেকে ফারেগ হয়ে গেছে অতঃপর অন্য উমরার ইহরাম বেঁথেছে, তার উপর একটি দম ওয়ান্ধিব হবে। কারণ হলো সময়ের পূর্বে ইহরাম বাঁধার কারণে। কেননা সে উমরার দুই ইহরামকে একত্র করেছে, আর তা মাকরহ। সৃতরাং তার উপর দম ওয়ান্ধিব হবে। আর এটা হলো ক্ষতিপূরণ ও কাক্ষারার দম।

যে ব্যক্তি হচ্ছের ইইরাম বাঁধার পর উমরার ইইরাম বাঁধলো, তার উপর দু'টোই আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা বহিরাগতের জন্য হচ্ছ ও উমরা উভয়কে একএ করা পরীআতে বৈধ। আর মাসআলাটি বহিরাগতের সম্পর্কেই। সূতরাং এর মাধ্যমে সে কিরান হচ্ছকারী হলো। তবে সন্নাতের বিপরীত করার কারণে গনাহগার হবে।

যদি সে উমরার আমলগুলো না করে আরাফায় উকুফ করে ফেলে, তাহলে সে উমরা বর্জনকারী হলো। কারণ তার জন্য তা আদায় করা সম্ভব নয়। কেননা তা হচ্জের উপর তিরিকত হচ্ছে, যা শরীআতের অনুমোদিত নয়।

তবে যদি সে আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হয়, তাহলে উক্ফ করার পূর্ব পর্যন্ত সে উমরা বর্জনকারী হবে না। ইতোপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

যদি সে হচ্চ্চের জন্য তাওয়াফ করে, অতঃপর উমরার জন্য ইহরাম বাধে এবং উভয়টির ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যায়, তাহলে দু'টোই তার উপর ওয়াজিব হবে। এবং উভয়কে একত্র করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, আগেই বলে আসা হয়েছে যে, উভয়কে একত্র করা বৈধ। সুভরাং উভয়ের ইহরাম বাঁধাও তদ্ধ হবে।

উল্লেখিত তাওরাফ দ্বারা তাওরাফে তাহিয়্যা উদ্দেশ্য। আর তা সুন্নাত। রুকন নয়। এমন কি তা তরুক করলে কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে কোন রুকন আদায় করেনি তখন তার পক্ষে প্রথমে উমরার কার্যসমূহ, অতঃপর হচ্ছের কার্যসমূহ সম্পাদন করা সম্ভব। এ কারণেই যদি সে উভয়টি সম্পাদন করতে থাকে তাহলেও জাইয হয়। তবে উভয়টি একয় করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর বিতদ্ধ মতে এটি কাফ্ফারা ও ক্ষতিপূরণের দম। কেননা একদিক থেকে সৈ উমরার কার্যসমূহকৈ হচ্ছের কার্যসমূহের উপর ভিত্তি করেছে।

তবে তার জন্য উমরা ছেড়ে দেওয়া মুন্তাহাব। কেননা হচ্জের ইংরাম হচ্জের একটি আমল আদায় করার কারণে জোরদার হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি হচ্জের তাওয়াফ না করে থাকে তাহলে হকুম বিপরীত হবে। <sup>২</sup>

আর যখন উমরা ছেড়ে দেবে তখন তা কাযা করতে হবে। কেননা তা শুরু করা শুদ্ধ ছিলো।

অবশ্য উমরা হাড়ার কারণে তার উপর দম ওয়ান্ধিব হবে যে ব্যক্তি ইয়াওমুন-মহরে কিংবা আইয়ামে তাশরীকে উমরার ইহরাম বাঁধল, ঐ উমরা তার জন্য ওয়ান্ধিব হয়ে যাবে। (ইডোপূর্বে এর) কারণ আমরা বলে এসেছি।

তবে তা বর্জন করবে। অর্থাৎ বর্জন করা জব্রুরী হবে। কেননা সে হচ্ছের রুকন আদায় করে ফেলেছে। সুতরাং সর্ব দিক থেকেই সে হচ্ছের কার্যসমূহের উপর উমরার কার্যসমূহের ভিত্তিকারী হয়ে যাবে। তাছাড়া এই দিনগুলোতে উমরা মাকরত্ব। আমরা এটি বর্ণনা করবো। এ কারনেই উক্ত উমরা বর্জন করা তার উপর জাইয়।

যদি সে উমরা বর্জন করে তাহলে বর্জন করার করণে একটি দম ওয়াজিব হবে এবং তদস্তুলে একটি উমরা করা ওয়াজিব হবে। এর কারণ আমরা আগেই বর্ণনা করে এসেছি।

কেননা তাওয়াকে তাহিয়্যাহ যদিও সুনাত, কিন্তু তা সামর্থিকভাবে হচ্ছের কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত । সূতরাং এই
বেকে সে উভয়ের কার্যের উপর উমরার কর্মকে ভিত্তি করার মাকক্ষহ কার্ছা করল।

অর্থাৎ উমরা বর্জন করবে না। কেননা সে উমরার কার্যসমূহকে হজ্জের কার্যসমূহের উপর ভিত্তিকারী হজে
না।

অবশ্য যদি সে উমরার কাজ চাদিয়ে যায় তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, উমস্রত্ত হাকীকতের বাইরের কারণে কারাহাত এসেছে। আর তা এই যে, সে এই দিনগুলোতে হচ্ছের ক্রিয়ত্তর্ম সম্পদনে ব্যস্ত থাকবে। সূতরাং হচ্ছের তাযীম রক্ষার জন্য সময়টাকে হচ্ছের জন্য মুক্ত রাখা গুয়াক্তিব।

আর অবশ্য তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। উভয়কে একত্র করার করেরে ইয়রানের মধ্যে কিংবা পরবর্তী কর্মসমূহের মধ্যে।

মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটিও কাফ্ফারার দম।

মাবসূতে যা বলা হয়েছে, বাহাতঃ সে আলোকে কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি হচ্ছের হলকের পর ইহরাম বাঁধে, তাহলে উমরা বর্জন করবে না।

কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, এই দিনগুলোতে উমরা করার ব্যাপারে নিষ্থোজ্ঞ পরিষ্কর করার জন্য তা বর্জন করবে। ফকীহ আবৃ জাফর (র.) বলেছেন, আমাদের মাশান্তবংগণ এ মত্তই পোষণ করেন।

যদি তার হক্ষ কউত হয়ে যায়, অতঃপর সে উমরা বা হক্ষের ইহরাম বাঁধে তাংলে সে তা বর্জন করবে। কেননা যার হক্ষ ফউত হয় সে উমরার মাধ্যমে হালাল হয়। কিন্তু তার ইহরাম উমরার ইহরামে পরিবর্তিত হয় না। হক্ষা ফউত হওরা অধ্যায়ে এ আলোচনা সাসেবে ইনশাজাল্লাহ। সূতরাং সে কার্যসমূহের ক্ষেত্রে দুই উমরা একত্রকারী হয়ে যাবে। তাই তার কর্তব্য হলো দিতীয়টি বর্জন করা— যেমন যদি দুই উমরার জন্য ইহরাম বাঁধে।

আর যদি হচ্জের ইহরাম বেঁধে থাকে তাহলে সে ইহরামের দিক থেকে দুই হজ্জ এক্সকারী হলো। সূতরাং শিতীয়টি বর্জন করা তার ওয়াজিব হবে। যেমন দুই হচ্জের ইহরাম বাঁধলে একটি তাকে বর্জন করতে হতো। তবে তা তক্ত করা বৈধ হওয়ার কারণে কাফা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আবার সময়ের পূর্বে হালাল হওয়ার কারণে তা বর্জন করায় নম প্রযাজিব হবে।

৩. অর্থাৎ যদি হৃদকের পূর্বে উমরার ইহরাম বাঁধে ভাহনে দুই ইহরামকে একয়কারী হলে। আর যদি হৃদকের পর র্রাায় ভারনে কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি অর্থানীর আমলচন্দোর ক্ষেত্রে একয়কারী হলে।

#### অবরুদ্ধ হওয়া

पुरविष यि निक कर्जुक व्यवस्क रहा, किश्वा व्यञ्चलाह वाकाल रुपहार काहर र राब्कत काळ भतिकाननाह वाधाक्षल रहा, लारान लात क्रमा रेरताम चून रामान रहा यापता कारेग।

ইমাম শাফিই (র.) বলেন, শক্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া ছাড়া احصار সাব্যস্ত হবে না। কেননা হাদী প্রেরণের মাধ্যমে হালাল হওয়ার বিধান অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য অনুমোদনের উদ্দেশ্য হলো রেহাই লাভ করা। আর হালাল হওয়ার মাধ্যমে শক্ত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে, অসুস্থতা থেকে নয়।

আমাদের দলীল এই যে, ভাষাবিদের সর্বসম্বতিক্রমে সাব্যন্ত হয়েছে যে, احصار সংক্রান্ত আয়াতে শামিল হয়েছে অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে। কেননা তাঁরা বলেদ । কেননা তাঁরা বলেদ । শেকটি অসুস্থতার এবং الحصار । শব্দটি দুশমন কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত্ত হয়।

সময়ের পূর্বে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্য হলো ইহরাম প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ধৃত কট্ট দূর করা। আর অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্মের সাথে ইহরাম আঁকড়ে ধরার কট্ট তা থেকে বেশী।

যধন হালাল হয়ে যাওয়া তার জন্য জাইয় হলো, তখন তাকে বলা হবে, একটি বকরী পাঠিয়ে দাও, যা হরমে যবাহ করা হবে এবং যাকে দিয়ে পাঠাবে তার নিকট থেকে একটি নির্ধারিত দিনে তা যবাহ করার ওয়াদা গ্রহণ করো। এরপর তুমি হালাল হবে।

হরমে পাঠানোর কারণ এই যে, احصار এর দম হলো ইবাদত। আর বর্ণিত হয়েছে যে,
নির্ধারিত স্থান বা সময় ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করা ইবাদত রূপে বিবেচিত নর। সুতরাং হরম ছাড়া
এটা ইবাদত হবে না এবং তা দ্বারা হালাল হওয়া যাবে না। নিম্নান্ত আয়াহেত আয়াহ তা আলা
এদিকেই ইশারা করেছেন । ﴿ وَهَ مُصَالِمُ وَهُ اللَّهِ مُصَالًا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللّ

বস্তুতঃ হাদী ঐ পতকেই বলা হয়, থাকে হরম-এ প্রেরণ করা হয়। ইমাম শাক্ষি (র.) বলেন, হরমের সাথে আবদ্ধ হবে না। কেননা আবদ্ধ করা সহজ্ব-সাধ্যতাকে রহিত করে। আমাদের দলীল এই যে, মূল সহজ্ব-সাধ্যতার বিষয়টিই বিবেচনা করা হয়েছে, চূড়ান্ত সহজ্ব-সাধ্যতার বিষয়টি নয়। जशास : रूक

(হাদী হিসাবে) বৰুৱীই জ্বাইথ হবে। কেননা আয়াতে হাদীর ৰুধা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর সর্বনিম্ন হাদী হলো বৰুৱী। তবে কুরুবানীর মতো এবানেও গল্প বা উট মুখেই হবে।

আমাদের উল্লেখিত বক্তব্যর উদ্দেশ্য অবশ্য বকরী পশুটির পার্চানে নয় েক্সনা তা কখনো কর্টকরও হতে পারে। বরং সে মূল্য পার্টিয়ে দিঙে পারে, যাতে সেখানে বকরী ধরিদ করে তার পক্ষ থেকে যবাহ করা হয়।

ইমাম কুদুরী (র.)-এর বক্তব্য 'অতঃপর হালাল হয়ে যাবে' এদিকে ইংগিত করে হে, হলক বা চুল ছাঁটা তার জন্য জরুরী নয়। এ হল ইমাম আবৃ হানীকা ও মৃহান্দ (র.)-এর মত ইমাম আবৃ ইউসুক (র.) বলেন, তার উচিত হবে হলক করা বা চুল ছাঁটা। আর যদি তা না করে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা রাস্নুলুরাহ্ (সা.) স্থনারবিয়ার বছর সেখানে অবরুক্ষ থাকা অবস্থায় হলক করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে হলকের সান্দ্রদায়িকিলন।

ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহাখদ (র.)-এর দলীল এই যে. হলক ইবাদত কপে বিবেচিত হয়, যদি তা হচ্ছের ক্রিয়াকর্মের পরে সম্পন্ন হয়। সূতরাং তার আগে ইবাদত কপে গণা হবে না।

আর নবী করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম তা করে ছিলেন, যাতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপতে ইচ্ছার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

্ ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি কিরানকারী হয়, তাহলে দু'টি দম থেকা করবে। কেননা তার দু'টি ইহরাম থেকে হালাল হওয়া প্রয়োজন।

যদি হচ্চ থেকে হালাল হওয়ার জন্য একটি হালী প্রেরণ করে আর উমব্যর ইইরাম বহাল রাখে, তাহলে কোন ইহরাম থেকেই হালাল হবে না। কেননা একই সাথে উত্য ইহরাম থেকে হালাল হওয়া শরীআত অনুমোদন করেছে।

এর দম হরম ছাড়া অন্য কোধাও যবাহ করা জাইয নর। তবে ইয়াওমুন-নহরের পূর্বে যবাহ করা জাইয রয়েছে।

এ হল ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, হচ্জের অবস্থায় অবক্রন্ধ ব্যক্তির জন্য ইয়াওমুন-নহর চাড়া অন্য সময় যবাহ্ করা জাইয় নয়। পক্ষান্তরে উমরার অবস্থায় অবক্রন্ধ ব্যক্তি যথন ইচ্ছা যবাহ করতে পারে।

হজ্জ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে এ বিধান দেওয়া হয়েছে তামান্তু ও কিরানের হাদীর-এর উপর কিয়াস করে।

সাহেবাইন অবরুদ্ধ ব্যক্তির যবাহকে সম্ভবতঃ হলক-এর উপর কিয়াস করেছেন। কেননা উভরের প্রত্যেকটি ইহরাম থেকে হালালকারী।

ইমাম আবৃ হানীকা (র.) বলেন, এ হলো কাক্কারার দম। এজনাই তা থেকে বাওরা জাইয় নেই। সুতরাং এটা স্থানের সাথে বিশিষ্ট হবে, কিন্তু কোন সমরের সাথে আবদ্ধ হবে না, যেমন জনানা কাককারার দম।

আল-হিদায়া (১ম খণ্ড)---৪৬

তামান্তু ও কিরানের দম এর বিপরীত। কেননা সেটা হলো ইবাদতের দম। (কাক্কারার দম নয়।) হলকের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটা যথাসময়ে হচ্ছে। কারণ হ**জ্জের প্রধান কাজ** উক্ক হলকের মাধ্যমেই সমা**ও** হয়।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, হজ্জ **অবস্থায় অবক্রম্ম ব্যক্তি যদি হালাগ হয়ে যায়,** তাহলে তাকে (পরবর্তীতে) একটি হজ্জ ও একটি উমরা করতে হবে।

ইব্ন 'আববাস ও ইব্ন উমর (রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ হেতু যে, হক্ক কায়া করা তো ওয়াজিব হবে এই কারণে যে, তা তব্দ করা সহীত্ ছিলো। আর উমরা এই কারণে যে, সে হলো হক্ক ফউতকারী ব্যক্তির সমপর্যায়ের।

উমরা অবস্থার অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর পরে উমরা কাষা করা ওয়াজিব হবে।

আমাদের মতে উমরার ক্ষেত্রেও আবরোধ সাব্যস্ত হয়।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, সাব্যস্ত হবে না। কেননা, উমরা তো নির্ধারিত কোন সময়ের সাধে আবন্ধ নয়।

আমানের দলীল এই যে, মবী (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম উমরা অবস্থায় স্থলায়বিয়ায় অবক্রন্ধ হুযোচিনেন।

তাছাড়া অসুবিধা দূর করার জন্যই হালাল হওয়া অনুমোদন করা হয়েছে। আর এটা উমরার ইহরামেও বিদ্যুমান রয়েছে। আর যখন المصار (বা অবরোধ) সাব্যন্ত হয়েছে, তখন তার উপর কাষ্যা ওয়াজিব। যেহেত সে হালাল হয়েছে, যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে।

কিরানকারীর উপর একটি হচ্ছ ও দু'টি উমরা ওয়াজিব হবে। হচ্ছ এবং দু'টি উমরার একটি ওয়াজিব হওয়ার কারণ তো আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আর বিতীয় উমরা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, শুরু করা শুদ্ধ হওয়ার পর সে তা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কিৱানকারী (অবক্লছ ব্যক্তি) যদি হাদী প্রেরেণ করে এবং সংশ্রিষ্ট লোকদের নিকট হতে প্রতিক্রুতি গ্রহণ করে যে, একটি নির্ধারিত দিনে তারা তা ববাহ করবে, এরপর । বা অবরোধ উঠে যায়। এখন যদি অবস্থা এমন হয় যে, সে হচ্ছ ও হাদী পিরে ধরতে পারবে না, তাহলে মকা অভিমুখে গমন করা তার জন্য জক্ররী হবে না। বরং হাদী যবাহ করে হাদাল হওয়া পর্যন্ত অপেকা করবে। কেননা মকা অভিমুখে যাওয়ার প্রধ্যন উদ্দেশ্য তথা হচ্ছের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার সময় ফউত হয়ে গেছে।

স্থার যদি সে উমরার মাধ্যমে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে যায়, তাহলে সে তাও করতে। পারে: কেননা সে তো হচ্ছ ফউতকারী।

আর যদি হচ্চ ও হাদী দু'টোই পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে বাওয়া তার জন্য জন্মরী হবে।কেননা স্থলবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বে অক্ষমতা দুর হয়ে গেছে।

বদি (সেখানে গিঙ্কে) সে হাদী পেরে যার, তাহদে সেটাকে (বিক্রি করা, সাদাকা করা ইত্যাদি) যা ইচ্ছা তা করতে পারে। কেননা সে তার মালিক, আর সেটা এমন একটা উদ্দেশ্যর জন্য নির্দিষ্ট করে ছিলো, যা থেকে সে এখন মুক্ত হয়ে গেছে। যদি এমন হয় বে, হাদী পাবে কিন্তু হচ্ছ পাবে না, তাহলে হালাল হত্তে বাবে। কেমনা সে মূল বিষয় লাভে অপারগ। আর যদি হচ্ছ পাওয়া সম্ভব হয়, হাদী পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্ম হালাল হওয়া জাইয় হবে।

এ সিদ্ধান্ত সৃষ্ট কিয়াসের ভিন্তিতে। এই শেষ প্রকারটি হচ্চ অবস্থায় অবক্ষ ব্যক্তি সম্পর্কে সাহেবাইনের মত অনুযায়ী প্রয়োজ্য হবে না। কেননা তানের মতে । কিন্তু এর নম ইয়াওমুন নহরের সময় ঘারা আবদ্ধ। সূতরাং যে হচ্চ পাবে সে হাদী অবশাই পাবে। অবক্ষ ইয়াম আবৃ হাদীকা (র.)-এর মতে এই প্রকারটি প্রয়োজ্য হবে। আর উমরা অবস্থার অবক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বস্থাতিক্রমে সঠিক হবে। কেননা, (উমরার ক্ষেত্রে) যবাহ করার বিষয়টি দশ্ব ভারিশ্বর সাথে আবদ্ধ নয়।

কিয়াসের দলীল এই যে, আর এটা হলো ইমাম যুফার (র.)-এর মত, সে তো স্থলস্ট্র তথা হাদী দ্বারা উদ্দেশ্য লাভের পূর্বে মূল তথা হক্ক আদায় করতে সক্ষম।

সৃষ্ধ কিয়াদের দলীল এই যে, যদি আমরা মক্কা অভিমুখে যাওয়াকে তার জন্য অবশ্যকীয় বলে সাব্যস্ত করি, তাহলে তার সম্পদ নষ্ট হবে। কেননা, সে যবাহ করার জন্য হাদী অগ্না প্রেব করেছে, অথচ তার উদ্দেশ্য লাভ হচ্ছে না। আর মালের সম্মানতো জানের সন্মানের মতই:

আর তার অধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে সেখানে কিংবা অন্যখানে অবস্থান করে. যাতে তার পক্ষ থেকে যবাহ করা হয়। আর সে হালাল হতে পারে। আর চাইলে ইহরত্তের মাধ্যমে যে ইবাদত আদায়ের বাধ্যবাধকতা সে গ্রহণ করেছে তা আদায় করার জন্য মঞ্চায় যেতে পারে। আর এটাই উল্লম। কেননা এটা কৃত ধর্যাদা পূর্ণ করার অধিক নিকটবর্তী।

বে ব্যক্তি আরাফার উক্ক করার পর অবক্রম হরে পড়লো, সে অবক্রম বলে বিবেচিত হবে না। কেননা হচ্ম কউত হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি মঞ্জার অবক্রম হয়েছে এবং তাকে তাওয়াঞ্চ ও উক্ক থেকে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে, সে অবক্রম বলেই গণ্য হবে। কেননা তার জন্য হচ্ম পূর্ণ করা দূঃসাধ্য হয়ে গেছে। সূতরাং এটা হয়মের বাইরে অবক্রম হওয়ার মতই হলো। যদি তাওয়াফ ও উক্ফ এ দৃটির যে কোন একটি করতে সক্রম হয়, তাহলে সে অবক্রম বলে গণ্য হবে না।

ভাওমান্দের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, হজ্জ ফউতকারী ব্যক্তি ভাওয়াফ দ্বারাই হালাল হয়ে ধাকে। আর হালাল হওয়ার জন্য দম ওয়াজিব হয় ভাওয়াক্ষের স্থলবর্তী হিসাবে। উক্কের ক্ষেত্রে কারণ আমরা আগে বর্ণনা করেছি (অর্থাৎ আরাফায় উক্ক করার পর احصار সাবান্ত হয় না।)

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবু হানীকা ও আবু ইউসুক (র.)-এর মাঝে মতপার্বক্য রয়েছে। কিন্তু আমি যে বিশন বিবরণ তোমাকে অবহিত করেছি, তা-ই তক্ত ।

### হচ্জ ফউত হওয়া

যে ব্যক্তি হচ্ছের ইহরাম বাঁধল, কিছু আরাফার উকুফ ফউত হয়ে গেলো, এমন কি দশ তারিখের ফজর উদিত হয়ে গেলো, তাহলে তার হচ্ছ ফউত হয়ে গিয়েছে। কেননা আমরা উল্লেখ করেছি যে, উকুফের সময় দশ তারিখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত।

জার তার কর্তব্য তাওয়াক ও সাঈ করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জ কায়া করবে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুহার্ (সা.) বলেছেন ঃ কায়া করবে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুহার্ (সা.) বলেছেন ঃ না করেব। আর বাজিব রাজেও আরাফার উক্রফ ফউত করলো তার হজ্জ ফউত হরে গোলো। সূতরাং সে যেন উমরার মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। আর তার উপর পরবর্তী বছর হজ্জ (কায়া) করা ওয়াজিব। আর উমরা তো তাওয়াফ ও সাঈ ছাডা আর কিছু নয়।

তাছাড়া ইহরাম বিতদ্ধরূপে সংঘটিত হওয়ার পর দুই ইবাদাতের (হজ্জ ও উমরার) যে কোন একটি আদার করা ছাড়া উক্ত ইহরাম থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই। যেমন অনির্ধারিত ইহরামের ক্ষেত্র। তিব এবানে যেহেতু হজ্জ করতে সে অক্ষম হয়ে গেছে, সেহেতু তার জন্য উমরা নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা উমরার ক্রিয়াকর্ম দ্বারাই হালাল হওয়া সম্পন্ন হয়েছে। মুতরাং হজ্জ ফউতকারীর ক্ষেত্রে উক্ত উমরা অবক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে যবহে-এর পর্যায়ে গণা। তাই উডয়টিকে একত্র করা হবে না।

উমরা কখনো ফউত হয় না। পাঁচটি দিন ছাড়া সারা বছর তা জাইয় রয়েছে। ঐ পাঁচদিন উমরা করা মাকরহ। দিনগুলো হলো আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীক। কেননা 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই পাঁচদিন তিনি উমরা মাকরহ্ বলতেন। তাছাড়া এগুলো হলো হজ্জের দিন। সুতরাং সেগুলো হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

ইমাম আবৃ ইউসুন্ধ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আরাফার দিন যাওয়ালের (সূর্য হেলে পড়ার) পূর্বে উমরা মাকরত্ব হবে না। কেননা হচ্ছের ক্লকন (অর্থাৎ আরাফার উকুন্ফ) আরম্ভ হয় যাওয়ালে পরে, পূর্বে নয়। তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তাই হলো প্রকাশ্য মাযহাব।

১. অর্থাৎ ওপু ইহরামের নিয়্নাত করলো, হজ্জ বা উমরার নিয়্নাত করলো না; তাহলে তার ইহরাম সহীহ হয়ে য়াবে। এবং দৃটির যে কোন একটি আদায় না করলে ইহরাম থেকে মুক্ত হতে পারবে না। বাকী কোনটা করবে তাওয়াফ তক্ত করায়, যাকে সে নিজেই নির্ধারণ করবে।

प्रधारा ३ रक्क

অবশ্য মাকরত্ হওয়া সত্ত্বেও যদি এই দিনগুলোতে উমরা আদার করে, তাহলে তদ্ধ হরে।
এবং ঐ দিনগুলোতে সে উমরার কারণে মুহরিম থাকবে। কেননা মাকরত্ব হওয়ার কারণ উমরা
বহির্ভূত কারণে রয়েছে। আর তা হলো হচ্জের বিষয়টির প্রতি সন্ধান প্রদর্শন করা এবং হচ্জের
সময়কে হচ্জের জন্য থালেস করে রাখা। সুতরাং উমরা তব্দ করা তদ্ধ হরে।

#### উমরা হলো সুরাত (মুআক্রাদাহ)।

ইমাম শাফিঈ (ব.) বলেন, তা ফরয। কেননা রাস্পুলাহ (সা.) বলেছেন ॥ يُمْرُهُ مُرِيضَةٌ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّمْةُ السَّمْةُ السَّمُّةُ السَّمِّةُ عَلَيْهُمُهُ السَّمِّةُ السَّمِينَ السَّمَاءُ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمَاءُ السَّمِينَ السَّمَاءُ السَّمِينَ السَّ

জামানের প্রমাণ হলো রাস্বুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ঃ টুর্নিটর নিট্রিটর নিট্রিটর নিট্রিটর হলে। হক্ক হলে। ফর্ম এবং উমরা হলো নফল।

তাছাড়া উমরা কোন সমরের সাথে আবদ্ধ নয়। তদুপরি তা উমরা ব্যতীত অন্য (ফেন্ন, হচ্ছের) নিয়্যত দ্বারাও আদায় হয়। যেমন হচ্ছ ফউতকারীর ক্ষেত্রে। আর এটা হলো নফলের আলামত।

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাখ্যা এই যে, উমরা হচ্ছের ন্যায় কতিপয় আমলের মাঝে নির্ধারিত। কেননা পরস্পর বিপরীত হাদীছ দ্বারা ফর্ম ছাবিত হয় না

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, *উমরা হলো তাওয়াক ও সামী।* তামাতু অধ্যায়ে আমর: তা আলোচনা করেছি। আল্লাহ সঠিক বিষয় অধিক অবণত।

#### www.eelm.weebly.com

### অপরের পক্ষে হজ্জ করা

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, মানুষ নিজের আমলের সাওয়াব অন্যের জন্য নির্ধারণ করতে পারে। চাই তা সালাত হোক, রোধা হোক, সাদাকা হোক বা অন্য আমল হোক। এটা আহলে সুনাত ওয়াল জামা আতের অভিমত। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সাদা কালো মিশ্রিত রং এর দু'টি মেষ ক্রবানী করেছেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে আর ভিতীয়টি তার উমতের পক্ষ থেকে— যারা আল্লাহ্র একত্ব খীকার করে এবং তিনি যে আল্লাহ্র বার্তা পৌছিয়েছেন তার সাক্ষ্য দেয়। এখানে তিনি দু'টি বকরীর একটিকে আপন উমতের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

আর ইবাদত কয়েক প্রকার ঃ (১) কেবলমাত্র আর্থিক, যেমন যাকাত; (২) কেবল দৈহিক, যেমন সালাত; (৩) উভয়টি জড়িত, যেমন, হজ্জ। প্রথম প্রকার ইবাদাতের ক্ষেত্রে আদায় করার সামর্থ্য থাকা ও অক্ষমতা উভয় অবস্থায় স্থলবর্তীতা প্রয়োগ হয়। কেননা স্থলভিত্তিক কার্য দ্বারাই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। দ্বিভীয় প্রকারে কোন অবস্থাতেই স্থলবর্তিতা কার্যকর হয় না। কেননা নফলের সাধনা যা এ ইবাদাতের উদ্দেশ্য, তা স্থলাভিষ্কিক দ্বারা অর্জিত হয় না।

তৃতীয় প্রকারে অক্ষমতার অবস্থায় স্থলবর্তিতা কার্যকর হয়। কেননা এতে দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ মাল বরচের মাধ্যমে কষ্ট লাভের বিষয়টি অর্প্তিত হয়। কিন্তু সক্ষমতার অবস্থায় তা কার্যকর হবে না। কেননা এতে সাধনা অর্প্তিত হয় না।

হচ্ছের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা জাইথ হওয়ার জন্য মৃত্যুর সময় পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতা শর্ত। কেননা হচ্ছ হলো সারা জীবনের ফরথ। পক্ষান্তরে নফল হচ্ছের ক্ষেত্রে সক্ষম অবস্থায়ও স্থলবর্তিতা জাইথ রয়েছে। কেননা নফলের বিষয়ে অধিকতর গোঞ্জায়েশ আছে।

হানাফী মাযহাবের প্রকাশিত মতে যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে, তার পক্ষ থেকেই হজ্জটি সংঘটিত হবে। আলোচা বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহ একথারই সাক্ষ্য দেয়। থেমন বাছআম গোত্রের জনৈকা দ্রী লোক সম্পর্কিত হাদীছ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো এবং উমরা করো।

মুহাম্মন (র.) থেকে একটি বর্ণনা অবশ্য আছে যে, যে হচ্ছ করবে, তারই পক্ষে সংঘটিত হবে। তবে আদেশদাতা খরচের সাওয়াব পাবে। কেননা হচ্ছ হলো একটি দৈহিক ইবাদত। আর অক্ষমতার ক্ষেত্রে অর্থবায়কে হচ্ছের স্থলবর্তী করা হয়, যেমন, রোযার ক্ষেত্রে ফিদইয়া।

दूम्तीत लबक वालन, यात्क मू'झन यान्य खारमण कहाना वान त्म जारमब अच्छात्कत शक त्थर्क वकि हक्क शामन कहा। जात त्म जारमत केव्यतत शक त्थरक हक्कत हेहताय वीधरमा। जत व हक्कि हक्कमात्रीत शक त्थरकहें शमा हत्व। जात्र তাকে পরচের ক্ষতিপুরণ দিতে হবে। কেননা, আদেশদাতার পক্ষ পেকেই হচ্ছ সংঘটিত ইয়। এ কারণেই হচ্ছকারী ইসলামের ফরয হচ্ছ থেকে মৃক্ত হতে পারে না। আর এখানে উভয়ের প্রত্যেকে তাকে আদেশ করেছে, যেন সে হচ্ছটিকে অন্য কারো শরিকান ছাড়। তার একার জন্য আদায় করে। অথচ অগ্রাধিকারের কোন সম্ভাবনা না থাকার কারণে হচ্ছকে দুজনের কোন একজনের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

সুতরাং আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই তা সংঘটিত হবে। আর তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়ার পরে দু'জনের কোন একজনের মাঝে নির্ধারণ করার সম্ভাবনা নেই।

পক্ষান্তরে যদি নিজের আশা-আব্দার পক্ষ থেকে হজ্জ করে, তবে তার হুকুম ভিন্ন ! সেক্ষেত্রে হজ্জটিকে সে দু'জনের যে কোন একজনের জন্য নির্ধারণ করতে পারে। কেননা, সে তো নিজের আমলের সাওয়াব দু'জনের একজনের জন্য কিংবা উভয়ের জন্য নির্ধারণ করে সাধ্যমে বেচ্ছায় দানকারী হচ্ছে, সূতরাং হজ্জটি তার সাওয়াবের সবব বা কারণ রূপে সম্পন্ন হওয়ার পর তার ইর্বভিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তো সে আনেশদাতার আনেদেশের ভিত্তিতে আমলটি করছে। অথচ উভয়ের আনেশকেই সে লংছন করেছে। সূতরাং আমলটি তার নিজের পক্ষ থেকে হবে। যদি সে তাদের প্রদন্ত অর্থ বায় করে থাকে, তাহলে সে ধরতের ক্ষতিপরণ করবে। কেননা সে আদেশদাতার বরতের টাকা নিজের হচ্জে বরচ করেছে।

আর যদি ইংরামকে সে অনির্ধারিত রেখে থাকে, অর্থাৎ অনির্ধারিতভাবে দু জনের একজনের নিয়াত করে থাকে এবং এভাবেই হক্ষ করে যায়, তাহলে সে (আদেশ দাতার) কথা অমানা করলো। অর্থাধিকার না থাকার কারণে। পক্ষান্তরে হক্ষের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্বে যদি একজনকে নির্ধারণ করে নেয় তাহলেও ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর নিকট একই হকুম হবে।

আর এই হলো কিয়াস। কেননা সে নির্ধারণ করার জন্য আদিন্ত ছিল। আর অনির্ধারিত রাখা মানে সে আদেশের বিক্লন্ধাচরণ করা। সূতরাং তা নিজের পক্ষ থেকে হবে। পক্ষান্তরে হজ্ঞ বা উমরা নির্ধারণ না করার বিষয়টি ভিন্ন। এক্ষেত্রে নিজের ইম্ছা মতো নির্ধারণ করার ইখতিয়ার তার রয়েছে। কিননা প্রথম সূরতে হচ্জের দায়িত্ব গ্রহণকারী অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সূরতে ইহরামের হকদার অজ্ঞাত।

সৃষ্ধ কিয়াসের যুক্তি এই যে, আমলের মাধ্যম বা উপায় রূপে ইহরাম শরীআত অনুযায়ী প্রবর্তিত হয়েছে। নিজম্ব সন্তায় মাকসুন ও উদ্দেশ্য রূপে নয়। আর অস্পষ্ট ইহরাম পরবর্তীতে নির্ধারণের মাধ্যমে উপায় বা ওসীলা রূপে গণ্য হতে পারে। সূতরাং শর্ত রূপে তা যথেষ্ট হবে।

১. এটি একটি প্রস্লের জবাব। কেননা প্রস্ল হতে পারে বে, কেউ যদি হক্ষ বা উমরা নির্ধারণ না করে, অনির্ধারিত ভাবে ইছরাম করে ভাহলে সে হক্ষ বা উমরা যেটা ইক্ষ্য নির্ধারণ করে নেয়ার অধিকার রাখে। কিবু কার দেহ খেকে হক্ষ্ম করবে সেটা নির্ধারণ না করে ইছরাম করপে পরবর্তীতে সেটা নির্ধারণ করে নেয়ার ইপভিয়ার কেন থাকারে না।

উন্তর এই বে, শক্ষ নির্ধারণ না করে ইহরামের সুরতে ইহরামের দান্তিকু এহণকারী ব্যক্তিটি অঞ্চাত হঙ্গে। এই অজ্ঞাত আমন্দ আদায়ের তক্ষতা বহেত করে না। কিছু ইহরামটি বে আমপের হরু তা জজ্ঞাত থাকা ইরামত সম্পন্ন ওবালে শব্য অঞ্চার।

পক্ষান্ততে স্বরং ক্রিরাকর্মগুলোই যদি অনির্ধারিতভাবে আদায় করে ভাহলে বিষরটি ভিন্ন হবে। কেননা যা আদার করা হরে গেছে, সেটাকে নির্ধারণ করার উপায় নেই। সুভরাং সে আদেশদাতার বিক্রমান্তরণকারী হলো।

ইমাম মুহাম্ম (ব.) বলেন, যদি কেউ তাকে তার পক্ষ থেকে হজে কিরান করার আদেশ করে, তাহলে ইহরামকারীর উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা তো ওয়াজিব হয়েছে আল্লাহ্ পাক দু'টি আমল একত্র করার যে তাওকীক দান করেছেন। তার শোকর হিসাবে। আর এই নিয়ামত তো আদিষ্ট ব্যক্তির আপন সন্তার সংগে বিশিষ্ট। কেননা প্রকৃত কাজ তো তার পক্ষ থেকেই হক্ষে।

অালোচা মাসআসাটি ইমাম মুহাম্মন (র.) থেকে এ মর্মে বর্ণিত মতামতের বি<del>তদ্ধ</del>তা প্রমাণ করে যে হক্ক তো আসলে আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়।

তদ্রেপ যদি কেউ তাকে তার পক্ষ থেকে ইচ্ছা করার আদেশ করে আর জন্য একজন তাকে তার পক্ষ থেকে উমরা করার আদেশ করে, এবং উতরে তাকে কিরানের জনুমতি প্রদান করে, তবে দম তারই উপর ওয়াজিব হবে। এর কারণ যা আমরা বলে এসেছি। বাধ্যান্ত হওয়ার (الحما) দম আদেশদাতার উপর ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। আর ইমাম আবৃ ইউনক (র.) বলেন, হচ্জকারীর উপর ওয়াজিব। কেননা এটা ইহরাম প্রবাহিত হওয়ার কট দূর করার জনা হালাল হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়েছে। আর এই কটের সম্পর্ক তারই সাথে। সূতরাং দম তারই উপরই ওয়াজিব হরে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর দলীল এই যে, আদেশদাতাই তাকে এই যিমাদারিতে ঢুকিয়েছে। সুতরাং তারই কর্তব্য হবে তাকে মুক্ত করা।

যদি কোন মাইরেতের পক্ষ থেকে সে হচ্ছ করে থাকে আর অবক্তছ (محمدار) হরে
পড়ে, তাহলে ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্ম (র.)-এর মতে মাইরেতের মান থেকে
(محمدار) -এর) দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। <mark>আবার কেউ কেউ বলেন যে,</mark> মাইরেভের মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ওয়াজিব হবে। কেননা এটি দান। বেমন যাকাত ইত্যাদি।

আর কারো কারো মতে, সমগ্র মাল থেকে দম ওয়াজিব হবে। কেননা তা আদেশদাতার জন্য হক হিসাবে ওয়াজিব হয়েছে। সুভরাং তা ঋণ পর্যায়ের।

ক্লী সহবাস জনিত দম হচ্জকারীর উপর ওয়াজিব হবে। কেননা এটি অপরাধের দম। আর সে স্বেচ্ছায় অপরাধী হয়েছে। प्रधारा ३ रण्ड

এবং বরচের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অর্থাৎ যদি উক্ষের পূর্বে সহবাদ করে প্রাক্ত। যে কারণে হজ্জ ফাসিদ হয়ে যায়। কেননা তাকে শুদ্ধ হজ্জ আদায় করার আদেশই করা হয়েছে। হজ্জ ফউত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। তখন হজ্জকারীকে খরচের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কোনা সে তা স্বেকায় ফউত কবেনি।

আর যদি উক্তের পরে সহবাস করে, তাহলে তার হজ্জ ফাসিদ হবে না এবং বরচের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। কেননা আদেশদাতার উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেছে। মার আদিই ব্যক্তির নিজের মাল থেকেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। তদ্দুপ কাফ্ফারার যাবতীয় দমও হজ্জকারীর উপর ওয়াজিব হবে। এর কারণও যা আমরা বলে এসেছি।

আর যদি কেউ ওসীয়ত করে যায় যে, তার পক্ষ থেকে যেন হজ্ক করান হয়। পরে ওয়ারিছগণ তার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি ঘারা হজ্জের জন্য পাঠাল। যখন সে ক্যায় উপনীত হওয়ার পর সে মারা গেল কিংবা তার খরচের অর্থ চুরি হয়ে গেলো অথচ ইতোমধ্যে সে অর্থেক অর্থ ব্যয় করে ফেলেছে, তাহলে মাইয়েতের পক্ষ থেকে তার বাড়ী থেকে হজ্ক করানো হবে অবশিষ্ট সম্পদের এক-ডতীয়াংশ থেকে।

এ হল ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, যেখানে প্রথম ব্যক্তি মারা গেছে, সেখান থেকে হজ্জ করাতে হবে। তাহলে এখানে আলোচ্য বিষয় হল দু'টি ঃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বিবেচনা করা এবং হচ্জের স্থান বিবেচনা করা।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে 'মতনে' যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মড। পক্ষান্তরে ইমাম মুহান্দল (র.)-এর মডে যে মাল তাকে দেয়া হয়েছিল তার কিছু যাদ অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট মাল দ্বারা তার পক্ষ হতে হজ্জ করানো হবে। অন্যথায় ওসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে। তিনি একথা বলেন, ওসীয়তকারীর নিজের নির্ধারণ করার উপর কিয়াস করে। 'ব কেননা তত্ত্বাবধানকারীর নির্ধারণ করা তার নিজের নির্ধারণ করার মতই।

ইমাম আৰু ইউসুফ (র.)-এর মতে প্রথম তৃতীয়াংশ থেকে যা অবশিষ্ট আছে তা থেকেই তার পক্ষ হতে হজ্জ করান হবে। কেননা ঐ তৃতীয়াংশই হলো ওদীয়ত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র।

অর্থাৎ ওসীয়তকারী যদি নিজে কিছু পরিমাণ মাল নির্ধারণ করে তাহপে মাল শেষ হয়ে গেলে তার ওসীয়ত রাতিল য়য়ে য়াবে। সুতরাং এখানেও একই চকুম হবে।

ইমাম আবৃ হানীকা (র.)-এর দলীল এই যে, তত্ত্বাধায়কের মাল বন্টন করা এবং মাল পুথক করা তবনই সহীহ হবে, যখন সে মাল ঐতাবে অর্পণ করবে, যেভাবে ওসীয়তকারী নির্ধারণ করেছে। ত কেননা মাল কবজা করার জন্য তার কোল দাবীদার নেই। আর এখানে (ওসীয়তকারীর নির্ধারিত সুরতে) সম্পদ অর্পণ করা পাওয়া যায়নি। তাই এটি হজ্জের ধরচ আলাদা করার পূর্বে মারা যাওয়ার মত হলো। সুতরাং অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ থেকে হজ্জ করানা হবে।

ছিতীয় বিষয় সম্পর্কে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতামতের দলীল এই যে, -আর কিয়াসের দাবীও তাই-সফরের যে পরিমাণ অংশ অন্তিত্ব লাত করেছিল, তা দুনিয়ার কার্যকর বিধানের দিক থেকে বাতিল হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন । الأَ مَانَ اللهِ مَا اللهِ مَانَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الل

আর ওসীয়তের কার্যকারিতা হলো দূনিয়ার আহকামের অন্তর্ভুক্ত। সূতরাং ওসীয়তকারীর বাড়ী থেকেই ওসীয়ত বহাল থাকবে এবং ধরে নেয়া হবে যেন সফরে বের হওয়ার অন্তিত্ত্বই হাটনি।

সাহেবাইনের দলীল হল, -আর এই সৃক্ষ কিয়াসের দাবী-যে তার সক্তর বাতিল হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

্যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাস্লের পথে বের হয় অতঃপর সে মারা যায়, তার আজর (ও সাওয়াব) আল্লাহ্র যিমায় থাকবে ৪ ঃ ১০০)।

রাসূলুৱাহ (সা.) বলেছেন ঃ كُنْ يَا نَا حَيْمَ كُنْبُ لَا حَيْمَ مُرْتِي الدَّيْعُ كُنْبُ لَا حَيْمُ مُنْزُونَ ال পথে মারা যায়, তার জন্য প্রতি বছর একটি হজ্জে মাররর লেখা হবে।

যখন তার সফর বাতিল হলো না তখন সেই স্থান থেকেই তার ধসীয়ত বিবেচনা করা হবে। মূল মতপার্থক্য হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নিজেই হজ্জ করতে রওয়ানা হয়েছে (আর পথে মারা গেছে। এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানোর ওসীয়ত করেছে।) এর উপর ডিপ্তি হবে হজ্জ করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি (যে পথে মারা গেল।) ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার পক্ষ থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধন, তার জন্য দু'জনের যে কোন

এখানে ওসীয়তকারীর নির্ধারিত দূরত্ব হলো, এমনভাবে মাল প্রদান করা, যাতে তার হক্ষ পূর্ব হয়। কিছু তা হয়নি।

ष्यगारः इस्क ७१১

একজনের জন্য হজ্জটি নির্ধারণ করে নেওয়াই যথেষ্ট হবে। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া হজ্জ করলো, সে মূলতঃ নিজের হজ্জের দাওয়াত তাকে প্রদান করল আর তা সঞ্জব হতে পারে হজ্জ আদায় হওয়ার পর। সূতরাং হজ্জ আদায়ের পূর্বে তার নিয়েত মূলাহীন হলো। আর হজ্জ আদায়ের পর তার সাওয়াব দু'জনের যে কোন একজনের জন্য নির্ধারণ করা বৈধ হবে।

হজ্জ করার জ্বন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। ইতোপূর্বে উভয়ের মাঝে পর্ণবন্য সামর বর্ণনা করে এসেছি। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

### www.eelm.weebly.com

## হাদী সম্পর্কে

সর্বনিম হাদী হলো বকরী। কেননা নবী (সা.)-কে হাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, তার সর্বনিম হলো বকরী।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন. *হাদী তিন প্রকার ঃ উট, গব্দ ও বকরী।* কেননা নবী (সা.) যখন বকরীকে সর্বনিদ্ন সাবাস্ত করেছেন, তখন তার উচ্চ পর্যায় পরিমাণ থাকাও জরুরী। আর তা হলো গব্ধ ও উট।

আর এ কারণে যে, হাদী হল ঐ প্রাণী, যা হাদিয়া স্বরূপ হরম শরীক্ষের দিকে প্রেরণ করা হয়, যাতে তথায় থবাহর মাধ্যমে তাকারক্ষব হাসিল করা যায়। আর এই অর্থের দিক দিয়ে তিনটিই সমান।

কুরবানীতে যা যবাহ করা জাইয়, তাই হাদী রূপেও জাইয়। কেননা এটা এমন এক ইবাদত, যার সম্পর্ক হলো রক্ত প্রবাহিত করার সাথে যেমন কুরবানীর বিষয়। সূতরাং একই রকম পত্তর সংগো উভয়টি সম্পৃক্ত থাকবে।

रत्कत मकन गाभात वकतीर गएष्ट । त्कवन मृ'ि तकत वाणीण । (এक) य वाकि कामावार्ट्य व्यवहार जाउहारक पिराजां करता थवर (मृरे) य वाकि उक्सकत भरत ती मरवाम करता !

এদু'টি ক্ষেত্রে বাদানাহ (উট বা গরু) ছাড়া জাইম হবে না। এর কারণ পিছনে (জিনায়াত অধ্যায়ে) আমরা বলে এসেছি।

নফল তামাত্র ও কিরামের হাদীর গোশত বাওয়া জাইম। কেননা এটা ইবাদত রূপে যবাহকৃত পত। সূতরাং ক্রবানীর ন্যায় এগুলোর গোশত খাওয়া জাইম। আর সহীহ্ হাদীহে বর্ণিত আছে যে, নবা (সা.) তার হাদীর গোশত আহার করেছেন এবং তার শুরুয়াও পান করেছেন।

আর হাজীদের জন্য হাদীর গোশত খাওয়া মুক্তাহান। এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। তদ্রুপ কুরবানীতে যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে হাদীর গোশত সাদাকা করা মুক্তাহাব।

অন্যান্য হাদীর গোশত খাওয়া জাইয নেই। কেননা সেগুলো হলো কাফ্ফারার দম। আর সহীত্ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যথন হুদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং হযরত নাজিয়া আল-আসলামী (রা.)-এর হাতে হাদী প্রেরণ করেছিলেন, তখন তাকে বলে দিয়েছিলেন, ভূমি এবং তোমার সাধীরা তা থেকে কিছু খাবে না। অধ্যায়ঃ হজ্জ ৩৭৩

नकन जाभाजू ७ किंद्रात्नद्र हांमी देशांभमून नहत्र हांफ़ा यवार करा छाड़ेय नग्र।

लिथक नलन, यानम्छ किछात ब्रद्धाह रा, नकम हामी हैघाउमून नव्हावब भूतर्व यवाह कहा क्षाहेंग, जत हैबाउभून नटाव यवाह कहा छेड्य ।

আর এ-ই সহীর্মত। কেননা নফলরূপে থবার্ করাব ক্ষেত্রে ইবাদত হলে এই হিসাবে যে, সেগুলো হাদী। আর তা সাব্যস্ত হয়ে যায় হরমে পৌছানোর মাধানে।

আর তা যথন পাওয়া পেলো তখন ইয়াওমুন নহরের বাইরেও যবাহ করা জাইয হবে। তবে কুরবানীর দিনতলোতেই উত্তম। কেননা ঐ দিনওলোতে ঘবাহ করার নাধ্যমে ইবাদতের তুল অধিক প্রবল।

তামান্ত ও কিরানের দমের ক্ষেত্রে কারণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী;

দ্র্বিট্রান্ত নির্মান কর। এবং দুর্ছ-দরিত্রদের আহার করাও। অভঃপর তারা যেন তানের আহার কর। এবং দুর্ছ-দরিত্রদের আহার করাও। অভঃপর তারা যেন তানের অপরিচ্ছ্রেতা দূর করে (২২ ঃ ২৮-২৯)।

আর অপরিচ্ছন্নতা দূর করার বিষয়টি ইয়াওমুন-নহরের সংগে সম্প্রু । তাছাড়া এটা হলো ইবাদতের দম। সুতরাং ভা ইয়াওমুন-নহরের সাথে খাস হবে। যেমন, কুরবানী।

षनााना शमी य कान प्रथम देखा यदार करा खाँरेय ।

ইমাম শান্তিঈ (র.) তামাতু ও কিরানের দমের উপর কিয়াস করে বলেন, ইয়াওমুন-নহর ছাড়া যবাহ করা জাইয় নয়। কেননা তার মতে প্রতিটিই হলো ক্ষতিপুরণের দম।

আমাদের দলীল এই যে, এগুলো হলো কাফ্ফারার দম। সুতরাং ইয়াওমুন-নহরের সাথে 
তা বিশিষ্ট থাকবে না। কেননা এগুলো যখন ক্ষতি প্রণের জনা ওয়াজিব হয়েছে, তখন 
অবিলয়ে তা দ্বারা ক্রটি দূর করার জন্য তাড়াতাড়ি করাই উত্তম হবে। তামাণ্ডু ও কিরানের দম 
এর বিপরীত। কেননা, এ হলো ইবাদতের দম।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বরম ছাড়া অন্য হাদী ষবাহ করা জাইব হবে না। কেননা শিকারের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা আলা বলেছেন ؛ ميا بالغ الكب এমন হানী-যা কা বায় উপনীত হবে।

সূতরাং কাক্ষারা জাতীয় প্রতিটি দমের ক্ষেত্রেও এটা মূলনীতি হয়ে দেলো। তাছাড়া (অভিথানিক তাবে) হাদী বলাই হয় এমন পশুকে, যা কোন স্থানে হাদিয়া স্বরূপ পাঠান হয়। আর তার স্থান হলো হরম।

तामृनुहाद (मा.) रामाध्य के के देवें दोने के देवें हैं के के के के के के के के के कि मार्थ भीना इरला गराइञ्चल अवर मकात ममग्र क्ष इरला यराइज इन । হাদীর পোশত হরম এবং অন্যান্য স্থানের মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করা জাইব।

ইমাম শাকিস (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল এই বে,) কেননা সাদাকা
হল্যে একটি বোধগম্য ইবাদত। আব যে কোন দহিনুকে সাদাকা করাই ইবাদত।

ইমাম কুদ্রী বলেন, হাদীসমূহকে আরাকার নিয়ে বাওরা (বা চিহ্নিড করা) জক্তরী নর। কেননা হাদী শব্দটি বিশেষ স্থানে নিয়ে গিয়ে সেবানে যবাহ করার মাধ্যমে সাওয়াব অর্জনের অর্থ নির্দেশ করে, আরাফায় নিয়ে যাওয়া বা চিহ্নিড করার অর্থ জ্ঞাপন করে না। সুতরাং তা ওয়াজিব হবে না।

আর যদি তামাত্রর হাদী আরাকার নিয়ে বায়, তবে তা উত্তম। কেননা তা যবাহ্ করা ইয়েওমুন নহর'-এর সাথে নির্দিষ্ট। আর হয়ত সম্ভবতঃ সে তা রাখার জন্য কাউকে নাও পেডে পারে, তখন সংগে করে আরাফায় নিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

তাছাড়া এটা হলো ইরাদতের দম। সুতরাং এর ভিত্তি হবে ঘোষণার উপর। কাফ্ফারার দম হলো এর বিপরীত। কেননা এগুলো ইয়াওমুন নহরের পূর্বে যবেহ করা জাইয রয়েছে। যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। এবার অপরাধই হলো তা (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ। সুতরাং তা গোপন রাখাই সমীচীন।

ইমাম কুদ্রী (র.) বলেন, উটের ক্ষেত্রে নহর এবং গরু ও বকীরর ক্ষেত্রে যবাহুই উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ই مُصَلِّلُ لِرَبِّكَ وَانْحَرُهُ -তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আলায় কর এবং নহর কর। এখানে নহরের ব্যাখ্যায় উট বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা আলা অন্যত্র বলেছেন ই بُغْرُخُوا بِغُغْرُةً -আর তোমরা গরু যবাহ্ করবে।

আর আলার তা'আলা (বকরী সম্পর্কে) বলেছেন ३ مؤلین بنیم عظیم - আর আমরা তার পরিবর্তে ফিন্ইয়া রূপে এক মহান যবিহা দান করেছি। আর 'যিবৃহ' বলা হয় ঐ পতকে, যা 
ববহুর জন্য প্রস্তুত রাধা হয়েছে। আর সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) উটকে 
নহর করেছেন এবং গরু ও বকরী যবাহু করেছেন।

হাদীসমূহের ক্ষেত্রে যদি সে ইন্ছা করে তবে উটকে দাঁড়ানো অবস্থার নহর করতে পারে, কিংবা তাকে বসিরে নহর করতে পারে। সে যা-ই করবে, তা-ই তাল। তবে উত্তম হলো, দাঁড়ানো অবস্থায় বের করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) দাঁড়ানো অবস্থায় রেবে হাদীসমূহ নহর করেছেন। আর সাহাবা কিরামণ্ড সামনের বাঁ পা বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় নহর করেছেন।

গঞ্চ ও বকরী দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ধরাত্ব করবে না। কেননা পার্ছে শোয়ানো অবস্থায় যবাহর স্থানটি অধিক শাষ্ট থাকে। ফলে যবাহ করা সহজ হয়। আর এ দুটির ক্ষেত্রে যবাহই হলো সুন্নাত:

ভলোভাবে বৰাহ করতে পারলে উত্তম হলো নিজেই বৰাহ করা। কেননা বর্ণিত আছে হে, ববী (সা.) বিদায় হচ্জের সময় একশ উট নিয়েছিলেন এবং ষাটের কিছু উপরে (তেষষ্টিটি) নিজে নহর করেছেন। এবং অবশিষ্টগুলোর ব্যাপারে হয়রত "অলী (বা. ারে নাহিত্ব প্রদান করেছিলেন।

ভাছাড়া এটা হলো ইবাদত, আর ইবাদত নিজে আঞ্জান দেওটেই উত্তন কেনন এতে অধিক বিনয় রয়েছে। তবে কোন ব্যক্তি তা তালোত্রপে করতে পণ্যে না। তাই অন্যাস করেছি।

ইমাম কুদ্রী বলেন, উটের গায়ের চট ও রশি সাদাকা করে দেবে আর এতলো ছারা কসাইয়ের মজুরি প্রদান করবে না। কেননা রান্গ্রাহ্ (সা.) আলী (রা.)-কে বলেছেন ভার গায়ের চট এবং বলি সাদাকা করে দাও। আর তার এগুলো ছারা কশাইয়ের মজুরি দিও না।

ধে ব্যক্তি উট নিয়ে যাওয়ার সময় তাতে আরোহণ করতে বাধা হলো, সে তাতে আরোহণ করতে পারে। যদি তাতে আরোহণ না করার উপায় থাকে, তাহলে আরোহণ করবে না। কেননা, সে এটাকে আরোহর জন্য একান্তভাবে নির্মারণ করেছে। সুতরাং তার সর্ব্বা উপাকরের সংশে সম্পৃক্ত কিছু তার নিজের জন্য ব্যবহার করবে না— হতক্রণ না যবেহর স্থানে পৌছে যায়। তবে তথু এ অবস্থায় যখন সে এর উপার সওয়াব হতে বাধ্য হয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে উট নিয়ে যেতে দেখে বলেছিলেন, তেম্মরা সর্বনাশ। এতে আরোহণ করো।

এর ব্যাখ্যা এই যে, লোকটি অক্ষম ও অভাবতগ্রস্ত ছিলেন।

যদি তাতে আরোহণ করে আর সে কারণে তাতে বুঁত সৃষ্টি হয়, তাহলে তার বে পরিমাণ বুঁত সৃষ্টি হয়েছে, তার কভিপূরণ দিতে হবে। আর যদি তার দুধ থাকে তাহলে তা দোহন করবে না। কেননা দুধ তা থেকেই জনায়। সূতরাং তা নিজের কাজে লাগাবে না। বরং তার ওলানে ঠাঙা পানি ছিটিয়ে দেবে, যাতে বন্ধ হয়ে য়য়। তবে এ কুহুম হলো যবাহর সময় নিকটবর্তী হলে। পকাজরে যদি হবাহর সময় বিলম্বিত হয়, তাহলে দোহন করবে এবং দুধ সাদাকা করে দেবে। যেন দোহন না করায় তার ক্ষতি না হয়। আর যদি তা নিজের প্রয়েজনে ধরচ করে ফেলে, তাহলে অনুক্রপ পরিমাণ দুধ বা তার মূল্য সাদাকা করে দেবে। কেননা তার বিশায় ক্ষতিপূরণ রয়েছে।

হাদী নিয়ে যাওরার সময় যদি তা পথে হাদাক হরে যার আর তা নকদ হাদী হর তাহদে তার উপর অন্য হাদী ওয়াজিব হবে না। কেননা ইবাদতের সম্পর্ক হয়েছিলো এই জন্তু বিশেষের সংগে, আর তা ফউত হয়ে গিয়েছে।

যদি সে হাদী ওয়াজিব হিসাবে হয়ে থাকে তাহলে তার স্থলে অন্য একটি আদার করা ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিব তাব বিশার রয়ে গেছে।

যদি তাতে বড় ধরনের দোষ দেখা দেয়। তাহলে তার স্থলে অন্য একটি আদায় করতে ইবে। কেননা বড় ধরনের দোষযুক্ত হলে তা দ্বারা ওয়াজিব আদায় হয় না। সুতরাং অন্য একটি দ্বারা আদায় করা জরুরী। আর দোষযুক্ত পতকে যা ইচ্ছা তাই করবে। কেননা এটা এবন তার অন্যান্য সম্পদের সংগে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

পথে যদি উট মুমূর্স্থ হয়ে পড়ে, তবে নকদ হলে নহর করবে আর তার (কালাদার) জুতা তার রক্ত দারা রঞ্জিত করে দেবে। আর উহা দারা তার কুঁজের পাশে ছাপ মেরে দেবে। সে কিংবা অন্য কোন মালদার তার গোশত খাবে না।

নজিয়া আসলামী (রা.)-কে রাসূলুরাহ্ (সা.) এরপ করতে আদেশ করেছিলেন। মতনে বর্লিত আদেশ করেছিলেন। মতনে বর্লিত শব্দি ছারা তার গলায় ঝুলানো কালাদা উদ্দেশ্য। এর ফলে মানুষ জানতে পারবে যে, এটি হাদী, তখন দরিদ্র লোকেরা তা ব্যবহার করবে। আর ধনী লোকেরা করবে না। এর কারণ এই যে, এটা খাওয়ার অনুমতি যবাহ্ করার স্থানে পৌছার শর্তের সাথে যুক্ত। সূতরাং এর পূর্বে তা হালাল না হওয়াই উচিত। তবে হিংস্র প্রাণীদের ছিড়ে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়ার চেয়ে দরিদ্রদের মাথে সাদাকা করে দেয়া উত্তম। আর তাতে এক ধরনের ইবাদত রয়্লেছে এবং ইবাদতই হলো উদ্দেশা।

যদি উক্ত বাদানাহ ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তার স্থলে অন্য বাদানাহ আদায় করবে। আর 
মুমূর্যটিকে যা ইচ্ছা করতে পারে। কেননা যে কাজের জন্য সেটাকে নির্ধারণ করেছিল, সেটা
সে কাজের উপযুক্ত থাকেনি। আর এতে তার মালিকানা রয়েছে অন্যান্য সম্পদের মত। নফল,
তামান্ত-ও কিরানের হাদীকে 'কালাদাহ' পরাবে। কেননা এটা ইবাদতের দম। আর কালাদাহ
(ছেঁড়া জুতা বা চামড়ার মালা) ঝুলিয়ে দেয়াতে প্রচার ও ঘোষণা হয়, যা ইবাদতের দমের জন্য
উপযোগী।

অবরোধের ও দণ্ডসমূহের দম-এর হাদীকে কালাদাহ পরাবে না! কেননা অপরাধ হলো এর কারণ। আর অপরাধকে গোপন রাখাই সম্মত। আর অবরোধের দম হলো ক্ষতিপূরণের জন্য। সূতরাং এটাকে ক্ষতিপূরণ জাতীয় (অর্থাৎ অপরাধ জনিত) সংগে যুক্ত করা হবে।

ইমাম কুদ্রী (র.) হাদী শব্দটি উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ তার উদ্দেশ্য হলো বাদানাহ। কেননা বকরীকে সাধারণতঃ কালাদাহ পরানো হয় না। আর আমাদের মতে বকরীকে কালাদাহ পরানো মুন্নাত নয়। বকরীর ক্ষেত্রে কালাদাহ পরানোর মধ্যে কোন ফায়দা নেই। যেমন, পূর্বে বলা হয়েছে। আল্লাহই অধিক অবগত।

যেমন কানের এক-তৃতীয়াংশের কিংবা অর্ধেকের বেশী হিছে গেলো।

## বিবিধ মাসআলা

यपि এমন হয় যে, আরফায় লোকেরা একদিন অবস্থান করলো। আর একদদ লোক সাক্ষ্য দান করলো<sup>১</sup> যে, তারা আসনে কুরবানীয় দিন (দশই যিদহাক্ষ্ণ) উকৃফ করেছে, তাহলে তাদের এ উকুফ যথেষ্ট হবে।

কিয়াসের দাবী এই যে, তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। এটাকে ইয়াওমুস্তার-বিয়া (ফ্রণ্ট তারিখে) উকুফের উপর বিবেচনার প্রেক্ষিতে।

এর কারণ এই যে, উকুফ হলো এমন একটি ইবাদত, যা নির্ধারিত সময় ও স্থানের সন্তর্থ িবিশিষ্ট। শ্বতরাং এ দু'টি বিশিষ্টতা ছাড়া 'উকুফ' ইবাদত হবে না।

সৃন্ধ কিয়াসের কারণ এই যে, এ সান্ধ্য নেতিবাচক বিষয়ের উপর হয়েছে এবং এমন একটি বিষয়ের উপর হয়েছে, যা বিচারের আওতাত্ত্ব নয়। কেননা তানের সান্ধ্যের মৃদ উদ্দেশ্য লোকদের হজ্ব নাকচ করা। আর হজ্ব বিচারের আওতাত্ত্বক কোন বিষয় নয়। সুতরং তাদের সান্ধ্য গ্রহণ করা হবে না।

তাছাড়া এ একটি ব্যাপক সমস্যা, যা পরিহার করা সম্ভব নয় এবং তার হ্ণতিপূরণ করণ্ড সম্ভব নয়। আর পরবর্তীতে পুনরায় হজ্জ আদায় করার আদেশ দানে স্পষ্ট জটিলতা রয়েছে । সুতরাং সন্দেহজনক অবস্থায় স্টোকেই যথেষ্ট বলে সাবান্ত করা জক্ষরী।

কিন্তু ইয়ামুতার-বিয়া উক্ফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা আরাফার দিন উক্ফ করে সন্দেহ নিরাসনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব ।

তাছাড়া বিলম্বিত আমল জাইয হওয়ার নযীর রয়েছে, কিন্তু অগ্রবর্তী আমল জাইয হওয়ার নযীর নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অনুসারিগণ বলেছেন, শাসকের কর্তব্য হলো এ ধরনের সাক্ষ্য গ্রহণ না করা, এবং ঘোষণা দিয়ে দেয়া যে, লোকদের হজ্ঞ সম্পন্ন হয়ে গেছে : সুতরাং তোমরা সবাই ফিরে বাও। কেননা সাক্ষ্য গ্রহণ করায় কেবল ফিতনাই সৃষ্টি হয় :

তদ্রূপ যদি তারা আরাফা দিবসের আপের সন্ধ্যায় (অর্থাৎ ইয়ামুস্তারবিয়ায় একদিন আপে) চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় আর ইমামের পক্ষে অবশিষ্ট রাতে লোকদেরকে নিয়ে কিংবা তাদের অধিকাংশদের নিয়ে আরাফায় উকুফ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না।

অর্থাৎ তারা বললো যে, আমরা অমুক দিন বিলহাজ্জের চাঁদ দেখেছি। যে, হিসাবে তাদের উকুকের দিনটি
দশই ঘিলহাজ্জ হয়ে যায়।

২. অর্থাৎ ভারা মূলতঃ এই মর্মে সাক্ষা দিক্ষে যে, লোকদের উক্ক সহীহ হরনি।

ইমাম মুহাখদ (ব.) বলেন, যে ব্যক্তি বিতীয় দিন (অর্থাং যিশহাজ্জের এগার তারিবে) মধ্যবর্তী ও তৃতীয় স্কামারায় ককের নিক্ষেপ করল, কিন্তু প্রথমটি করলো না; তাহলে প্রথমটি কাষা করার সময় যদি পরবর্তী দু'টিও করে নেয় তাহলে উত্তম হয়। কেননা প্রতে মাসন্ন তারতীবের সুন্নতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করল। আর যদি তধু প্রথম জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে তাহলেও তা যথেষ্ট হবে। কেননা সে যথা সময়ে ছেড়ে দেওয়। আমলটির ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে। তধু তারতীব তরক করেছে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। যতক্ষণ না সকল রামী পুনরায় করে। কেননা এটা ভারতীবের সংগেই শরীজাত কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এটা ভাওয়াফের পূর্বে সাঈ করার মতো হলো। কিংবা সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সাঈ তক্ষ করার মতো হলো।

আমাদের দলীল এই যে, প্রতিটি জামারাহ্ হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইবাদত। সূতরাং
একটার উপর অনাটাকে অপ্রবর্তী করার সাথে তার বৈধতা সম্পুক্ত হবে না। সাঈ-র বিষয়টি
ভিন্ন। কেননা এটা তাওয়াফের অনুগামী। কারণ তা তাওয়াফের চেয়ে নিম্নর্যাদার। অনুপ মারওয়া যে সাঈ-র শেহপ্রান্ত, এটা 'নাস' ঘারা সাব্যন্ত হয়েছে। সূতরাং এর সাথে 'প্রারন্ত'-এর সম্পর্ক হতে পারে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হেঁটে হজ্জ করবে বলে নিজের জন্য নির্ধারণ (মান্নত) করেছে, সে সওয়ারীতে আরোহণ করবে না, যে পর্যন্ত না তাওয়াফে ফিয়ারতের শেষ করে।

মাবসূত কিতাবে অবশ্য তাকে পায়ে হাঁটা বা সওয়ার, যে কোন একটির ইথতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আর এথানে মতনের ভাষ্যে ওয়াজিব হওয়ার দিকে ইংগিত রয়েছে। এই হলো নীতিগত হকুম।

কেননা সে পূর্ণবার গুণসহ নিজের উপর ইবাদত লাঘেম করেছে। সুতরাং সে গুণসহ তা তার উপর লাঘেম হবে। যেমন, যদি লাগাতার রোয়া রাখার মান্লুড করে থাকে।

আর হচ্জের কর্মসমূহ যেহেতু তাওয়াফে যিয়ারতের মাধ্যমে শেষ হয়, তাই উক্ত তাওয়াফ করা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে চলতে হবে।

আর কেউ বলেছেন, ইহরাম করার পর থেকে পায়ে হেঁটে চলা শুরু করবে। আবার কেউ বলেছেন, তার ঘব থেকে শুরু করবে। কেননা বাহাতঃ এটাই হলো উদ্দেশ্য।

যদি সওয়ার হয়ে চলে, তাহলে দম দিতে হবে, কেননা সে তাতে ত্রুটি স্পষ্ট করে ফেলেচে।

মাশায়েখ বলেন্দ্রেন, দূরত্ব যথম অধিক হয় এবং হাঁটা কষ্টকর হয়, তখন আরোহণ করবে। আর স্থল নিকটবর্তী হলে এবং সে ব্যক্তি হাঁটায় অভ্যন্ত হলে এবং তা তার জন্য কষ্টকর না হলে আরোহণ না করাই উচিত। অধ্যায় ঃ হল্জ

আর কোন ব্যক্তি যদি ইংরাম অবস্থায় দাসীকে বিক্রি করে, যে তাতে ইংরামের অনুমতি দিয়েছিল, তবে ক্রেতার জন্য জাইয় হবে তাকে ইংরামমুক্ত করে তার সাথে সহবাদ করা।

ইমাম যুক্ষার (র.) বলেন, ক্রেতার জন্য তা জাইয হবে না। কেননা ইহরাম এক 'আকদ', যা তার মালিকানার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা সে বাতিল করতে প্রাপ্ত না যেমন, কেউ যদি বিবাহিতা দাসী খরিদ করে।

আমানের দলীল এই যে, এখানে ক্রেভা বিক্রেভার স্থলবর্তী হয়েছে। আর বিক্রেভার জন্য ভাকে ইহরামমূক করে নেওয়া জাইয ছিল। সুভরাং ক্রেভার জন্যও তা জাইয হবে। অবশ্ব বিক্রেভার জন্য ভা মাকরহ। কেননা ভাজে ওয়াদা বিলাফী রয়েছে। আর এ কারণ ক্রেভার ক্ষেত্রে নেই।

বিবাহের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বিক্রেভার অনুমতি ক্রমে বিবাহ হয়ে থাকলে ত: বাতিল করার অধিকার তার ছিল না। সুতরাং ক্রেভারও সে অধিকার থাকবে না।

ক্রেতার যখন তাকে ইহরাম মুক্ত করে নেয়ার অধিকার রয়েছে, তখন আমাদের মতে. ইহরামের দোবের' কারণে তাকে ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সে ফেরত দিতে পারবে।

কোন কোন নুসখায় এরূপ রয়েছে ঃ 'অথবা তার সাথে সহবাস করতে পারবে।'

প্রথম মতনের ভাষ্যে বোঝা যায় যে, সহবাস ছাড়া চুল ছাঁটা কিংবা নখ কর্তন করার মাধ্যমে তাকে ইহরাম মুক্ত করবে। অতঃপর সহবাস করবে।

আর দ্বিতীয় এ বারত ঘারা বোঝা যায় যে, সহবাস দ্বারা তার ইহরাম ভংগ করাবে। কেননা সহবাসের পূর্বে স্পর্ল সাধারণতঃ হয়েই থাকে। যার দ্বারা ইহরাম ভংগ হয়ে যাবে। আর উত্তম হবে হচ্জের প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্থে সহবাস ব্যতীত তাকে ইহুরাম মুক্ত করা। আল্লাহই অধিক অবগত।

## ॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

